

# দেশে বিদেশে

Zwin sector my

RR EMEN/EN



প্ৰকাশক

**ভে**. এন. সিংহ রায়

নিউ এঞ্চ পাবলিশার্গ প্রাইভেট লিমিটেড

২২, ক্যানিং স্ট্রীট

কলিকাতা-১

প্রচ্ছদপট

বিনায়করাও মসোজী

মুজ্রক

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়

শ্রীগোরাক প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড

৫, চিস্তামণি দাস লেন

কলিকাতা-৯

পাঁচ টাকা .

| প্রথম         | প্ৰকাশ—বৈশাধ   | ১৩৫৬          |
|---------------|----------------|---------------|
| দ্বিতীয়      | প্রকাশ—কার্তিক | 50e9          |
| তৃতীয়        | প্রকাশ—শ্রাবণ  | 206P          |
| চতুৰ্থ        | প্ৰকাশ—পৌষ     | ) OCF         |
| পঞ্চম         | প্রকাশ—শ্রাবণ  | 5002          |
| ষষ্ঠ          | প্ৰকাশ—বৈশাখ   | \$06.         |
| <b>শপ্ত</b> ম | প্ৰকাশ—ভাদ্ৰ   | ১৩৬৽          |
| অষ্টম         | প্ৰকাশ—জৈষ্ঠ   | ১৩৬১          |
| নব্ম          | প্ৰকাশ—জৈষ্ঠ   | ১৩৬২          |
| দশ্য          | প্ৰকাশ—মাঘ     | ১৩৬২          |
| একাদশ         | প্রকাশ—শ্রাবণ  | ১৩৬৩          |
| দ্বাদশ        | প্রকাশ—চৈত্র   | ১৩৬৩          |
| ত্রয়োদ*      | ৷ প্ৰকাশ—পৌষ   | 3 <i>0</i> 68 |
|               |                |               |



### জিন্নতবাসিনী জাহান-আরার স্মরণে

## (मत्म वितादः



চাঁদনী থেকে ন'সিকে দিয়ে একটা শট কিনে নিয়েছিলুম। তখনকার দিনে বিচক্ষণ বাঙালীর জন্ম ইয়োরোপীয়ন থার্ড নামক একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান ভারতের সর্বত্র আনাগোনা করত।

হাওড়া স্টেশনে সেই থার্ডে উঠতে যেতেই এক ফিরিঙ্গী হেঁকে বলল, 'এটা ইয়োরোপীয়নদের জন্ম।'

আমি গাঁক গাঁক করে বললুম, 'ইয়োরোপীয়ন তো কেউ নেই চল, তোমাতে আমাতে ফাঁকা গাড়িটা কাজে লাগাই।'

এক তুলনাত্মক ভাষাতত্ত্বের বইয়ে পড়েছিলুম, 'বাঙলা শব্দের অস্তাদেশে অমুসার যোগ করিলে সংস্কৃত হয়; ইংরিজী শব্দের প্রাপেশে জাের দিয়া কথা বলিলে সায়েবী ইংরিজী হয়।' অর্থাৎ পয়লা সিলেব্লে অ্যাকসেও দেওয়া খারাপ রায়ায় লয়া ঠেসে দেওয়ার মত— সব পাপ ঢাকা পড়ে যায়। সােজা বাঙলায় এরি নাম গাঁক গাঁক করে ইংরিজী বলা। ফিরিঙ্গী তালতলার নেটিব, কাজেই আমার ইংরিজী শুনে ভারি খুশী হয়ে জিনিসপত্র গােছাতে সাহায়্য করল। কুলিকে ধমক দেবার ভার ওরি কাঁধে ছেড়ে দিলুম। ওদের বাপখুড়ো মাসীপিসী রেলে কাজ করে— কুলি শায়েস্তায় ওরা ওয়াকিফহাল।

কিন্তু এদিকে আমার ভ্রমণের উৎসাহ ক্রমেই চুবসে আসছিল।
এতদিন পাসপোর্ট জামাকাপড় যোগাড় করতে ব্যস্ত ছিলুম, অক্ত
কিছু ভাববার ফুরসৎ পাইনি। গাড়ি ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রথম
যে ভাবনা আমার মনে উদয় হল সেটা অত্যস্ত কাপুরুষজনোচিত—
মনে হল, আমি একা।

#### प्राटम विप्राटम

ফিরিঙ্গীটি লোক ভাল। আমাকে গুম হয়ে শুয়ে থাকতে দেখে বলল, 'এত মনমরা হলে কেন ? গোয়িঙ ফার ?'

দেখলুম বিলিতি কায়দা জানে। 'হোয়ার আর ইউ গোয়িও'? বলল না। আমি যেটুকু বিলিতি ভদ্রস্থতা শিখেছি তার চোদ্দ আনা এক পাদরী সায়েবের কাছ থেকে। সায়েব ব্ঝিয়ে বলেছিলেন যে, 'গোয়িও ফার?' বললে বাধে না, কারণ উত্তর দেবার ইচ্ছা না থাকলে 'ইয়েস' 'নো' যা খুশী বলতে পার— ছটোর যে কোনো একটাতেই উত্তর দেওয়া হয়ে যায়, আর ইচ্ছে থাকলে তো কথাই নেই। কিন্তু 'হোয়ার আর ইউ গোয়িও' যেন ইলিসিয়াম রো'র প্রশ্ন— ফাঁকি দেবার জো নেই। তাই তাতে বাইবেল অশুদ্ধ হয়ে যায়।

তা সে যাই হোক, সায়েবের সঙ্গে আলাপচারি আরম্ভ হল।
তাতে লাভও হল। সন্ধ্যা হতে না হতেই সে প্রকাণ্ড এক চুবড়ি
খুলে বলল, তার 'ফিয়াঁসে' নাকি উৎকৃষ্ট ডিনার তৈরী করে সঙ্গে
দিয়েছে এবং তাতে নাকি একটা পুরাদন্তর পশ্টন পোষা যায়। আমি
আপত্তি জানিয়ে বললুম যে আমিও কিছু কিছু সঙ্গে এনেছি, তবে সে
নিতান্ত নেটিব বল্তা, হয়ত বড্ড বেশী ঝাল। খানিকক্ষণ তর্কাতর্কির
পর ন্থির হল সব কিছু মিলিয়ে দিয়ে বাদারলি ডিভিশন করে আলা
কার্ত ভোজন, যার যা খুশী খাবে।

সায়েব যেমন যেমন তার সব খাবার বের করতে লাগল আমার চোখ ছটো সঙ্গে সঙ্গে জ্বমে যেতে লাগল। সেই শিককাবাব, সেই ঢাকাই পরোটা, মুরগী-মুসল্লম, আলু-গোস্ত। আমিও তাই নিয়ে এসেছি জাকারিয়া খ্রীট থেকে। এবার সায়েবের চক্ষ্স্থির হওয়ার পালা। ফিরিস্তি মিলিয়ে একই মাল বেরতে লাগল। এমন কি শিককাবাবের জায়গায় শামীকাবাব নয়, আলু-গোস্তের বদলে

#### त्मरम विस्मरम

কপি-গোল্ড পর্যন্ত নয়। আমি বললুম, 'ব্রাদার, আমার ফিয়াঁসে নেই. এসব জাকারিয়া স্তীট থেকে কেনা।'

একদম ছবছ একই স্বাদ। সায়েব খায় আর আনমনে বাইরের দিকে তাকায়। আমারও আবছা আবছা মনে পড়ল, যখন সওদা করছিলুম তখন যেন এক গান্দাগোন্দা ফিরিঙ্গী মেমকে হোটেলে যা পাওয়া যায় তাই কিনতে দেখেছি। ফিরিঙ্গীকে বলতে যাচ্ছিলুম তার ফিরাঁসের একটা বর্ণনা দিতে কিন্তু থেমে গেলুম। কি আর হবে বেচারীর সন্দেহ বাড়িয়ে— তার উপর দেখি বোতল থেকে কড়া গন্ধের কি একটা ঢকঢক করে মাঝে মাঝে গিলছে। বলা তো যায় না, ফিরিঙ্গীর বাচ্চা— কখন রঙ বদলায়।

রাত ঘনিয়ে এল। কিদে ছিল না বলে পেট ভরে খাইনি, তাই যুম পাচ্ছিল না। বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখি কাকজ্যোৎসা। তবুও পষ্ট চোখে পড়ে এ বাঙলা দেশ নয়। স্থপারি গাছ নেই, আম জামে ঘেরা ঠাসবুমুনির গ্রাম নেই, আছে শুধু ছেঁড়া ছেঁড়া ঘরবাড়ি এখানে সেখানে। উচু পাড়িওয়ালা ইদারা থেকে তখনো জল ভোলা চলছে— পুকুরের সন্ধান নেই। বাঙলা দেশের সোঁদা সোঁদা গন্ধ অনেককণ হল বন্ধ— দমকা হাওয়ায় পোড়া ধুলো মাঝে মাঝে চড়াৎ করে যেন থাবড়া মেরে যায়। এই আধা আলো অন্ধকারে যদি এদেশ এত কর্কশ তবে দিনের বেলা এর চেহারা না জানি কি রকম হবে। এই পশ্চিম, এই স্মুজলা স্থফলা ভারতবর্ষ ? না, তা ভোনয়। বন্ধিম যখন সপ্তকোটি কণ্ঠের উল্লেখ করেছেন তখন স্মুজলা স্থফলা শুধু বাঙলা দেশের জন্মই। ত্রিংশ কোটি বলে শুকনো পশ্চিমকে ঠাট্টামস্করা করা কার্চরসিকতা। হঠাৎ দেখি পাড়ার হরেন ঘোষ দাঁড়িয়ে। এঁা ? হাঁ! হরেনই ভো! কি করে ? মানে ? আবার গাইছে 'ত্রিংশ কোটি, ত্রিংশ কোটি, কোটি, কোটি—'

#### क्षरण विकास

নাঃ, এতাে চেকার সায়েব। টিকিট চেক করতে এসেছে।
'কোটি কোটি' নয়, 'টিকিট টিকিট', বলে চেঁচাচছে। থার্ড ক্লাশ—
ইয়ােরােপীয়ন হলে কি হবে। রাত তেরটার সময় ঘুম ভাঙিয়ে
টিকিট চেক না করলেও যে নিজেই ঘুমিয়ে পড়বে। ধড়মড় করে
জেগে দেখি গাড়ির চেহারা বদলে গিয়েছে। 'ইয়ােরােপীয়ন
কম্পার্টমেন্ট' দিশী বেশ ধারণ করেছে— বাক্স তােরক্স প্যাটরা চাঙারি
চতুর্দিকে ছড়ানাে। ফিরিক্সী কখন কোথায় নেবে গিয়েছে টের
পাইনি। তার খাবারের চাঙারিটা রেখে গিয়েছে— এক টুকরাে
চিরকুট লাগানাে, তাতে লেখা 'গুড লাক ফর দি লঙ জার্মি।'

ফিরিঙ্গী হোক, সায়েব হোক, তবু তো কলকাতার লোক—
তালতলার লোক। ঐ তালতলাতেই ইরানী হোটেলে কতদিন
থেয়েছি, হিন্দু বন্ধুদের মোগলাই খানার কায়দাকান্থন শিথিয়েছি,
স্কোয়ারের পুকুরপাড়ে বসে সাঁতার কাটা দেখেছি, গোরা সেপাই
আর ফিরিঙ্গীতে মেম সায়েব নিয়ে হাতাহাতিতে হাততালি
দিয়েছি।

আর বাড়িয়ে বলব না। এই তালতলারই আমার এক দার্শনিক বন্ধু একদিন বলেছিলেন যে এমেটিন ইনজেকশন নিলে মানুষ নাকি হঠাৎ অত্যস্ত স্থাৎসেঁতে হয়ে যায়, ইংরিজীতে যাকে বলে 'মডলিন'— তখন নাকি পাশের বাড়ির বিড়াল মারা গেলে মানুষ বালিশে মাথা গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। বিদেশে যাওয়া আর এমেটিন ইনজেকশন নেওয়া প্রায় একই জিনিষ। কিস্কু উপস্থিত সে গবেষণা থাক— ভবিশ্বতে যে তার বিস্তর যোগাযোগ হবে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

ভোর কোথায় হল মনে নেই। জুন মাসের গরম পশ্চিমে গৌর-চন্দ্রিকা করে মামে না। সাতটা বাজতে না বাজতেই চড়চড় করে

#### साम विसाम

টেরচা হয়ে গাড়িতে ঢোকে আর বাকি দিনটা কি রকম করে কাটবে তার আভাস তখনই দিয়ে দেয়। শুনেছি পশ্চিমের ওস্তাদরা নাকি বিলম্বিত একতালে বেশীক্ষণ গান গাওয়া পছন্দ করেন না, ক্রত তেতালেই তাঁদের কালোয়াতি দেখানোর শথ। আরো শুনেছি যে আমাদের দেশের রাগরাগিণী নাকি প্রহর আর ঋতুর বাছবিচার করে গাওয়া হয়। সেদিন সন্ধ্যায় আমার মনে আর কোনো সন্দেহ রইল না যে পশ্চিমের সকাল বেলাকার রোদ্ধুর বিলম্বিত আর বাদবাকি দিন ক্রত।

গাড়ি যেন কালোয়াং। উর্ধ্বশাসে ছুটেছে, কোনো গতিকে রোদ্ধুরের তবলচীকে হার মানিয়ে যেন কোথাও গিয়ে ঠাণ্ডায় জিরোবে। আর রোদ্ধুরও চলেছে সঙ্গে সঙ্গোধিক উর্ধেশাসে। সে পাল্লায় প্যাসেঞ্জারদের প্রাণ যায়। ইন্টিশানে ইন্টিশানে সম। কিন্তু গাড়ি থেকেই দেখতে পাই রোদ্ধুর প্ল্যাটফর্মের ছাওয়ার বাইরে আড়নয়নে গাড়ির দিকে তাকিয়ে আছে— বাঘা তবলচী যে রকম ছই গানের মাঝখানে বাঁয়া-তবলার পিছনে ঘাপটি মেরে চাটিম চাটিম বোল তোলে আর বাঁকা নয়নে ওস্তাদের পানে তাকায়।

কখন খেয়েছি, কখন ঘুমিয়েছি, কোন্ কোন্ ইস্টিশান গেল, কে গেল না তার হিসেব রাখিনি। সে গরমে নেশা ছিল, তা না হলে কবিতা লিখব কেন ? বিবেচনা করুন—

দেখিলাম পোড়া মাঠ। যতদ্র দিগস্তের পানে
দৃষ্টি যায়— দগ্ধ, ক্ষ্ব ব্যাকুলতা। শান্তি নাহি প্রাণে
ধরিত্রীর কোনোখানে। সবিতার ক্রুদ্ধ অগ্নিদৃষ্টি
বর্ষিছে নির্মম বেগে। গুমরি উঠিছে সর্বসৃষ্টি
অরণ্য পর্বত জনপদে। যমুনার শুষ্ক বক্ষ
এ তীর ও তীর ব্যাপী— শুধিয়াছে কোন ক্রুর যক্ষ

#### त्याम विदयतम

তার স্লিগ্ধ মাতৃরস। হাহাকার উঠে সর্বনাশা
চরাচরে। মনে হয় নাই নাই নাই কোনো আশা
এ মরুরে প্রাণ দিতে স্থা-সিক্ত শ্রামলিম থারে।
ব্যত্রের জিঘাংসা আজ পর্জন্মের সর্বশক্তি কাড়ে
বাসব আসবরিক্ত। ধরণীর শুক্ত স্তনভূণে
প্রোভ্যানি গাভী, বৎস হাত-আশ ক্রাম্ম টেনে টেনে।

কী কবিতা! পশ্চিমের মাঠের চেয়েও নীরস কর্কশ। গুরুদেৰ যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন এ-পত্ত ছাপানো হয় নি। গুরুশাপ ব্রহ্মশাপ। গাঁয়ের পাঠশালার বুড়ো পণ্ডিতমশাই হাই তুললেই তুড়ি দিয়ে করণ কণ্ঠে বলতেন, 'রাধে গো, ব্রজম্বনরী, পার করো, পার করো।' বড় হয়ে মেলা হিন্দী উর্চু পড়েছি, নানা দেশের নানা লোকের সঙ্গে আলাপচারি হয়েছে কিন্তু 'পার করো, পার করো' বলে ঠাকুরদেবতাকে শ্বরণ করতে কাউকে শুনিনি।

শতদ্রু, বিপাশা, ইরাবতী, চম্রভাগা, বিতস্তা পার হয়ে এতদিন বাদে তত্ত্বটা বৃঝতে পারলুম। নামগুলো ছেলেবেলায় করেছি, ম্যাপে ভালো করে চিনে নিয়েছি আর কল্পনায় দেখেছি, তাদের বিরাট তরঙ্গ, খরতর স্রোত। ভেবেছি আমাদের গঙ্গা পদ্মা মেঘনা বুড়ীগঙ্গা এনাদের কাছে ধূলিপরিমাণ। গাড়ি থেকে তাকিয়ে দেখে বিশ্বাস হয় না, এঁরাই ইতিহাস ভূগোলে নামকরা মহাপুরুষের দল। কোথায় তরঙ্গ আর কোথায় তীরের মত শ্রোত! এপার ওপার জুড়ে শুকনো খাঁখা বালুচর, জল যে কোথায় তার পাতাই নেই, দেখতে হলে মাইক্রোস্কোপ টেলিস্কোপ ছুইয়েরই প্রয়োজন। তখন ব্ঝতে পারলুম, ভবযন্ত্রণা পশ্চিমাদের মনে নদী পার হবার ছবি কেন এঁকে দেয় না। এসব নদীর বেশীর ভাগ পার হবার জন্ম ঠাকুরদেবতার তো দরকার নেই, মাঝি না হলেও চলে। বর্ষাকালে কি অবস্থা হয় জানিনে, কিন্তু ঠাকুরদেবতাদের তো আর কিন্তিবন্দি করে মৌস্থমনাফিক ডাকা যায় না; তিন দিনের বর্ষা তার জন্ম বারো মাস চেল্লাচিল্লি করাও ধর্মের খাতে বেজায় বাজে থঠা।

#### प्राप्त विद्वारम

গাড়ি এর মাঝে আবার ভোল ফিরিয়ে নিয়েছে। দাড়ি লম্বা হয়েছে, টিকি থাটো হয়েছে, নাছসমূত্বস লালাজীদের মিষ্টি মিষ্টি 'আইয়ে বৈঠিয়ে' আর শোনা যায় না। এখন ছ'ফুট লম্বা পাঠানদের 'দাগা, দাগা, দিলতা, রাওড়া', পাঞ্জাবীদের 'তুসি, অসি', আর শিখ সর্দারজীদের জালবন্ধ দাড়ির হরেক রকম বাহার। পুরুষ যে রকম মেয়েদের কেশ নিয়ে কবিতা লেখে এদেশের মেয়েরা বোধ করি সর্দারজীদের দাড়ি সম্বন্ধে তেমনি গজল গায়; সে দাড়িতে পাক ধরলে মরসিয়া-জারী গানে বার্ধক্যকে বেইজ্জৎ করে। তাতে আশ্চর্য হবারই বা কি? তেয়োফিল গতিয়েরের এক উপস্থাসে পড়েছি, ফরাসীদেশে যখন প্রথম দাড়িকামানো আরম্ভ হয় তখন এক বিদমা মহিলা গভীর মনোবেদনা প্রকাশ করে বলেছিলেন, 'চুয়নের আনন্দ ফরাসী দেশ থেকে লোপ পেল। শাশুফার্ঘণের ভিতর দিয়ে প্রেমিকের ছ্র্বার পৌরুষ্বের যে আনন্দঘন আম্বাদন পেতৃম ফরাসী স্ত্রীজ্ঞাতি তার থেকে চিরতরে বঞ্চিত হল। এখন থেকে ক্লীবের রাজছ। কল্পনা করতেও 'ঘেয়ায়' স্ব্যিক রী বী করে ওঠে।'

ভাবলুম, কোনো সর্দারজীকে এ বিষয়ে রায় জাহির করতে বলি।
ফরাসী দাড়ি তার গৌরবের মধ্যাহ্নগগনেও সর্দারজীর দাড়িকে
যখন হার মানাতে পারেনি তখন এদেশের মহিলামহলে নিশ্চরই
এ সম্বন্ধে অনেক প্রশস্তি-তারিফ গাওয়া হয়েছে। কিন্তু ভাবগতিক
দেখে সাহস পেলুম না। এদেশে কোন্ কথায় কখন যে কার 'স্থ্
বেইজ্বতী' হয়ে যায়, আর 'খুনসে' তার 'বদলাঈ' নিতে হয় তার
হদীস তো জানিনে— তুলনাত্মক দাড়িতন্ত্রের আলোচনা করতে গিয়ে
প্রাণটা কুরবানি দেব নাকি? এরা যখন বেণীর সঙ্গে মাথা দিতে
জানে তখন আলবৎ দাড়িবিহীন মুগুও নিতে জানে।

সামনের বুড়ো সর্দারজীই প্রথম আলাপ আরম্ভ করলেন।

#### प्राप्त विद्याप

'গোয়িঙ ফার ?' নয়, সোজাস্থজি 'কহাঁ জাইয়েগা ?' আমি ডবল তসলীম করে সবিনয় উত্তর দিলুম— ভদ্রলোক ঠাকুরদার বয়সী আর জবরজন্দ দাড়ি-গোঁফের ভিতর অতিমিষ্ট মোলায়েম হাসি। বিচক্ষণ লোকও বটেন, বুঝে নিলেন নিরীহ বাঙালী কুপাণ-বন্দুকের মাঝখানে খুব আরাম বোধ করছে না। জিজ্ঞাসা করলেন পেশাওয়ারে কাউকে চিনি, না, হোটেলে উঠব। বললুম 'বন্ধুর বন্ধু স্টেশনে আসবেন, তবে তাঁকে কখনো দেখিনি, তিনি যে আমাকে কি করে চিনবেন সে সম্বন্ধে ঈষং উদ্বেগ আছে।'

সর্দারজী হেসে বললেন, 'কিছু ভয় নেই, পেশাওয়ার স্টেশনে এক গাড়ি বাঙালী নামে না, আপনি ছ'মিনিট সব্র করলেই তিনি আপনাকে ঠিক খুঁজে নেবেন।'

আমি সাহস পেয়ে বললুম, 'ভা ভো বটেই, ভবে কিনা শর্ট পরে এসেছি—'

সর্ণারজী এবার অট্টহাস্থ করে বললেন, 'শর্টে যে এক ফুট জায়গা ঢাকা পড়ে তাই দিয়ে মামুষ মামুষকে চেনে নাকি ?'

আমি আমতা আমতা করে বললুম 'তা নয়, তবে কিনা ধুতি-পাঞ্জাবী পরলে হয়ত ভালো হত।'

সর্দারজীকে হারাবার উপায় নেই। বললেন, 'এও তো তাজ্জবকী বাং— 'পাঞ্চাবী' পরলে বাঙালীকে চেনা যায় ?'

আমি আর এগলুম না। বাঙালী 'পাঞ্জাবী' ও পাঞ্জাবী কুর্তায় কি তফাং সে সম্বন্ধে সর্দারজীকে কিছু বলতে গেলে তিনি হয়ত আমাকে আরো বোকা বানিয়ে দেবেন। তার চেয়ে বরঞ্চ উনিই কথা বলুন, আমি শুনে যাই। জিজ্ঞাসা করলুম, 'সর্দারজী শিলওয়ার বানাতে ক'গজ কাপড় লাগে !'

বললেন, 'দিল্লীতে সাড়ে তিন, জলদ্ধরে সাড়ে চার, লাহোরে

#### प्राप्त विद्यार्थ

সাড়ে পাঁচ, লালাম্সায় সাড়ে ছয়, রাওলপিগুতে সাড়ে সাত, তারপর পেশাওয়ারে এক লন্ফে সাড়ে দশ, খাস পাঠানমূলুক কোহাট খাইবারে পুরো থান।

'বিশ গজ !'

'হাা, তাও আবার খাকী শার্টিঙ দিয়ে বানানো।'

আমি বললুম, 'এ রকম একবস্তা কাপড় গায়ে জড়িয়ে চলাফেরা করে কি করে ? মারপিট, খুনরাহাজানির কথা বাদ দিন।'

সর্দারজী বললেন, 'আপনি বুঝি কখনো বায়স্কোপে যান না?' আমি এই বুড়োবয়সেও মাঝে মাঝে যাই। না গেলে ছেলেছোকরাদের মতিগতি বোঝবার উপায় নেই— আমার আবার একপাল নাতি-নাত্নী। এই সেদিন দেখলুম, ছ'শো বছরের পুরোনো গল্পে এক মেমসায়েব ফ্রকের পর ফ্রক পরেই যাচ্ছেন, পরেই যাচ্ছেন— মনে নেই, দশখানা না বারোখানা। তাতে নিদেনপক্ষেচল্লিশ গজ কাপড় লাগার কথা। সেই পরে যদি মেমরা নেচেকুঁদে থাকতে পারেন, তবে মদ্দা পাঠান বিশগজী শিলওয়ার পরে মারপিট করতে পারবে না কেন ?'

আমি খানিকটা ভেবে বললুম, 'হক কথা; ভবে কিনা বাজে খঠা।' স্পারজী তাতেও খুশী নন। বললেন, 'সে হল উনিশ্বিশের কথা। মাদ্রাজী ধুতি সাত হাত, জোর আট; অথচ আপনারা দশ হাত পরেন।'

আমি বললুম, 'দশ হাত টেকে বেশী দিন, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরা যায়।'

সর্দারজী বললেন, 'শিলওয়ারের বেলাতেও তাই। আপনি বুঝি ভেবেছেন, পাঠান প্রতি ঈদে নৃতন শিলওয়ার তৈরী করায়? মোটেই না। ছোকরা পাঠান বিয়ের দিন শৃশুরের কাছ থেকে

#### ताम विकास

বিশগজী একটা শিলওয়ার পায়। বিস্তর কাপড়ের ঝামেলা—
এক জায়গায় চাপ পড়ে না বলে বছদিন ভাতে জ্বোড়াভালি দিতে
হয় না। ছিঁড়তে আরম্ভ করলেই পাঠান সে শিলওয়ার কেলে
দেয় না, গোড়ার দিকে সেলাই করে, পরে তালি লাগাতে আরম্ভ
করে— সে যে-কোনো রঙের কাপড় দিয়েই হোক, পাঠানের ভাতে
বাছবিচার নেই। বাকী জীবন সে ঐ শিলওয়ার পরেই কাটায়।
মরার সময় ছেলেকে দিয়ে যায়— ছেলে বিয়ে হলে পর তার শশুরের
কাছ থেকে নৃতন শিলওয়ার পায়, ততদিন বাপের শিলওয়ার
দিয়ে চালায়।

সর্পারজী আমাকে বোকা পেয়ে মস্করা করছেন, না সত্যি কথা বলছেন বৃঝতে না পেরে বললুম, 'আপনি সত্যি সভাত জানেন, না আপনাকে কেউ বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলেছে ?'

সর্ণারজী বললেন, 'গভীর বনে রাজপুত্তুরের সঙ্গে বাঘের দেখা— বাঘ বললে, 'ভোমাকে আমি খাব।' এ হ'ল গল্প, ভাই বলে বাঘ মানুষ খায় সেও কি মিথ্যে কথা ?'

অকাট্য যুক্তি। পিছনে রয়েছে আবার সত্তর বংসরের অভিজ্ঞতা। কাজেই রণে ভঙ্গ দিয়ে বললুম, 'আমরা বাঙালী, পাজামার মর্ম আমরা জানব কি করে? আমাদের হল বিষ্টিবাদলার দেশ, খালবিল পেরতে হয়। ধৃতিলুঙ্গী যে রকম টেনে টেনে তোলা যায়, পাজামাতে তো তা হয় না।'

মনে হয় এতক্ষণে যেন সর্ণারজীর মন পেলুম। তিনি বললেন, 'হাঁ, বর্মা মালয়েও তাই। আমি ঐ সব দেশে ত্রিশ বংসর কাটিয়েছি।'

তারপর তিনি ঝাড় বেঁধে নানা রকম গল্প বলে যেতে লাগলেন। তার কতটা সত্য কতটা বানিয়ে বলা সে কথা পর্থ করার মত

#### ताम विकास

পরশ পাথর আমার কাছে ছিল না, তবে মনে হল ঐ বাঘের গল্পের
মতই। ছ'চারজন পাঠান ততক্ষণে সর্লারজীর কাছে এসে তাঁর গল্প
শুনতে আরম্ভ করেছে— পরে জানলুম এদের স্বাই ছ'দশ বছর বর্মা
মালয়ে কাটিয়ে এসেছে— এদের সামনে সর্লারজী ঠিক তেমনি-ধারা
গল্প করে যেতে লাগলেন। তাতেই ব্যালুম, ফাঁকির অংশটা
কমই হবে।

আড়ো জমে উঠল। দেখলুম, পাঠানের বাইরের দিকটা যতই রসক্ষহীন হোক না কেন, গল্প শোনাতে আর গল্প বলাতে তাদের উৎসাহের সীমা নেই। তর্কাতর্কি করে না. গল্প জমাবার জন্ম বর্ণনার রঙতুলিও বড় একটা ব্যবহার করে না। সব যেন উড্কাটের वााभात- मानामाणे कार्राराणे वर्षे. किन्न के नीतम नितनकात বলার ধরনে কেমন যেন একটা গোপন কায়দা রয়েছে যার জোর মনের উপর বেশ জোর দাগ কেটে যায়। বেশীর ভাগই মিলিটারী গল্প, মাঝে মাঝে ঘরোয়া অথবা গোষ্ঠা-সংঘর্ষণের ইতিহাস। অনেকগুলো গোষ্ঠীর নামই সেদিন শেখা হয়ে গেল— আফ্রিদী, শিনওয়ারী, খুগিয়ানী আরো কত কি। স্দারজী দেখলুম এদের হাডহদ্দ স্বকিছুই জানেন, আমার স্থবিধের জন্ম মাঝে মাঝে তুলছিলেন। ফুরসংমাফিক আমাকে একবার বললেনও, 'ইংরেজ-ফরাসীর কেচ্ছা পড়ে পড়ে তো পরীক্ষা পাশ করেছেন, অস্থ কোনো কাজে সেগুলো লাগবে না। তার চেয়ে পাঠানদের নামবুনিয়াদ শিখে নিন, পেশাওয়ার থাইবারপাসে কাজে লাগবে।

मर्गात्रजी एक कथा रात्रिलिन।

পাঠানদের গল্প আবার শেষ হয় প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়ে। ভাঙা ভাঙা পশতু উন্ত্র পাঞ্জাবী মিশিয়ে গল্প শেষ করে বলবে, 'তখন ভো আমার

#### साम विस्तरम

কুছ মালুমই হল না, আমি যেন শরাবীর বেক্তশীতে মশগুল। পরে সব যখন সাফসফা, বিলকুল ঠাণ্ডা, তখন দেখি বাঁ হাতের ছটো আঙুল উড়ে গিয়েছে। এই দেখুন।' বলে বাইশগঙ্গী শিলওয়ারের ভাঁজ থেকে বাঁ হাতখানা তুলে ধরল।

আমি দরদ দেখাবার জন্ম জিজ্ঞাসা করলুম, 'হাসপাতালে কতদিন ছিলেন ?'

স্থবে পাঠানিস্থান এক সঙ্গে হেসে উঠল; বাবুজীর অজ্ঞতা দেখে ভারী খুশী।

পাঠান বলল, 'হাসপাতাল আর বিলায়তী ভাগ্নর কহাঁ, বাবুজী? বিবি পট্টি বেঁধে দিলেন, দাদীমা কুচকুচ হলদভী লাগিয়ে দিলেন, মোল্লাজী ফ্-ফ্কার করলেন। অব্দেখিয়ে, মালুম হয় যেন আমি তিন আঙল নিয়েই জন্মেছি।'

পাঠানের ভগিনীপতিও গাড়িতে ছিল; বলল, 'যে-তিনজনের কথা বললে তাদের তয়ে অজরঈল (যমদৃত) তোমাদের গাঁয়ে ঢোকে না— তোমাকে মারে কে ?' সবাই হাসল। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওর দাদীজানের কেচ্ছা ওকে বলতে বলুন না। পাহাড়ের উপর থেকে পাথরের পর পাথর গড়িয়ে ফেলে কি রকম করে একটা পুরাদস্তর গোরা পল্টনকে তিন ঘণ্টা কাবু করে রেখেছিলেন।'

সেদিন গল্পের প্লাবনে রৌজ আর গ্রীম্ম ছুই-ই ডুবে গিয়েছিল।
আর কী থানাপিনা! প্রতি স্টেশনে আড্ডার কেউ না কেউ কিছু না
কিছু কিনবেই। চা, শরবং, বরফজল, কাবাব রুটি, কোনো জিনিসই
বাদ পড়ল না। কে দাম দেয়, কে থায় কিছু বোঝবার উপায় নেই।
আমি ছু'একবার আমার হিন্তা দেবার চেষ্টা করে হার মানলুম।
বারোজন তাগড়া পাঠানের তির্ঘকব্যুহ ভেদ করে দরজায় পৌছবার
বহু পূর্বেই কেউ না কেউ পয়সা দিয়ে ফেলেছে। আপত্তি জানালে

#### क्षात्म विकास

শোনে না, বলে, 'বাবৃজী এই পয়লা দফা পাঠানমূলুকে বাচ্ছেন, না হয় আমরা একট্ মেহমানদারী করলুমই। আপনি পেশাওয়ারে আড়ো গাড়ুন, আমরা সবাই এসে একদিন আচ্ছা করে খানাপিনা করে যাবো।' আমি বললুম, 'আমি পেশাওয়ারে বেশী দিন থাকব না'। কিন্তু কার গোয়াল, কে দেয় ধুঁয়ো। সর্দারজী বললেন, 'কেন র্থা চেষ্টা করেন ? আমি বৃড়ামামূব, আমাকে পর্যন্ত একবার পর্সা দিতে দিল না। যদি পাঠানের আত্মীয়তা-মেহমানদারী বাদ দিয়ে এদেশে ভ্রমণ করতে চান, তবে তার একমাত্র উপায় কোনো পাঠানের সঙ্গে একদম একটি কথাও না বলা। তাতেও সব সময় ফল হয় না।'

পাঠানের দল আপত্তি জানিয়ে বলল, 'আমরা গরীব, পেটের ধান্দায় তামাম ছনিয়া ঘুরে বেড়াই, আমরা মেহমানদারী করব কি দিয়ে?'

সর্দারজী আমার কানে কানে বললেন, 'দেখলেন বৃদ্ধির বহর ? মেহমানদারী করার ইচ্ছাটা যেন টাকা থাকা না-থাকার উপর নির্ভর করে।'

#### তিন

সর্দারজী যখন চুল বাঁধতে, দাড়ি সাজাতে আর পাগড়ি পাকাতে আরম্ভ করলেন তখনই বুঝতে পারলুম যে পেশাওয়ার পৌছতে আর মাত্র ঘণ্টাখানেক বাকি। গরমে, ধুলোয়, কয়লার গুঁড়োয়, কাবাবরুটিতে আর স্নানাভাবে আমার গায়ে তখন আর একরতি শক্তি নেই যে বিছানা গুটিয়ে হোল্ডল বন্ধ করি। কিন্তু পাঠানের সঙ্গে অমন করাতে সুখ এই যে, আমাদের কাছে যে কাজ কঠিন বলে বোধ হয় পাঠান সেটা গায়ে পড়ে করে দেয়। গাড়ির ঝাঁকুনির তাল সামলে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, উপরের বাঙ্কের বিছানা বাঁধা আর দেশলাইটি এগিয়ে দেওয়ার মধ্যে পাঠান কোনো তকাং দেখতে পায় না। বাক্স তোরক নাডাচাডা করে যেন আটাচি কেস।

ইতিমধ্যে গল্পের ভিতর দিয়ে খবর পেয়ে গিয়েছি যে পাঠানমূল্কের প্রবাদ, 'দিনের বেলা পেশাওয়ার ইংরেজের, রাত্রে
পাঠানের।' শুনে গর্ব অমুভব করেছি বটে যে বন্দুকধারী পাঠান
কামানধারী ইংরেজের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে কিন্তু বিন্দুমাত্র আরাম
বোধ করিনি। গাড়ি পেশাওয়ার পৌছবে রাত ন'টায়। তখন যে
কার রাজত্বে গিয়ে পৌছব তাই নিয়ে মনে মনে নানা ভাবনা ভাবছি
এমন সময় দেখি গাড়ি এসে পেশাওয়ারেই দাঁড়াল। বাইরে ঠা ঠা
আলো, ন'টা বাজল কি করে, আর পেশাওয়ারে পৌছলুমই বা কি
করে ? একটানা মুসাফিরির ধাকায় মন তখন এমনি বিকল হয়ে
গিয়েছিল যে শেষের দিকে ঘড়ির পানে তাকানো পর্যন্ত বন্ধ করে
দিয়েছিলুম। এখন চেয়ে দেখি সতিয় ন'টা বেজেছে। তখন অবশ্য

#### प्राप्त विप्राप्त

এদব ছোটখাটো সমস্তা নিয়ে হায়রান হবার ফ্রসং ছিল না, পরে ব্রুতে পারলুম পেশাওয়ার এলাহাবাদের ঘড়িমাফিক চলে বলে কাণ্ডটা খুবই স্বাভাবিক ও বৈজ্ঞানিক— তখন আবার জুন মাস।

প্লাটফরমে বেশী ভিড নেই। জিনিসপত্র নামাবার ফাঁকে লক্ষা করলুম যে ছ'ফুটী পাঠানদের চেয়েও একমাথা উচু এক ভদ্রলোক আমার দিকে এগিয়ে আসছেন। কাতর নয়নে তাঁর দিকে তাকিয়ে যতদুর সম্ভব নিজের বাঙালিথ জাহির করার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি এসে উত্তম উত্নতে আমাকে বললেন, তাঁর নাম শেখ আহমদ আলী। আমি নিজের নাম বলে একহাত এগিয়ে দিতেই তিনি তাঁর ছু'হাতে সেটি লুফে নিয়ে দিলেন এক চাপ— পরম উৎসাহে, গরম সম্বর্ধনায়! সে চাপে আমার হাতের পাঁচ আঙুল তাঁর ছই থাবার ভিতর তখন লকোচরি খেলছে। চিৎকার করে যে লাফ দিয়ে উঠিনি তার একমাত্র কারণ বোধহয় এই যে তখনো গাঁড়ির পাঠানের ছটো আঙুল উড়ে যাওয়ার গল্প অবচেতন মনে বাসা বেঁধে অর্থচেতন সহিষ্ণুতায় আমাকে উৎসাহিত করছিল। তাই সেদিন পাঠানমুল্লুকের পয়লা কেলেঙ্কারি থেকে বাঙালী নিজের ইচ্জৎ বাঁচাতে পারল। কিন্তু হাতখানা কোন শুভলগ্নে ফেরং পাব সে কথা যখন ভাবছি তখন তিনি হঠাৎ আমাকে ছু'হাত দিয়ে জড়িয়ে খাস পাঠানী কায়দায় আলিঙ্গন করতে আরম্ভ করেছেন। তাঁর সমানে সমান উচু হলে সেদিন কি হত বলতে পারিনে কিন্তু আমার মাথা ডাঁর বুক অবধি পৌছয়নি বলে তিনি তাঁর এক কডা জোরও আমার গায়ে চাপাতে পারছিলেন না। সঙ্গে সঙ্গে তিনি উত্ত্রপশতুতে মিলিয়ে যা বলে যাচ্ছিলেন তার অমুবাদ করলে অনেকটা দাঁড়ায়— 'ভালো আছেন তো, মঙ্গল তো, সব ঠিক তো, বেজায় ক্লাস্ত হয়ে পড়েননি তো ?' আমি 'জী হাঁ, জী না', করেই যাচ্ছি আর ভাবছি গাড়িতে পাঠানদের

#### सारम विस्मरम

কাছ থেকে তাদের আদবকায়দা কিছুটা শিখে নিলে ভালো করতুম। পরে ওয়াকিফহাল হয়ে জানলুম, বদ্ধুদর্শনে এই সব প্রশ্নের উত্তর দিতে নেই, দেওয়া কায়দা নয়। উভয় পক্ষ একসঙ্গে প্রশ্নের ফিরিস্তি আউড়ে যাবেন অস্ততঃ ছ'মিনিট ধরে। তারপর হাত-মিলানা, বুক-মিলানা শেষ হলে একজন একটি প্রশ্ন শুধাবেন, 'কিরকম আছেন?' আপনি তখন বলবেন, 'শুকুর, অল্হম্ছলিল্লা' অর্থাৎ 'খুদাতালাকে ধত্যবাদ, আপনি কিরকম?' তিনি বলবেন, 'শুকুর, অল্হম্ছলিল্লা।' সর্দিকাশির কথা ইনিয়ে বিনিয়ে বলতে হলে তখন বলতে পারেন— কিন্তু মিলনের প্রথম ধাক্লায় প্রশ্নতরঙ্গের উত্তর নানা ভঙ্গিতে দিতে যাওয়া 'স্থ্ৎ বেয়াদবী!'

খানিকটা কোলে-পিঠে, খানিকটা টেনে-হিঁচড়ে তিনি আমাকে স্টেশনের বাইরে এনে একটা টাঙ্গায় বসালেন। আমি তখন শুধু ভাবছি ভদ্রলোক আমাকে চেনেন না জানেন না, আমি বাঙালী তিনি পাঠান, তবে যে এত সম্বর্ধনা করছেন তার মানে কি? এর কতটা আস্তরিক, আর কতটা লৌকিকতা ?

আজ বলতে পারি পাঠানের অভ্যর্থনা সম্পূর্ণ নির্জ্বলা আন্তরিক।
অতিথিকে বাড়িতে ডেকে নেওয়ার মত আনন্দ পাঠান অহ্য কোনো
জিনিসে পায় না— আর সে অতিথি যদি বিদেশী হয় তা হলে তো
আর কথাই নেই। তারো বাড়া, যদি সে অতিথি পাঠানের
তুলনায় রোগাছব্লা সাড়েপাঁচফুটী হয়। ভদ্রলোক পাঠানের
মারপিট করা মানা। তাই সে তার শরীরের অফুরস্ত শক্তি নিয়ে
কি করবে ভেবে পায় না। রোগাছব্লা লোক হাতে পেলে
আর্তকে রক্ষা করার কৈবল্যানন্দ সে তথন উপভোগ করে— যদিও
জানে যে কাজের বেলায় তার গায়ের জোরের কোনো প্রয়োজনই
হবে না।

#### त्मर्थ विस्मर्थ

টাঙ্গা তো চলেছে পাঠানী কায়দায়। আমাদের দেখে সাধারণত লোকজন রাস্তা সাফ করে দেয়— গাড়ি সোজা চলে। পাঠানমূলুকে লোকজন যার যে রকম খুলী চলে, গাড়ি এঁকে-বেঁকে রাস্তা করে নেয়। ঘটা বাজানো, চিংকার করা রখা। খাস পাঠান কথনো কারো জন্মে রাস্তা ছেড়ে দেয় না। সে 'স্বাধীন', রাস্তা ছেড়ে দিতে হলে তার 'স্বাধীনতা' রইল কোথায়? কিন্তু ঐ স্বাধীনতার দাম দিতেও সে কমুর করে না। ঘোড়ার নালের চাট লেগে যদি তার পায়ের এক খাবলা মাংস উড়ে যায় তাহলে সে রেগে গালাগালি, মারামারি বা পুলিশ ডাকাডাকি করে না। পরম অশ্রদ্ধা ও বিরক্তি সহকারে ঘাড় বাঁকিয়ে শুধু জিজ্ঞাসা করে, 'দেখতে পাস না?' গাড়োয়ানও স্বাধীন পাঠান— ততোধিক অবজ্ঞা প্রকাশ করে বলে, 'তোর চোখ নেই ?' ব্যস্। যে যার পথে চলল।

দেখলুম পেশাওয়ারের বারো আনা লোক আহমদ আলীকে চেনে, আহমদ আলী বোধ হয় দশ আনা চেনেন। ত্থ'মিনিট অন্তর অন্তর গাড়ি থামান আর পশতু জবানে কি একটা বলেন; তারপর আমার দিকে তাকিয়ে হেসে জানান, 'আপনার সঙ্গে থেতে বললুম। আপত্তি নেই তো?'

আহমদ আলীর স্ত্রীর সৌভাগ্য বলতে হবে— কারণ তিনিই রাঁধেন, পর্দা বলে বাড়েন না— যে তাঁদের বাড়ি স্টেশনের কাছে, না হলে সে রাত্রে আহমদ আলীর বাড়িতে পাঠানমুল্ল্কের জিরগা বসে যেত।

সরল পাঠান ও স্থচতুর ইংরেজে একটা জায়গায় মিল আছে। পাঠানমাত্রই ভাবে বাঙালী বোমা মারে, ইংরেজেরও ধারণা অনেকটা তাই। আহমদ আলী সি. আই. ডি. ইন্সপেক্টর। আমি তাঁর বাড়ি পৌছবার ঘণ্টাখানেকের ভিতর এক পুলিশ এসে

#### प्रतन विप्रतन

আহমদ আলীকে একখানা চিঠি দিয়ে গেল। তিনি সেটা পড়েন আর হাসেন। তারপর তিনি রিপোর্টখানা আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। তাতে রয়েছে আমার একটি পুঝামপুঝ বর্ণনা, এবং বিশেষ করে জাের দেওয়া হয়েছে যে লােকটা বাঙালী— আহমদ আলী যেন উক্ত লােকটার অমুসদ্ধান করে সদাশয় সরকারকে তার হাল-ছকিকং বাংলান।

আহমদ আলী কাগজের তলায় লিখলেন, ভিএলোড় আমার অতিথি।'

আমি বললুম, 'নাম-ধাম মতলবটাও লিখে দিন— জানতে চেয়েছে যে।'

আহমদ আলী বলেন, 'কী আশ্চর্য, অতিথির পিছনেও গোয়েন্দাগিরি করব নাকি ?'

আমি ভাবলুম পাঠানমুল্লকে কিঞ্চিৎ বিছা ফলাই। বললুম, 'কর্ম করে যাবেন নিরাসক্ত ভাবে, তাতে অতিথির লাভলোকসানের কথা উঠবে না, এই হল গীতার আদেশ।'

আহমদ আলী বললেন, 'হিন্দুধর্মে শুনতে পাই অনেক কেতাব আছে। তবে আপনি বেছে বেছে একখানা গীতের বই থেকে উপদেশটা ছাড়লেন কেন? তা সে কথা থাক। আমি বিশ্বাস করি কোনো কর্ম না করাতে, সে আসক্তই হোক আর নিরাসক্তই হোক। আমার ধর্ম হচ্ছে উবুড় হয়ে শুয়ে থাকা।'

'উবুড় হয়ে শুয়ে থাকা' কথাটায় আমার মনে একটু ধোঁকা লাগল। আমরা বলি চিং হয়ে শুয়ে থাকব এবং এই রকম চিং হয়ে শুয়ে থাকাটা ইংরেজ পছন্দ করে না বলে 'লাইঙ স্থাপাইন' কর্মটি প্রভূদের পক্ষে অপকর্ম বলে গণ্য হয়়। পাঠানে ইংরেজে মিল আছে পূর্বেই বলেছি, ভাবলুম তাই বোধ হয় পাপটা এড়াবার

#### क्षरण विरम्दण

ও আরামটি বজায় রাখার জম্ম পাঠান উব্ড় হয়ে শুয়ে থাকার কথাটা আবিষ্কার করেছে।

আমার মনে তখন কি বিধা আহমদ আলী আন্দাজ করতে পেরেছিলেন কি না জানিনে। নিজের থেকেই বললেন, 'তা না হলে এদেশে রক্ষা আছে! এই তো মাত্র সেদিনের কথা। রাত্রে বেরিয়েছি রোঁদে— মশহুর নাচনেওয়ালী জান্কী বাঈ কয়েক দিন ধরে গুম, যদি কোনো পাত্তা মেলে। আমি তো আপন মনে হেঁটে যাচ্ছি— আমার প্রায় পঞ্চাশ গজ সামনে জন আষ্টেক গোরা সেপাই কাঁধ মিলিয়ে রাজিরের টহলে কদম কদম এগিয়ে যাচছে। হঠাৎ একসঙ্গে এক লহমায় অনেকগুলো রাইফেলের কড়াক্-পিঙ্। আমিও তড়াক করে লম্বা হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়লুম, তারপর গড়িয়ে গড়িয়ে পাশের নর্দমায়। সেখানে উব্ড় হয়ে শুয়ে শুয়ে মাথা তুলে দেখি, গোরার বাচ্চারা সব মাটিতে লুটিয়ে, জন দশেক আফ্রিদী চট্পট্ গোরাদের রাইফেলগুলো তুলে নিয়ে অন্তর্ধান। আফ্রিদীর নিশান সাক্ষাৎ যমদ্তের ফরমান, মকমল ডিক্রি, কিস্তি বর্থেলাপের কথাই ওঠে না।

'তাই বলি, উবুড় হয়ে শুয়ে থাকতে না জানলে কখন যে কোন্ আফ্রিদীর নজরে পড়ে যাবেন বলা যায় না। জান বাঁচাবার এই হল পয়লা নম্বরের তালিম।'

আমি বললুম, 'চিং হয়ে শুয়ে থাকলেই বা দোষ কি ?'

আহমদ আলী বললেন, 'উহুঁ, চিং হয়ে শুয়ে থাকলে দেখতে পাবেন খুদাতালার আসমান— সে বড় খাবস্থরং। কিন্তু মানুষের বদমায়েশীর উপর নজর রাখবেন কি করে ? কি করে জানবেন যে ডেরা ভাঙবার সময় হল, আর এখানে শুয়ে থাকলে নয়া ফ্যাসাদে বাঁধা পড়ার সম্ভাবনা ? মিলিটারি আসবে, তদারকতদস্ত হবে,

#### प्राप्त विकास

আর্পনাকে পাকড়ে নিয়ে যাবে— তার চেয়ে আফ্রিদীর গুলী ভালো।

আমি বললুম, 'সে না হয় আমার বেলা হতে পারত। কিন্তু আপনাকে তো রিপোর্ট দিতেই হত।'

আহমদ আলী বললেন, 'তওবা, তওবা। আমি রিপোর্ট করতে যাব কেন? আমার কি দায়? গোরার রাইফেল, আফ্রিদীর তার উপর নজর। যে-জিনিসে মায়ুষের জান পোঁতা, তার জম্ম মায়ুষ জান দিতে পারে, নিতেও পারে। আমি সে ফ্যাসাদে কেন চুকি? বাঙালী বোমা মারে— কেন মারে খোদায় মালুম, রাইফেলে তো তার শথ নেই— ইংরেজ বোমা খেতে পছন্দ করে না কিন্তু বাঙালীর গোঁ সে খাওয়াবেই। তার জন্ম সে জান দিতে কবুল, নিতেও কবুল। আমি কেন ইংরেজকে আপনার হাড়হদ্দের খবর দেব? জান লেনদেনের ব্যাপারে তৃতীয় পক্ষের দূরে থাকা উচিত।'

আমি বললুম, 'হক কথা বলেছেন। রাসেলেরও ঐ মত।
ভ্যালুজ নিয়ে নাকি তর্ক হয় না। ইংরেজ পাঠানে বিস্তর মিল
দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু বাঙালী কেন বোমা মারে সে তো অত্যন্ত সোজা প্রশ্ন। স্বাধীনতার জন্ম। স্বাধীনতা পেয়ে গেলে সেটা বাঁচিয়ে রাখার জন্ম রাইফেলের প্রয়োজন হয়। তাই বোধ করি
স্বাধীন আফ্রিদীর কাছে রাইফেল এত প্রিয়বস্তা।'

আহমদ আলী অনেকক্ষণ আপন মনে কি যেন ভাবলেন। বললেন, 'কি জানি, স্বাধীনতা কিসের জোরে টিকে থাকে? রাইফেলের জোরে না বুকের জোরে। আমি এই পরশু দিনের একটা দাঙ্গার কথা ভাবছিলুম। জানেন বোধ হয়, পেশাওয়ারের প্রায় প্রতি পাড়ায় একজন করে গুণুার স্বর্দার থাকে। হুই পাড়ার শুণুার দলে সেদিন লাগল লড়াই। গোলাগুলীর ব্যাপার নয়।

যতই বলি, 'ভাই আহমদ আলী, খুদা আপনার মঙ্গল করবেন, আথেরে আপনি বেহেশ্তে যাবেন, আমার যাওয়ার একটা বন্দোবস্ত করে দিন,' আহমদ আলী ততই বলেন, 'বরাদরে আজীজে মন্ ( হে আমার প্রিয় ভ্রাতা ), ফার্সীতে প্রবাদ আছে, 'দের আয়দ্ হরুস্ত আয়দ্' অর্থাৎ 'যা কিছু ধীরেসুস্তে আসে তাহাই মঙ্গলদায়ক'; আরবীতেও আছে, 'অল অজলু মিনা শয়তান' অর্থাৎ কিনা 'হস্তদম্ভ হওয়ার মানে শয়তানের পন্থায় চলা'; ইংরেজীতেও আছে—'

আমি বললুম, 'সব বুঝেছি, কিন্তু আপনার পায়ে পড়ি এই পাঠানের চালে আমার চলবে না। শুনেছি এখান থেকে লাণ্ডিকোটাল থেতে তাদের পনরো দিন লাগে— বাইশ মাইল রাস্তা।'

আহমদ আলী গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে বলেছে ?' আমি বললুম, 'কেন, কাল রান্তিরের দাওয়াতে, রমজান খান, সেই যে বাবরীচুলওয়ালা, মিষ্টি মিষ্টি মুখ।'

আহমদ আলী বললেন, 'রমজান খান পাঠানদের কি জানে? তার ঠাকুরমা পাঞ্চাবী, আর সে নিজে লাহোরে তিন মাস কাটিয়ে এসেছে। খাস পাঠান কখনো আটক (সিন্ধু নদ) পেরোয় না। তার লাণ্ডিকোটাল থেকে পেশাওয়ার পৌছতে অন্তত হু'মাস লাগার কথা। না হলে বুঝতে হবে লোকটা রাস্তার ইয়ার-দোস্তের বাড়ি কাট্ করে এসেছে। পাঠানমূল্লকের রেওরাজ প্রত্যেক আত্মীয়ের বাড়িতে তেরান্তির কাটানো, আর, সব পাঠান সব পাঠানের ভাইবেরাদর। হিসেব করে নিন।'

#### क्रटन विकारन

কাগজ পেন্সিল ছিল না। বললুম, 'রক্ষে দিন, আমার যে কণ্ট্রাক্ট সই করা হয়ে গিয়েছে, আমাকে যেতেই হবে।'

আহমদ আলী বললেন, 'বাস্ না পেলে আমি কি করব ?' 'আপনি চেষ্টা করেছেন ?'

আহমদ আলী আমাকে হুশিয়ার হতে বলে জানালেন, তিনি পুলিশের ইন্সপেক্টর, নানা রকমের উকিল মোক্তার তাঁকে নিভ্যি নিভ্যি জেরা করে, আমি ও-লাইনে কাজ করে স্থবিধা করতে পারব না।

তারপর বললেন, 'পেশাওয়ার ভালো করে দেখে নিন। অনেক দেখবার আছে, আনেক শেখবার আছে। বো্খারা সমরকন্দ থেকে সদাগরেরা এসেছে পুস্তীন নিয়ে, তাশকন্দ থেকে এসেছে সামোভার নিয়ে—'

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'সামোভার কি ?'

'রাশান গল্প পড়েন নি ? সামোভার হচ্ছে ধাতুর পাত্র— টেবিলে রেখে তাতে চায়ের জল গরম করা হয়। আপনারা যে রকম মিঙ বংশের ভাস্ নিয়ে মাতামাতি করেন, পেশাওয়ার কান্দাহার তাশকন্দ তুল্লা সামোভার নিয়ে সেই রকম লড়ালড়ি করে, কে কত দাম দিতে পারে। সে কথা আরেক দিন হবে। তারপর শুসুন, মজার-ই-শরীফ থেকে কার্পেট এসেছে, বদথশান থেকে 'লাল' রুবি, মেশেদ থেকে তসবী, আজরবাইজান থেকে—'

আমি বললুম, 'থাক থাক।'

'আরো কত কি। তারা উঠেছে সব সরাইয়ে। সন্ধ্যাবেলায় গরম ব্যবসা করে, রান্তিরে জোর খানাপিনা, গানবাজনা। কত হৈ-হল্লা, খুনখারাবী, কত রকম-বেরকমের পাপ। শোনেননি বৃঝি, পেশাওয়ার হাজার পাপের শহর। মাসখানেক ঘোরাঘুরি করুন যে-কোনো সরাইয়ে— ডজনখানেক ভাষা বিনা কসরতে বিনা

#### प्राप्त विरम्राम

মেহনতে শেখা হয়ে যাবে। পশতু নিয়ে আরম্ভ করুন, চট করে চলে যাবেন ফার্সীতে, তারপর জগতাইতুর্কী, মঙ্গোল, উসমানলী, রাশান, কুর্দী— বাকিগুলো আপনার থেকেই হয়ে যাবে। গানবাজনায় আপনার বৃঝি শখ নেই— সে কি কথা ? আপনি বাঙালী, টাগোর সাহেবের গীতাঞ্চলি, গার্ডেনার আমি পড়েছি। আহা, কি উম্দা বয়েৎ, আমি ফার্সী তর্জমায় পড়েছি। আপনার তো এসব জিনিসে শখ থাকার কথা। নাই বা থাকল, কিন্তু ইদনজানের গাননা শুনে আপনি পেশাওয়ার ছাড়বেন কি করে ? পেশাওয়ারী হুরী, বারোটা ভাষায় গান গাইতে পারে। তার গাহক দিল্লী থেকে বাগদাদ অবধি। আপনি গেলে লড়কী বহুৎ খুশ হবে— তার রাজত্ব বাগদাদ থেকে বাঙ্গাল অবধি ছড়িয়ে পড়বে।

আমি আর কি করি। বললুম, 'হবে, হবে। সব হবে। কিন্তু টাগোর সাহেবের কোন কবিতা আপনার বিশেষ পছন্দ হয় ?'

আহমদ আলী একটু ভেবে বললেন, 'আয় মাদর, শাহজাদা ইমরোজ—'

বুঝলুম, এ হচ্ছে,

'ওগো মা, রাজার তুলাল যাবে আজি মোর—'

বললুম, 'সে কি কথা, খান সাহেব ? এ কবিতা তো আপনার ভালো লাগার কথা নয়। আপনারা পাঠান, আপনারা প্রেমে জখম হলে তো বাঘের মত কথে দাঁড়াবেন। ঘোড়া চড়ে আসবেন বিছ্যুংগতিতে, প্রিয়াকে একটানে ভূলে নিয়ে কোলে বসিয়ে চলে যাবেন দ্রদ্রান্তরে। সেখানে পর্বতগুহায় নির্জনে আরম্ভ হবে প্রথম মানঅভিমানের পালা, আপনি মাথা পেতে দেবেন তাঁর পায়ের মখমলের চটির নিচে—'

আমাকেই থামতে হল কারণ আহমদ আলী অত্যস্ত শাস্ত

#### क्षरण विदयतन

প্রকৃতির লোক, কারো কথা মাঝখানে কার্টেন না। আমি আটকে গেলে পর বললেন, 'থামলেন কেন, বলুন।'

আমি বললুম, 'আপনারা কোন্ ছংখে ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদবেন ম্যা ম্যা, মা মা করে।'

আহমদ আলী বললেন, 'হুঁ, এক জর্মন দার্শনিকও নাকি বলেছেন স্ত্রীলোকের কাছে যেতে হলে চাবুকটি নিয়ে যেতে ভূলো না।'

আমি বলনুম, 'তওবা তওবা, অত বাডাবাড়ির কথা হচ্ছে না।'

আহমদ আলী বললেন, 'না, দাদা, প্রেমের ব্যাপারে হয় ইস্পার
না হয় উস্পার। প্রেম হচ্ছে শহরের বড় রাস্তা, বিস্তর লোকজন।
সেখানে 'গোল্ডেন মীন' বা 'সোনালী মাঝারি' বলে কোনো উপার
নেই। হয় 'কীপ টু দি রাইট' অর্থাৎ ম্যা ম্যা করে হাদয়বেদন
নিবেদন, না হয়, 'লেফট' অর্থাৎ বক্সমৃষ্টি দিয়ে নীটশে যা বলেছেন।
কিস্তু থাকু না এসব কথা।'

বৃঝলুম প্রেমের ব্যাপারে পাঠান নীরব কর্মী। আমরা বাঙালী, ছপুররাত্রে পাড়ার লোককে না জাগিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে প্রেমালাপ করতে পারিনে। আমার অবস্থাটা বৃঝতে পেরে আমাকে যেন খুলী করার জন্ম আহমদ আলী বললেন, 'পেশাওয়ারের বাজারে কিন্তু কোনো গানেওয়ালী নাচনেওয়ালী ছ'মাসের বেশী টিকতে পারে না। কোনো ছোকরা পাঠান প্রেমে পড়বেই। ভারপর বিয়ে করে আপন গাঁয়ে নিয়ে সংসার পাতে।'

'সমাজ আপত্তি করে না? মেয়েটা ছদিন বাদে শহরের জক্ত কারাকাটি করে না?'

'সমাজ আপত্তি করবে কেন? ইসলামে তো কোনো মানা নেই। তবে ছদিন বাদে কান্নাকাটি করে কি না বলা কঠিন। পাঠান গাঁয়ের কান্না, শহরে এসে পোঁছবে এত জ্বোর গলা

#### त्मर्भ विद्यार्भ

ইদনজানেরও নেই। জানকী বাঈয়ের থাকলে আমাকে খুঁজে খুঁজে হয়রান হতে হত না। হলপ করে কিছু বলতে পারব না, তবে আমার নিজের বিশ্বাস, বেশীর ভাগ মেয়েই বাজারের হটুগোলের চেয়ে গ্রামের শান্তিই পছন্দ করে। তার উপর যদি ভালোবাসা পায়, তা হলে তো আর কথাই নেই।

আমি বললুম, 'আমাদের এক বিখ্যাত ঔপস্থাসিকও ঐ রকম ধরনের অভিমত দিয়েছেন, মেয়েদের বাজারে বহু খোঁজখবর নিয়ে।'

এমন সময় আহমদ আলীর এক বন্ধু মুহম্মদ জান বাইসিকেল ঠেলে ঠেলে এসে হাজির। আহমদ আলী জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাইসিকেল আবার খোঁডা হল কি করে ?'

মুহম্মদ জান পাঞ্চাবী। আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'কেন যে আপনি এদেশে এসেছেন বুঝতে পারিনে। এই পাঠানরা যে কি রকম পারিক মুইসেন্স তার খবর জানতে পারতেন যদি একদিনও আধ ঘণ্টার তরে এ শহরে বাইসিকেল চড়তেন। এক মাইল যেতে না যেতে তিনটে পাংকচার। সব ছোট ছোট লোহার।'

ভদ্রলোক দম নিচ্ছিলেন। আমি দরদ দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, 'এত লোহা আসে কোথা থেকে ?'

মূহম্মদ জান আরো চটে গিয়ে বললেন, 'আমাকে কেন শুধচ্ছেন ? জিজ্ঞেস করুন আপনার দিলজানের দোস্ত শেখ আহমদ আলী খান পাঠানকে।'

আহমদ আলী বললেন, জানেন তো পাঠানরা বড় আড়াবাজ। গল্পগুলব না করে সে এক মাইল পথও চলতে পারে না। কাউকে না পেলে সে বসে যাবে রাস্তার পাশে। মুচীকে বলবে, 'দাও তো ভায়া, আমার পয়জারে গোটা কয়েক পেরেক ঠুকে।' মুচী তখন ঢিলে লোহাগুলো পিটিয়ে দেয়, গোটা দশেক নৃতনও লাগিয়ে দেয়। এই

#### प्रत्म विपारम

রকম শ'খানেক লোহা লাগালে জুতোর চামড়া আর মাটিতে লাগে না, লোহার উপর দিয়েই রাস্তার পাথরের চোট যায়। হাফসোল লাগানোর খরচাকে পাঠান বড্ড ভয় করে কিনা। সেই পেরেক আবার হরেক রকম সাইজের হয়। পাঠানের জুতো তাই লোহার মোজায়িক। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে, লোহা ঠোকানো না-ঠোকানো অবাস্তর— মুচীর সঙ্গে আড্ডা দেবার জম্ম ঐ তার অজুহাত।'

মূহম্মদ জান বললেন, 'আর সেই লোহা ঢিলে হয়ে গিয়ে শহরের সর্বত্র ছডিয়ে পডে।'

আমি বললুম 'এতদিন আমার বিশ্বাস ছিল আড্ডা মামূষকে অপকর্ম থেকে ঠেকিয়ে রাখে। এখন দেখতে পাচ্ছি ভুল করেছি।'

আহমদ আলী কাতরস্বরে বললেন, 'আড্ডার নিন্দা করবেন না। বাইসিকেল চড়ার নিন্দা করুন। আপনাকে বলিনি, 'অল অজলু মিনা শয়তান' অর্থাৎ হস্তদন্ত হওয়ার মানে শয়তানের পদ্ধায় চলা। তাই তো বাইসিকেলের আরেক নাম শয়তানের গাড়ি।'

সন্ধ্যা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পেশাওয়ার দিনের ১১৪ ডিগ্রী ভূলে গিয়ে মোলায়েম বাতাস দিয়ে সর্বাঙ্গের প্লানি খেদ ঘুচিয়ে দেয়। রাস্তাঘাট যেন ঘুম থেকে জেগে উঠে হাইতুলে ঘোড়ার গাড়ির খটখটানি দিয়ে তুড়ি দিতে থাকে। পাঠান বাব্রা তথন সাজ্যাজ করে হাওয়া খেতে বেরোন। পায়ে জরীর পয়জার, পরনে পপলিনের শিলওয়ার— তার ভাঁজ ধারালো ছুরির মত ক্রীজের ছদিক বেয়ে কেতায় কেতায় নেমে এসেছে; মুড়ির ভিতরে লাল স্থতোর গোলাপী আভা। গায়ে রঙীন সিঙ্কের লম্বা শার্ট আর মাথায় যে পাগড়ি তার তুলনা পৃথিবীর অক্ত কোনো শিরাভরণের সঙ্গে হয় না। বাঙালীর শিরাভরণ দেখে অভ্যাস নেই; টুপি

#### साम विसाम

বলুন, হ্যাট বলুন, সবই যেন তার কাছে অবাস্তর ঠেকে, মনে হয় বাইরের থেকে জোর করে চাপানো, কিন্তু মধ্যবিত্ত ও ধনী পাঠানের পাগড়ি দেখে মনে হয় ভগবান মানুষকে মাধাটা দিয়েছেন নিভাস্ত ঐ পাগড়ি জড়াবার উপলক্ষ্য হিসাবে।

কানিয়ে-জ্মিয়ে গোঁকে আতর মেখে আর সেই ভ্বনমোহন পাগড়ি বেঁধে খানসাহেব যখন সাঁঝের ঝোঁকে পেশাওয়ারের রাস্তার বেরোন, তখন কে বলবে তিনি জাকারিয়া স্ত্রীটের পাঠানের জাতভাই; কোথায় লাগে তাঁর কাছে তখন হলিউডের ঈভনিঙ ডেসপরা হীমেনদের দল ?

ফুরফুরে হাওয়া গাছের মাথায় চিক্ননি চালিয়ে, খানসায়েবদের পাগড়ির চুড়ো ছলিয়ে, ফুলের দোকানে ঝোলানো মালাতে কাঁপন লাগিয়ে আর সর্বশেষে আহমদ আলীর ছ'কান-ছোঁয়া গোঁফে হাত বুলিয়ে নামল আমার আন্ত ভালে— তপু গ্রীম্মের দক্ষ দিনাস্তের সন্ধ্যাকালে। এ যেন বাঙলা দেশের জ্যৈষ্ঠশেষের নববর্ষণ— শীতল জলধারার পরিবর্তে এ যেন মাতৃহস্তের সিশ্বমন্দ মলয়ব্যজন। কোন্ এক নুশংস ফারাওয়ের অত্যাচারে দিবাভাগে দেশের জনমানব প্রাণীপতক্ষ দলে দলে ভূগর্ভে আত্রয় নিয়ে প্রহর গুণছিল, পশ্চিম-পিরামিডে তার অবসানের সঙ্গে সক্ষে উত্তর বাতাস যেন মোজেসের অভ্যবাণী দিয়ে গেল— দিকে দিকে নতুন প্রাণের সাডা— ছিন্ন হয়েছে বন্ধন বন্দীর।

কিন্তু জেগে উঠেই মামুষের সবচেয়ে প্রয়োজন কি আহারের ? কটি আর কাবাবওয়ালার দোকানের সামনে কী অসম্ভব ভিড়। বোরকাপরা মেয়ে, সবে-হাঁটতে শিথেছে ছেলে, বাঁ হাত মরণের দিকে ডান হাত ক্লটিওয়ালার দিকে বাড়িয়ে বুড়ো, সবাই ঝাঁপিয়ে পড়েছে আহারের সন্ধানে। ক্লটিওয়ালা সেই ক্ষ্ধার্তদের শাস্ত

## क्षरण विस्मरण

করার জন্ম কাউকে কাতরকণ্ঠে ডাকে 'ভাই' কাউকে 'বরাদর', কাউকে 'জানে মন্' (আমার জান্), কাউকে 'আগা-জান্— পশত্, পাঞ্জাবী, ফরাসী, উর্ছু চারটে ভাষায় সে একসঙ্গে অনর্গল কথা বলে যাছে। ওদিকে তন্দুরের ভিতর লম্বা লোহার আঁকশি চালিয়ে ক্ষটি টেনে টেনে ওঠাছে ক্ষটিওয়ালার ছোকরারা। গনগনে আগুনের টকটকে লাল আভা পড়েছে তাদের কপালে গালে। বড় বড় বাবরীচুলের জুলফি থেকে থেকে চোখমুখ ঢেকে ফেলছে— হুহাত দিয়ে কটি তুলছে, সরাবার ফ্রস্থ নেই। বুড়ো কটিওয়ালার দাড়ি হাওয়ায় ছুলছে, কাজের হিড়িকে তার বজ্ববাঁধন পাগড়ি পর্যন্ত টেরচা হয়ে একদিকে নেমে এসেছে— ছোকরাদের কখনও তম্বী করে 'জুদ্ কুন্, জুদ্ কুন্,' 'জলদি করো, জলদি করো,' খদ্দেরদের কখনও কাকুতি-মিনতি 'হে ল্রাভঃ, হে বন্ধু, হে আমার প্রাণ, হে আমার দিলজান, সব্র করো, সব্র করো, তাজা গরম কটি দি বলেই তো এত হাঙ্গাম-ছজ্জং। বাসী দিলে কি এতক্ষণ তোমাদের দাঁড় করিয়ে রাখড়ম ?'

বোরকার আড়াল থেকে কে যেন বলল— বয়স বোঝার জো নেই— 'তোর তাজা রুটি খেয়ে খেয়েই তো পাড়ার তিনপুরুষ মরল। তুই বুঝি লুকিয়ে লুকিয়ে বাসী খাস। তাই দে না।'

বোরকা পরে, ঐ যা। তা না হলে পাঠান মেয়েও স্বাধীন। ক্রির পর ফুল কিংবা আতর। মনে পড়ল মহাপুরুষ মুহম্মদের একটি বচন— সত্যেন দত্তের তর্জমা—

জোটে যদি মোটে একটি পয়সা খান্ত কিনিয়ো ক্ষুধার লাগি। জুটে যায় যদি হুইটি পয়সা ফুল কিনে নিয়ো, হে অমুরাগী।

# পাঁচ

পাঠান অত্যন্ত অলস এবং আড্ডাবাজ, কিন্তু আরামপ্রয়াসী নয় এবং যেটুকু সামাস্থ তার বিলাস, তার খরচাও ভয়ন্কর বেশী কিছু নয়। দেশভ্রমণকারী গুণীদের মুখে শোনা যে, যাদের গায়ের জোর যেমন বেশী, তাদের স্বভাবও হয় তেমনি শান্ত। পাঠানদের বেলায়ও দেখলুম কথাটা খাঁটি। কাগজে আমরা হামেশাই পাঠানদের লুটতরাজের কথা পড়ি— তার কারণও আছে। অমুর্বর দেশ, ব্যবসাবাণিজ্য করতে জানে না, পণ্টনে তো আর তামাম দেশটা ঢুকতে পারে না, কাজেই লুটতরাজ ছাড়া অক্স উপায় কোথায় ? কিন্তু পেটের দায়ে যে অপকর্ম দে করে, মেজাজ দেখাবার জন্ম তা করে না। তার আসল কারণ অবশ্য পাঠানের মেজাজ সহজে গরম হয় না— পাঞ্জাবীদের কথা স্বতন্ত্র। এবং হলেও সে চট করে বন্দুকের সন্ধান করে না। তবে সব জিনিসেরই হুটো একটা ব্যত্যয় আছে— পাঠান তো আর খুদ খুদাতালার আপন হাতে বানানো ফিরিস্তা নয়। বেইমান বললে পাঠানের রক্ত খাইবার পাসের টেম্পারেচার ছাড়িয়ে যায়, আর ভাইকে বাঁচাবার জন্ম সে অত্যন্ত শান্তমনে যোগাসনে বসে আঙুল গোণে, নিদেনপক্ষে তাকে ক'টা খুন করতে হবে। কিন্তু হিসেবনিকেশে সাক্ষাৎ বিছেসাগর বলে প্রায়ই ভূল হয় আর ছুটো-চারটে লোক বেঘোরে প্রাণ দেয়। তাই নিয়ে তম্বীতম্বা করলে পাঠান সকাতর নিবেদন করে, 'কিন্তু আমার যে চার-চারটে বুলেটের বাজে খরচা হল তার কি ? তাদের গুষ্টি-কুটুম কান্নাকাটি করছে, কিন্তু একজনও একবারের তরে আমার

#### क्षात्म विकास

বাজে খরচার খেসারতির কথা ভাবছে না। ইনসান বড়ই খুদপরস্ত- সংসার বড়ই স্বার্থপর।

পরশু রাতের দাওয়াতে এ রকম নানা গল্প শুনলুম। এসব গল্প বলার অধিকার নিমন্ত্রিত ও রবাহুতদের ছিল। একটা জিনিসে বুঝতে পারলুম যে, এঁদের সক্কলেই খাঁটি পাঠান।

মে হল তাদের খাবার কায়দা। কার্পেটের উপর চওভায় ছহাত. লম্বায় বিশ-ত্রিশহাত— প্রয়োজন মত— একখানা কাপড বিছিয়ে দেয়। সেই দস্তরখানের ছুদিকে সারি বেঁধে এক সারি অক্ত সারির মুখোমুখি হয়ে বসে। তারপর সব খাবার মাঝারি সাইজের প্লেটে করে সেই দস্তরখানে সাজিয়ে দেয়; তিন থালা আলু-গোস্ত, তিন থালা শিক-কাবাব, তিন থালা মুর্গী-রোর্ফ, তিন থালা সিনা-কলিজা, তিন থালা পোলাও, এই রকম ধারা সব জিনিস একখানা দন্তর্থানের মাঝ্যানে, চুখানা চুই প্রান্তে। বাঙালী আপন আপন থালা নিয়ে বসে: রান্নাঘরের সব জিনিসই কিছু না কিছু পায়। পাঠানদের বেলা তা নয়। যার সামনে যা পড়ল, তাই নিয়ে সে সম্ভষ্ট। প্রাণ গেলেও কেউ কখনো বলবে না, আমাকে একট্ মুর্গী এগিয়ে দাও, কিম্বা আমার শিক-কাবাব খাবার বাসনা হয়েছে। মাঝে মাঝে অবশ্যি হঠাং কেউ দর্দ দেখিয়ে চেঁচিয়ে বলে. 'আরে হোথায় দেখো গোলাম মুহম্মদ ঢাঁাড়শ চিবোচ্ছে, ওকে একট পোলাও এগিয়ে দাও না'-- স্বাই তখন হাঁ-হাঁ করে স্ব ক'টা পোলাওয়ের থালা ওর দিকে এগিয়ে দেয়। তারপর মজলিস গালগল্পে ফের মশগুল। ওদিকে গোলাম মূহম্মদ শুকনো পোলাওয়ের মরুভূমিতে ভৃষ্ণায় মারা গেল, না মাংসের থৈ-থৈ ঝোলে ডুবে গিয়ে প্রাণ দিল, তার খবর ঘণ্টাখানেক ধরে আর কেউ রাখে না। এবং লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন যে, পাঠান আড্ডা

#### प्राप्त विप्राप्त

জমাবার খাতিরে অনেক রকম আত্মত্যাগ করতে প্রস্তুত। গল্পের নেশায় বে-খেয়ালে অস্ততঃ আধ ডজন অতিথি স্থন্ধ শুকনো রুটি চিবিয়েই যাচ্ছে, চিবিয়েই যাচ্ছে। অবচেতন ভাবটা এই, পোলাও-মাংস বাছতে হয়, দেখতে হয়, বহুৎ বয়নাকা, তাহলে লোকের মুখের দিকে তাকাব কি করে, আর না তাকালে গল্প জমবেই বা কি করে।

অথচ এঁরা সবাই ভদ্রসস্তান, ছ' পয়সা কামায়ও বটে। বাড়িতে নিশ্চয়ই পছন্দমাফিক পোলাও-কালিয়া খায়। কিন্তু পাঠান জীবনের প্রধান আইন, একলা বসে নবাবী খানা খাওয়ার চেয়ে ইয়ারবন্ধীর সঙ্গে শুকনো রুটি চিবনো ভালো। ওমর খৈয়ামও বলেছেন,

তব সাথী হয়ে দগ্ধ মরুতে
পথ ভূলে তবু মরি
তোমারে ছাড়িয়ে মসজিদে গিয়া
কী হবে মন্ত্র শ্বরি ?

কিন্তু ওমর বুর্জুয়া কবির বিদগ্ধ পদ্ধতিতে আপন বক্তব্য প্রকাশ করেছেন। পাঠান ভাঙা ভাঙা উর্তুতে ঐ একই আপ্রবাক্য প্রলেতাবিয়া কায়দায় জানায়—

'দোস্ত!

তুমহারী রোটি, হমারা গোস্ত !

অর্থাং 'নেমস্তন্ন করেছ সেই আমার পরম সোভাগ্য। শুধু শুকনো রুটি ? কুছ পরোয়া নাহী। আমি আমার মাংস কেটে দেব।'

কাব্যজ্ঞগতে যে হাওয়া বইছে, তাতে মনে হয়, ওমরের শরাবের চেয়ে মজুরের থেনোর কদর বেশী।

তবে একটা কথা বলে দেওয়া ভালো। পাঠানের ভিতর

# प्रत्न विस्तरन

বুর্জুয়া প্রলেভারিয়ায় যে তফাৎ, সেট্কু সম্পূর্ণ অর্থ নৈতিক।
অন্নভূতির জগতে তারা একই মাটির আসনে বসে, আর চিস্তাধারায়
যে পার্থক্য সে শুধু কেউ খবর রাখে বেশী, কেউ কম। কেউ
সেক্সপীয়র পড়েছে, কেউ পড়েনি। ভালোমন্দ বিচার করার সময়
ছই দলে যে বিশেষ প্রভেদ আছে, মনে হয়নি। আচার-ব্যবহারে
এখনো তারা গুর্চির ঐতিহাগত সনাতন জান-দেওয়া-নেওয়ার পন্থা
অনুসরণ করে।

এসব তত্ত্ব আমাকে বুঝিয়ে বলেছিলেন ইসলামিয়া কলেজের এক অধ্যাপক। অনেকক্ষণ ধরে নানা রঙ, নানা দাগ কেটে সমাজতাত্ত্বিক পটভূমি নির্মাণ করে বললেন—

'এই ধরুন আমার সহকর্মী অধ্যাপক খুদাবখ্শের কথা।
ইতিহাসে অগাধ পণ্ডিত। ইহসংসারে সব কিছু তিনি অর্থনীতি
দিয়ে জলের মত তরল করে এই তৃষ্ণার দেশে অহরহ ছেলেদের
গলায় ঢালছেন। ধর্ম পর্যন্ত বাদ দেন না। যীশু খ্রীস্ট তাঁর ধর্ম
আরম্ভ করেছিলেন ধনের নবীন ভাগবন্টনপদ্ধতি নির্মাণ করে;
তাতে লাভ হওয়ার কথা গরীবেরই বেশী— তাই সবচেয়ে ছংশী
জেলেরা এসে জুটেছিল তাঁর চতুর্দিকে। মহাপুরুষ মুহম্মদণ্ড নাকি
ম্বদ তুলে দিয়ে অর্থবন্টনের জমিকে আরবের মরুভূমির মত সমতল
করে দিয়েছিলেন। এসব তো ইহলোকের কথা— পরলোক পর্যন্ত
খুদাবখ্শ অর্থ নৈতিক র্যাদা চালিয়ে চিক্কণ মন্থণ করে দিয়েছিলেন।
কিন্তু থাক এসব কচকচানি— মোদ্দা কথা হচ্ছে ভদ্রলোক ইতিহাসের
দ্রবীনে আপন চোখটি এমনি চেপে ধরে আছেন যে অন্থ কিছু তার
নজরে পড়ে কিনা সে বিষয়ে আমাদের সকলের মনে গভীর

'মাসখানেক পূর্বে তার বড় ছেলে মারা গেল। ম্যাট্রিক ক্লাশে

# क्रांच विकास

পড়ত, মেধাবী ছেলে, বাপেরই মত পড়াশুনায় মশগুল থাকত।
বড় ছেলে মারা গিয়েছে, চোট লাগার কথা, কিন্তু খুদাবখ্শ
নির্বিকার। সময়মত কলেজে হাজিরা দিলেন। চায়ের সময়
আমরা সন্তর্পণে শোক নিবেদন করতে গিয়ে আরেক প্রস্থ লেকচর
শুনলুম, জরথুস্ত কোন্ অর্থ নৈতিক কারণে রাজা গুশ্ংআস্প্কে
তাঁর নৃতন ধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন। তিন দিন বাদে হুসরা ছেলে
টাইফয়েডে মারা গেল— খুদাবখ্শ বৌদ্ধ ধর্মের কি এক পিটক,
না খোদায় মালুম কি, তাই নিয়ে বাহুজ্ঞানশৃশ্য। এক মাস যেতে না
যেতে স্ত্রী মারা গেলেন পিত্রালয়ে— খুদাবখ্শ তখন সিন্ধুর পারে পারে
সিকল্দর শাহের বিজয়পন্থার অর্থ নৈতিক কারণ অনুসন্ধানে নাককান বন্ধ করে তুরীয়ভাব অবলম্বন করেছেন।

'আমরা ততদিনে খুদাবখ্শের আশা ছেড়ে দিয়েছি। লোকটা ইতিহাস করে করে অমান্থর হয়ে গিয়েছে এই তখন আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। আর পাঠানসমাজ যখন মনুয়াজাতির সর্বোচ্চ গৌরবস্থল তখন আর কি সন্দেহ যে খুদাবখ্শের পাঠানত্ব সম্পূর্ণ কর্পুর হয়ে গিয়ে তাঁর ঐতিহাসিক টেলিস্কোপের পাল্লারও বহু উপ্পে দ্রদ্রান্তরে পঞ্চেল্রয়াতীত কোন সুক্ষলোকে বিলীন হয়ে গিয়েছে।

'এমন সময় মারা গেল তাঁর ছোট ভাই— পণ্টনে কাজ করত।
খুদাবখ্দোর আর কলেজে পাত্তা নেই। আমরা সবাই ছুটে গেলুম
খবর নিতে। গিয়ে দেখি এক প্রাগৈতিহাসিক ছেঁড়া গালচের
উপর খুদাবখ্শ গড়াগড়ি দিছেন। পুঁথিপত্র, ম্যাপ, কম্পাস
চতুর্দিকে ছড়ানো। গড়াগড়িতে চশমার একটা পরকলা ভেঙে
গিয়েছে। খুদাবখ্শের বুড়া মামা বললেন, ছ'দিন ধরে জল স্পর্শ করেননি।

'হাউ হাউ করে কাঁদেন আর বলেন, 'আমার ভাই মরে

# क्षरण विकास

গিয়েছে।' শোকে যে মানুষ এমন বিকল হতে পারে পূর্বে আর কখনো দেখিনি। আমরা সবাই নানারকমের সান্ধনা দেবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু খুদাবখ্শের মূখে ঐ এক কথা, 'আমার ভাই মরে গিয়েছে।'

'শেষটায় থাকতে না পেরে আমি বললুম, 'আপনি পণ্ডিত মানুষ, শোকে এত বিচলিত হচ্ছেন কেন ? আর আপনার সহু করবার ক্ষমতা যে কত অগাধ সে তো আমরা সবাই দেখেছি— হটি ছেলে, দ্রী মারা গেলেন, আপনাকে তো এতটুকু কাতর হতে দেখিনি।'

'খুদাবখ্শ আমার দিকে এমনভাবে তাকালেন যেন আমি বন্ধ উন্মাদ। কিন্তু মুখে কথা ফুটল। বললেন, 'আপনি পর্যন্ত এই কথা বললেন? ছেলে মরেছিল তো কি? আবার ছেলে হবে। বিবি মরেছেন তো কি? নৃতন শাদী করব। কিন্তু ভাই পাব কোথায়?' তারপর আবার হাউ হাউ করে কাঁদেন আর বলেন, 'আমার ভাই মরে গিয়েছে'।'

অধ্যাপক বলা শেষ করলে আমি বললুম, 'লক্ষ্মণের মৃত্যুশোকে রামচন্দ্রও ঐ বিলাপ করেছিলেন।'

আহমদ আলী বললেন, 'লছ্মন্? রামচন্দরজী? হিন্দুদের কি একটা গল্প আছে না? সেইটে আমাদের শুনিয়ে দিন। আপনি কখনো গল্প বলেন না, শুধু শোনেনই।'

ইয়া আলা! আদি কবি বালীকি যে গল্প বলেছেন আমাকে সে গল্প নৃতন করে আমার টোটাফ্টা উর্ছু দিয়ে বলতে হবে! নিবেদন করলুম, 'অধ্যাপক খুদাবখ্শকে অন্থুরোধ করবেন। রামায়ণের নাকি অর্থ নৈতিক ব্যাখ্যাও আছে।'

অধ্যাপক শুধালেন, 'কিন্তু রামচন্দরজী জবরদস্ত লড়নেওয়ালা ছিলেন, নয় কি ?'

#### प्रतम विप्रतम

আমি বললুম, 'আলবং।'

অধ্যাপক বললেন, 'ঐ তো হল আসল তত্ত্বকথা। বীরপুরুষ আর বীরের জাতমাত্রই ভাইকে অত্যন্ত গভীর ভাবে ভালবাসে। পাঠানদের মত বীরের জাত কোথায় পাবেন বলুন ?'

আমি বললুম, 'কিন্তু অধ্যাপক খুদাবখ্শ তো বীরপুরুষ ছিলেন না।'

অধ্যাপক পরম পরিতৃপ্তি সহকারে বললেন, 'সেই তো গুগুতর তত্ত্ব। অধ্যাপকি করো আর যাই করো, পাঠানত্ব যাবে কোত্থেকে ? অর্থ নৈতিক কারণ-ফারণ সব কিছুই অত্যন্ত পাতলা ফিলিম— একটু থোঁচা লাগলেই আসল পেলেটু বেরিয়ে পড়ে।'

মেজর মূহম্মদ খান বললেন, 'ভাইকে ভালোবাসার জন্ম পাঠান হওয়ার কি প্রয়োজন ? ইউস্ফও (জোসেফ) তো বেনয়ামিনকে (বেনজামিন) ভয়ঙ্কর ভালবাসতেন।'

অধ্যাপক বললেন, 'ইহুদিদের কথা বাদ দিন। আদমের এক ছেলে আরেক ছেলেকে খুন করেনি ?'

আমি বললুম, 'কিন্তু পাঠানর। ইহুদিদের হারিয়ে-যাওয়া বারো উপজাতির একটা নয়? কোথায় যেন ঐ রকম একটা থিয়োরি শুনেছি যে সেই উপজাতি যখন দেখল তাদের কপালে শুকনো, মরা আফগানিস্থান পড়েছে তখন হাউমাউ করে কেঁদে উঠেছিল — অর্থাৎ ফারসীতে যাকে বলে "ফগান" করেছিল— তাই তো তাদের নাম "আফগান"। আর আপনারা তো আসলে আফগান, এদেশে বসবাস করে হিন্দুস্থানী হয়েছেন।'

অধ্যাপক পণ্ডিতের হাসি হেসে বললেন, ত্রিশ বংসর আগে এ কথা বললে আপনাকে আমরা সাবাসী দিতুম, এখন ওসব বদলে গিয়েছে। তখনো আমরা জানতুম না যে, ছনিয়ার বড় বড় জাতেরা

# দেশে বিদেশে

নিজেদের 'আর্য' বলে গৌরব অনুভব করছে। তখনো রেওয়াজ ছিল খানদানী হতে হলে বাইবেলের ইছদি চিড়িয়াখানায় কোনো না কোনো খাঁচায় সিংহ বাঁদর ়কিছু না কিছু একটা হতেই হবে। এখন সে সব দিন গিয়েছে— এখন আমরা সব্বাই 'আর্য'। বেদক্দে কি সব আছে না?— সেগুলো সব আমরাই আউড়েছি। সিকন্দর শাহকে লড়াইয়ে আমরাই হারিয়েছি আর গান্ধার ভাস্কর্য আমাদেরই কাঁচা বয়সের হাত মক্সোর নমুনা। 'গান্ধার' আর 'কান্দাহার' একই শন্দ। আরবী ভাষায় 'গ' অক্ষর নেই বলে আরব ভৌগোলিকেরা 'ক' ব্যবহার করেছেন।

পাণ্ডিত্যের অগাধ সাগরে তখন আমার প্রাণ যায় যায়।
কিন্তু বিপদ-আপদে মৃদ্ধিল-আসান হামেশাই পুলিশ। আহমদ
আলী আমার। দিকে তাকিয়ে বললেন, 'প্রফেসরের ওসব কথা গায়ে
মাখবেন না। ইসলামিয়া কলেজের চায়ের ঘরে যে আড্ডা জমে
তারি থানিকটে পেতলে নিয়ে তিনি স্থান্দর ভাষায় রঙীন গেলাসে
আপনাকে ঢেলে দিচ্ছেন। কিন্তু আসল পাঠান এসব জিনিস
নিয়ে কক্খনো মাথা ঘামিয়ে পাগড়ির পাঁচাচ ঢিলে করে না।
আফ্রিদী ভাবে, আফ্রিদী হল ছনিয়ার সেরা জাত; মোমন্দ বলে
বাজে কথা, খুদাতালার খাস পেয়ারা কোনো জাত যদি ছনিয়ায়
থাকে তবে সে হচ্ছে মোমন্দ জাত। এমন কি, তারা নিজেদের
আফগান বলেও স্বীকার করে না।'

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'তাই বুঝি আপনারা স্বাধীন আফগানিস্থানের অংশ হতে চান না ? ভারতবর্ষ স্বাধীন হলে, স্বাধীন পাঠান হয়ে থাক্বেন বলে ?'

সব পাঠান এক সঙ্গে চেঁচিয়ে বললেন, 'আলবং না; আমরা স্বাধীন ফ্রন্টিয়ার হয়ে থাকব— সে মুল্লুকের নাম হবে পাঠানমূলুক।'

# क्रांच विकास

অধ্যাপক বললেন, 'পাঠানের সোপবক্স লেকচার শোনেননি বৃঝি কখনো। সে বলে, 'ভাই পাঠানসব, এস আমরা সব উড়িয়ে দি; ডিমোক্রেসি, অটোক্রেসি, বৃরোক্রেসি, কম্নিজম, ডিক্টে-টরশিপ— সব সব।' আরেক পাঠান তখন চেঁচিয়ে বলল, 'তুই বৃঝি অ্যানার্কিস্ট ?' পাঠান বলল, 'না, আমরা অ্যানার্কিও উড়িয়ে দেব।'

অধ্যাপক বললেন, 'বুঝতে পেরেছেন ?'

আমি বললুম, 'বিলক্ষণ, রবীন্দ্রনাথও বলেছেন, 'একেবারে বুঁদ হয়ে যাবে, ঝিম হয়ে যাবে, ভোঁ হয়ে যাবে, তারপর 'না' হয়ে যাবে।' এই তো ?'

অধ্যাপক বললেন, 'ঠিক ধরেছেন।'

আমি বললুম, 'ভারতবর্ষের অংশ যথন হবেন না, তথন দয়া করে রাশানদের আপনারাই ঠেকিয়ে রাখবেন !'

স্বাই সমস্বরে বললেন, 'আলবং।'

পৃথিবীর আর সব দেশে যেতে হলে একখানা পাসপোর্ট বোগাড় করে যে কোনো বন্দরে গিয়ে হাজির হলেই হল। আফগানিস্থান যেতে হলে সেটি হবার যো নেই। পেশাওয়ার পৌছে আবার নূতন স্ট্যাম্পের প্রয়োজন। সে-ও আবার তিন দিন পরে নাকচ হয়ে যায়। খাইবারপাসের আশেপাশে কখন যে দাঙ্গাহাঙ্গামা লেগে যায় তার স্থিরতা নেই বলেই এই বন্দোবস্ত। আবার এই তিন দিনের মিয়াদি স্ট্যাম্প সত্ত্বেও হয়ত খাইবারের মুখ থেকে মোটর ফিরিয়ে দিতে পারে— যদি ইতিমধ্যে কোনো বখেড়া লেগে গিয়ে থাকে।

সেই স্ট্যাম্প নিয়ে বাড়ি ফিরছি এমন সময় দেখি হরেক রকম বিদেশী লোকে ভর্তি কতকগুলো বাস্ পশ্চিম দিকে যাচ্ছে। আহমদ আলীকে জিজ্ঞাসা করলুম, 'এগুলো কোথায় যাচ্ছে ?'

তিনি ধমক দিয়ে বললেন, 'এগুলো কাবুল যায় না।' তারপর অক্স কথা পাড়বার জন্ম বললেন, 'বাঙলা দেশের একটা গল্প বলুন না।'

আমি মনে মনে বললুম, আচ্ছা তবে শোন। বাইরে বললুম, 'গল্প বলা আমার আসে না, তবে একটা জ্বিনিসে পাঠানে বাঙালীতে মিল দেখতে পেয়েছি সেইটে আপনাকে বলছি, শুমুন—

'এখানে যে রকম সব কারবার পাঞ্জাবী আর শিখদের হাতে কলকাতায়ও কারবার বেশীর ভাগ অ-বাঙালীর হাতে। আর বাঙালী যখন ব্যবসা করে তখন তার কায়দাও আক্সব।

# प्तरम विपारम

'আমি তখন ইলিয়ট রোডে থাকতুম, সেখানে দোকানপাট ফিরিঙ্গীদের। মুসলমানদের কিছু কিছু দর্জীর দোকান আর লণ্ড্রি, ব্যস্। তার মাঝখানে এক বাঙালী মুসলমান ঝা চকচকে ফ্যান্সি দোকান খুলল। লোকটির বেশভ্যা দেখে মনে হল, শিক্ষিত, ভদ্রলোকের ছেলে। স্থির করলুম, সাহস করে দোকান যখন খুলেছে তখন তাকে পেট্রনাইজ করতে হবে।

'জোর গরম পড়েছে— বেলা ছটো। শহরে চর্কিবাজীর মত ঘুরতে হয়েছে— দেদার সাবান চোথে পড়েছে কিন্তু কিনিনি— ভদ্রলোকের ছেলেকে পেট্রনাইজ করতে হবে।

'ট্রাম থেকে নেমে দোকানের সামনে এসে দেখি ভদ্রলোক নাক ডাকিয়ে ঘুমচ্ছেন, পাখিটা খাঁচায় ঘুমচ্ছে, ঘড়িটা পর্যস্ত সেই যে বারোটায় ঘুমিয়ে পড়েছিল, এখনো জাগেনি।

'আমি মোলায়েম স্থরে বললুম, 'ও মশাই, মশাই।' 'ফের ডাকলুম, 'ও সায়েব, সায়েব।'

'কোনো সাড়াশব্দ নেই। বেজায় গরম, আমারও মেজাজ একটু একটু উষ্ণ হতে আরম্ভ করেছে। এবার চেঁচিয়ে বললুম, 'ও মশাই, ও সায়েব।'

'ভদ্রলোক আস্তে আস্তে বোয়াল মাছের মত ছই রাঙা টকটকে চোথ সিকিটাক খুলে বললেন, 'আজ্ঞে ?' তারপর ফের চোথ বন্ধ করলেন।

'আমি বললুম, 'সাবান আছে ? পামওলিভ সাবান' ?'
'চোথ বন্ধ রেখেই উত্তর দিলেন 'না'।'
'আমি বললুম, 'সে কি কথা, ঐ তো রয়েছে শো-কেসে'।'
'ও বিক্কিরির না'।—'
তারপর আহমদ আলীকে জিজ্ঞাসা করলুম, 'পাঠানরাও বৃঝি

## स्तर्भ विस्तर्भ

এই রকম ব্যবসা করে ?' তিনি তো খুব খানিকক্ষণ ধরে হাসলেন, তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন বলুন তো ?'

আমি উত্তর দিলুম, 'ঐ যে বললেন এসব বাস্ কাব্ল যায় না।'
এবার আহমদ আলী থমকে দাঁড়ালেন। দেয়ালের দিকে ঘুরে,
কোমরে হু'হাত দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে ঠাঠা করে হাসলেন। সে তো
হাসি নয়— হাসির ধমক। আমি ঠায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছি
কখন তাঁর হাসি থামবে। উত্তর দিলেন ভালো। বললেন, 'এসব
বাস্ খাইবারপাস অবধি গিয়েই ব্যস্!'

আমি শুধালুম, 'এই সামান্ত রসিকতায় আপনি এত প্রচুর হাসতে পারেন কি করে গ'

'কেন পারব না ? হাসি কি আর গল্পে ঠাসা থাকে, হাসি থাকে খুশ-দিলে। আপনাকে বলিনি স্বাধীনতা কোথায় বাসা বেঁধে থাকে ? রাইফেলে নয়, বুকের খুনে। একটা গল্প শুনবেন ? ঐ দেখছেন, হোথায় চায়ের দোকানী বউতলায় বেঞ্চি পেতে দিয়েছে। চলুন না।'

পাঠান মাত্রই মারাত্মক ডিমোক্র্যাট। নির্দ্ধলা টাঙাওয়ালা বিজিওয়ালার চায়ের দোকান।

আহমদ আলী তাঁর বিশাল বপুখানার ওজন সম্বন্ধে সচেতন বলে খুঁটির উপর ভর দিয়ে বসলেন, আমি আমার তন্তুখানা যেখানে খুশী রাখলুম। বললেন—

'ওমর থৈয়ামের এক রাত্রে বড্ড নেশা পেয়েছে কিন্তু প্রতিজ্ঞা করেছিলেন পাঁচথানা রুবাইয়াং শেষ না করে উঠবেন না। জানেন তো কি রকম ঠাসবুমুনির কবিতা— শেষ করতে করতে রাত প্রায় কাবার হয়ে এল। মদের দোকানে যখন পোঁছলেন তখন ভোর হব হব। হুল্কার দিয়ে বললেন, 'নিয়ে এস তো হে, এক পাত্তর উংকৃষ্ট শিরাজী!' মদওয়ালা কাচুমাচু হয়ে বলল 'হুজুর এত

### দেশে বিমেশে

দেরীতে এসেছেন, রাত কাবারের সঙ্গে সঙ্গে মদও কাবার হয়ে গিয়েছে।' ওমর নরম হয়ে বললেন, 'শিরাজী নেই তো অশু কোনো মাল দাও না।' মদওয়ালা বলল, 'শরম কী বাং। কিছু নেই হুজুর।' ওমর বললেন, 'পরোয়া নদারদ, ঐ যে সব এঁটো পেয়ালা-গুলো গড়াগড়ি যাছে সেগুলো ধুয়ে তাই দাও দিকিনি— নেশার জিম্মাদারি আমার'।'

হিম্মতের জিম্মাদারি, হাসির জিম্মাদারি, নেশার জিম্মাদারি কিসে, কার, সে সম্বন্ধে আলোচনা করার পূর্বেই দেখতে পেলুম রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন সেই ভেজাল পাঠান— তাঁর ব্রাত্য-দোষ, তিনি তিন মাস লাহোরে কাটিয়েছিলেন— রমজান খান। আমি আহমদ আলীকে আঙুল দিয়ে দেখালুম। আর যায় কোথায়? 'ও রমজান খান, জানে মন্, বরাদরে মন্, এদিকে এসো।' আমাকে তম্বী করে বললেন, 'আশ্চর্য লোক, আমি না ডাকলে আপনি ওঁকে যেতে দিতেন? এই গরমে? লোকটা সর্দিগমি হয়ে মারা যেত না? আল্লা রম্বলের ডর-ভয় নেই?'

রমজান থান এসে বললেন, 'ভগিনীপভির অমুখ, তার করতে যাছি।' বলেই ঝুপ করে বেঞ্চিতে বসে পড়লেন। আহমদ আলী সাস্থনা দিয়ে বললেন, 'হবে, হবে, সব হবে। টেলিগ্রাফের তার শক্ত মালে তৈরী— ছ'চার ঘন্টায় ক্ষয়ে যাবে না। স্থবর শোনো। সৈয়দ সাহেব একখানা বহুং উম্দা গল্প পেশ করেছেন।' বলে তিনি আমার কাঁচাসিদ্ধ গল্পে বিস্তর টমাটো-রস আর উস্টার সস্ ঢেলে রমজান খানকে পরিবেশন করলেন। বারে বারে বলেন ও সাবান বিক্কিরির না— এ বাস্ কাব্ল যায় না। এ যেন বাঙলা দেশের পুব আকাশে স্র্যোদয় আর পেশাওয়ারের পশ্চিম আকাশ লাল হয়ে গেল। ত্বছ একই রঙ।'

## দেশে বিদেশে

রমজান থান বললেন, 'তা তো বুঝলুম। কিন্তু বাঙালী আর পাঠানে একটা জায়গায় সথ্ৎ গর্মিল আছে।'

আমি শুধালুম, 'কিসে ?'

রমজান খান বললেন, 'আমি সিন্ধুনদ পেরিয়ে আহমদ আলীর পাক নজরে যে মহাপাপ করেছি এটা সেই সিদ্ধৃপারের কাহিনী। তবে আটকের কাছে নয়, অনেক দক্ষিণে— সেখানে সিদ্ধু বেশ চওড়া। তারি বালুচরে বসে পুপুর রোদে আটজন পাঠান ঘামছে। উট ভাড়া দিয়ে তারা ছিয়ানব্ব টাকা পেয়েছে, কিন্তু কিছুতেই সমানেসমান ভাগ বাঁটোয়ারা করতে পারছে না। কখনো কারো হিস্তায় কম পড়ে যায়, কখনো কিছু টাকা উপরি থেকে যায়। ক্রমাগত নৃতন করে ভাগ হচ্ছে, হিসেব মিলছে না, ঘাম ঝরছে আর মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে গলাও চডছে। এমন সময় তারা দেখতে পেল, অম্ম পার দিয়ে এক বেনে তার পু'টুলি হাতে করে যাচ্ছে। সব পাঠান এক সঙ্গে চেঁচিয়ে বেনেকে ডাকল, এপারে এসে তাদের টাকার ফৈসালা করে দিয়ে যেতে। বেনে হাত-পা নেড়ে বোঝালো অত মেহন্নত তার সইবে না, আর কত টাকা ক'জন লোক তাই জানতে চাইল। চার কুড়ি দশ ও তার উপরে ছয় টাকা আর হিস্তেদার আটজন। বেনে বলল, 'বারো টাকা করে নাও।' পাঠানরা চেঁচিয়ে বলল, 'তুই একটু সবুর কর, আমরা দেখে নিচ্ছি वथता ठिक ठिक प्राप्त कि ना।' भिला शन मवारे व्यवाक। তখন তাদের সর্দার চোখ পাকিয়ে বলল, 'এতক্ষণ ধরে আমরা চেষ্টা করলুম, হিসেব মিলল না; এখন মিলল কি করে? ব্যাটা নিশ্চয়ই কিছু টাকা সরিয়ে নিয়ে হিসেব মিলিয়ে দিয়েছে। ওপার থেকে সে যখন হিসেব মেলাতে পারে তখন নিশ্চয়ই কিছু টাকা সরাতেও পারে। পাকড়ো শালাকো!'

## त्मरम विरमरम

রমজান খান বললেন, 'বুঝতেই পারছেন, পরোপকার করতে গিয়ে বেনের পো'র অবস্থা। ভাগ্যিস সিদ্ধু সেখানে চওড়া এবং বেনেরা আর কিছু পারুক না-পারুক ছুটতে পারে আরবী ঘোড়ার চেয়েও তেজে। সে-যাত্রা বেনে বেঁচে গেল।'

আমি বললুম, 'গল্লটি উপাদেয়, কিন্তু বাঙালীর সঙ্গে মিল-গরমিলের এতে আছে কোনু চীজ ?'

রমজান খান বললেন, 'বাঙালী আপন দেশে ব'সে, এভারেস্টের গায়ে ফিতে না লাগিয়ে, চূড়োয় চড়তে গিয়ে খামখা জান না দিয়ে ইংরেজকে বাংলে দেয়নি, ঐ ছনিয়ার সবচেয়ে উচু পাহাড় ?'

আমি বললুম, 'হাঁ, কিন্তু নাম হয়েছে ইংরেজের।'

আহমদ আলী শুধালেন, 'তাই বুঝি বাঙালী চটে গিয়ে ইংরেজকে বোমা মারে ?'

আমি অনেকক্ষণ ধরে ঘাড় চুলকে বললুম, 'সেও একটা অভি স্ক্র কারণ বটে, তবে কিনা শিকদার এভারেস্ট সায়েবকে বোমা মারেননি।'

রমজান খান উন্মা দেখিয়ে বললেন, 'কিন্তু মারা উচিত ছিল।'

আমি বললুম, 'হুঁ, কিন্তু একটু সামান্ত টেকনিকল মুশকিল ছিল। নামকরণ যথন হয় শিকদার তখন কলকাতায় আর মহামান্ত স্থার জর্জ লণ্ডনে পেনসন টানছেন। পাল্লাটা—'

পুরো পাঠান এবং নিমপাঠান এক সঙ্গে হাঁ হাঁ করে উঠলেন। শুধালেন, 'তার মানে? তবে কি ও লোকটার তদারকিতেও এভারেস্ট মাপা হয়নি?'

আমি বললুম, 'না। কিন্তু আপনারা এত বিচলিত হচ্ছেন কেন ? এই আপনাদের ভাইবেরাদরই কতবার কাবুল দখল করেছেন আমার ঠিক শ্বরণ নেই, কিন্তু এই কথাটা মনে গাঁথা আছে যে, নাম

## प्रत्भ विप्रत्भ

হয়েছে প্রতিবারেই ইংরেজের। আর আপনারা যখনই হাত গুটিয়ে বসেছিলেন তখনই হয় ইংরেজ কচুকাটা হয়ে মরেছে, নয় আপনাদের বদনাম দিয়ে নিজের অপমান জালার মত মোটা মোটা মেডেল পরে ঢেকেছে। এই গেলবারে যখন ছ'খানা আকবরশাহী কামান আর তিনখানা জাহাঙ্গিরী বন্দুক দিয়ে আমান উল্লা ইংরেজকে তুলোধোনা করে ছাড়লেন, তখন ইংরেজ তামাম হুনিয়াকে ঢাক পিটিয়ে শোনায়নি য়ে, পাঠানের ফেরেক্বাজিতেই তারা লড়াই হারল ?'

রমজান খান বললেন, 'বাঙালী এত খবর রাখে কেন ?'

আমি বললুম, 'কিছু যদি মনে না করেন, আর গোস্তাকি বেয়াদবি মাফ করেন, তবে সবিনয় নিবেদন, আপনারা যদি একটু বেশী খবর রাখেন তা হলে আমরা নিষ্কৃতি পাই।'

ত্ব'জনেই চুপ করে শুনলেন। তারপর আহমদ আলী বললেন, 'সৈয়দ সাহেব, কিছু মনে করবেন না। আপনারা বোমা মারেন, রাজনৈতিক আন্দোলন চালান, ইংরেজ আপনাদের ভয়ও করে। এসব তো আরম্ভ হয়েছে মাত্র সেদিন। কিন্তু বলুন তো, যেদিন ত্বনিয়ার কেউ জানত না ফ্রন্টিয়ার বলে এক ফালি পাথরভর্তি শুকনো জমিতে একদল পাহাড়ী থাকে সেদিন ইংরেজ তাদের মেরে শেষ করে দিত না, যদি পারত ? ফসল ফলে না, মাটি খুঁড়লে সোনা চাঁদি কয়লা তেল কিছুই বেরোয় না, এক ফোঁটা জলের জন্ম ভোর হবার তিন ঘন্টা আগে মেয়েরা দল বেঁধে বাড়ি থেকে বেরোয়, এই দেশ কামড়ে ধরে পড়ে আছে মূর্থ পাঠান, কত যুগ ধরে, কত শতাব্দী ধরে কে জানে ? সিদ্ধুর ওপারে যথন বর্ষায় বাতাস পর্যন্ত সবুজ হয়ে যায় তথন তার হাতছানি পাঠান দেখেনি ? পুরবৈয়া ভেজা ভেজা হাওয়া অন্তুত মিঠে মিঠে গন্ধ নিয়ে আসে,

# ताम विकास

আজ পর্যন্ত কত জাত তার নেশায় পাগল হয়ে পুব দেশে চলে গিয়েছে— যায়নি শুধু মূর্থ আফ্রিদী মোমনদ।

'লডাই করে যখন ইংরেজ এদেশকে উচ্ছন্ন করতে পারল না তথন সে প্রলোভন দেখায়নি ? লাথ লাথ লোক পণ্টনে ঢকল। ইংরেজের ঝাণ্ডা এদেশে উড়ল বটে, কিন্তু তার রাজ্য ঐ ঝাণ্ডা যতদুর থেকে দেখা যায় তার চেয়েও কম। আর পণ্টনে না ঢুকে পাঠান করতই বা কি ? পাঠানমোগল আমলে তাদের ভাবনা ছিল না। পল্টনের দরওয়াজা খোলা, অথচ মোগলপাঠান এই গরীব দেশের গাঁয়ে গাঁয়ে ঢুকে বুড়ার রুটি কাডতে চায়নি, বউঝিকে বিদেশী হারাম কাপত পরাতে চায়নি। শাহানশাহ বাদশাহ দীনত্বনিয়ার মালিক দিল্লীর তথৎনশীন সরকার-ই-আলা যথন হিন্দুস্থানের গরম বরদাস্ত না করতে পেরে এদেশ হয়ে ঠাণ্ডা সবুজ মোলায়েম কাবুল শহর যেতেন পাঠান তথন তাঁকে একবার তসলীম দিতে আসত। শাহানশাহ খুশ, পাঠান তর্। বাদশাহের মীর-বংশী পিছনের তাঞ্জাম থেকে মুঠা মুঠা আশরফী রাস্তার ছদিকে ছু ডে ছু ডে ফেলতেন। 'জিন্দাবাদ শাহানশাহ জহানপনা' চিৎকার খাইবারের ছদিকের পাহাড়ে টক্কর খেয়ে খেয়ে আকাশ বিদীর্ণ করে খুদাতালার পা-দানে গিয়ে যখন পৌছত তখন সে প্রশংসাধানি লক্ষ কণ্ঠের নয়, কোটি কোটি কণ্ঠের। সে আশরফী আজ নেই, পর্বতগাত্রে প্রশংসারব: প্রতিধ্বনিত হয় না. কিন্তু ঐ পাথরের টুকরোগুলো পাষাণ পাঠান আপন ছাতির খুন দিয়ে এখনো স্বাধীন রেখেছে। তাই তার নাম এখনো 'নো ম্যান্স্ ল্যাণ্ড।' পাঠান আর কি করতে পারত, বলুন।'

আমি অত্যন্ত লজ্জা পেয়ে বারবার আপত্তি জানিয়ে বললুম, 'আমি সে অর্থে কথাটা বলিনি। আমি ভত্তসন্তানদের কথা

#### क्षरम विकास

ভাবছিলুম এবং তাঁরাও কিছু কম করেননি। তাঁরা অসস্তোষ প্রকাশ না করলে পাঠান সেপাই হয়তো আমান উল্লার বিরুদ্ধে লড়ত।'

আহমদ আলী বললেন, 'ভদ্রসস্তানদের কথা বাদ দিন। এই অপদার্থ শ্রেণী যত শীল্র মরে ভূত হয়ে অজরঈলের দফতরে গিয়ে হাজিরা দেয় ততই মঙ্গল।'

রমজান খান আপত্তি জানিয়ে বললেন, 'ভন্তসস্তানদের লড়ার কায়দা আর পাঠান সিপাহির লড়ার কায়দা তো আর এক ধরনের হয় না। সময় যেদিন আসবে তখন দেখতে পাবেন আমাদের 'অপদার্থ' আহমদ আলী কোন দলে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন।'

আমি আহমদ আলীর দিকে জিজ্ঞাস্থ দৃষ্টিতে তাকালুম। আহমদ আলী বললেন, 'আমি সব কথা ভালো করে শুনতে পাইনে। একটু কালা— খুদাতালাকে অসংখ্য ধন্তবাদ!'

# সাত

আরবী ভাষায় একটি প্রবাদ আছে 'ইয়োম্ উস্ সফ্র, নিস্ফ্ উস্ সফ্র'— অর্থাৎ কিনা 'যাত্রার দিনই অর্থেক ভ্রমণ।' পূর্ব বাঙলায়ও একই প্রবাদ প্রচলিত আছে। সেখানে বলা হয়. 'উঠোন সমুক্ত পেরলেই আধেক মুশকিল আসান।' আহমদ আলীর উঠোন পেরতে গিয়ে আমার পাকা সাতদিন কেটে গেল। আট-দিনের দিন সকালবেলা আহমদ আলী স্বয়ং আমাকে একখানা বামে ছাইভারের পাশে বসিয়ে তাকে আমার জান-মাল বাঁচাবার জন্ম বিস্তর দিব্যদিলাশ। দিয়ে বিদায় নিলেন। হাওডা স্টেশনে মনে হয়েছিল 'আমি একা', এখন মনে হল 'আমি ভয়ঙ্কর একা'। 'ভয়ঙ্কর একা' এই অর্থে যে 'নো ম্যান্স ল্যাণ্ড'ই বলুন আর খাস আফগানিস্থানই বলুন এসব জায়গায় মানুষ আপন আপন প্রাণ নিয়েই ব্যস্ত। শুনেছি, কাবুলের বাইরেও নাকি পুলিশ আছে, কিন্তু আফগান আইনে খুন পর্যস্ত এখনো ঠিক 'কগনিজেবল অফেনস' নয়। রাহাজানির সময় যদি আপনি পাঠানী কায়দায় চটপট উবুড় হয়ে শুয়ে না পড়েন তাহলে সে ভুল অথবা গোঁয়াতু মির খেসারতি দেবেন আপদি। রাস্তাঘাটে কি করে চলতে হয় তার তালিম দেওয়া তো আর আফগান সরকারের জিম্মায় নয়। 'কীপ টু দি লেফ্ট' তো আর ইংরেজ সরকার আপনাকে ইস্কুলে নিয়ে গিয়ে শেখায় না। এবং সর্বশেষ বক্তব্য, আপনি যদি প্রাণটা নিতান্তই দিয়ে দেন তবে আপনার আত্মীয়স্বজ্বন তো রয়েছেন — তাঁরা খুনের বদলাঈ নিলেই তো পারেন। একটা

#### प्राप्त विस्तरम

বুলেটের জন্ম তো আর তালুকমূলুক বেচতে হয় না, পারমিটও লাগে না।

সাধারণ লোকের বিবেকবৃদ্ধি এসব দেখে এরকম কথাই কয়। তবু আফগানিস্থান স্বাধীন সভ্য দেশ; আর পাঁচটা দেশ যখন খুন-খারাবির প্রতি এত বেমালুম উদাসীন নয় তখন তাদেরও তো কিছু একটা করবার আছে এই ভেবে ত্ব'চারটে পুলিশ ত্ব'-একদিন অকুস্থলে ঘোরাঘুরি করে যায়। যদি দেখে আপনার আত্মীয়-স্বজন 'কা তব কাস্তা' দৰ্শনে বুঁদ হয়ে আছেন অথবা শোনে যে খুনী কিম্বা তার স্থচতুর আত্মীয়ম্বজন আপনার আত্মীয়ম্বজনকে চাকচিক্যময় বিশেষ বিরল ধাতুদারা নাক কান চোখ মুখ বন্ধ করে দিয়েছে, আপনারা জীবনের এই তিনদিনের মুসাফিরীতে কে ছ' ঘণ্টা আগে গেল, কে ছ' ঘণ্টা পরে গেল, কে বিছানায় আল্লা রস্থলের নাম শুনে শুনে গেল, কে রাস্তার পাশের নয়ানজুলিতে খাবি খেয়ে খেয়ে পাড়ি দিল এসব তাবং ব্যাপারে বিন্দুমাত্র বিচলিত হন না, তবে বিবেচনা করুন, মহাশয়, পুলিশ কেন মিছে আপনাদের তথা খুনী এবং তস্ত আত্মীয়ম্বজনদের মামেলায় আরো सारमला वाष्ट्रिय मवाहेरक थामका, विकासना उत्र कत्रव ? निर्विकद्म বৈরাগ্য তো আর আপনাদের একচেটিয়া কারবার নয়, পুলিশও এই সার্বজনীন সার্বভৌমিক দর্শনে অংশীদার। তবে হাঁ, আলবং, এই নশ্বর সংসারে মাঝে মাঝে রুটি-গোস্তেরও প্রয়োজন হয়, সরকার যা দেন তাতে সব সময় কুলিয়ে ওঠে না, খুনীর আত্মীয়স্বজনকে যখন মেহেরবান খুদাতালা ধনদৌলত দিয়েছেন তথন— ? তথন আফগান পুলিশকে আর দোষ দিয়ে কি হবে!

কিন্তু একটা বিষয়ে আফগান সরকার সচেতন— রাহাজানির যেন বাড়াবাড়ি না হয়। বুখারা সমরকন্দ শিরাজ তেহরানে যদি

#### দেশে বিদেশে

খবর রটে যায় যে, আফগানিস্থানের রাজবর্ত্ম অত্যস্ত বিপদসঙ্কুল তাহলে ব্যবসাবাণিজ্য বন্ধ হয়ে যাবে ও আফগান সরকারের শুল্ক-হংস স্বর্ণডিম্ব প্রসব করা বন্ধ করে দেবে।

ডানদিকে ডাইভার শিখ সর্দারজী। বয়স ষাটের কাছাকাছি। কাঁচাপাকা দীর্ঘ দাড়ি ও পরে জানতে পারলম রাতকানা। বাঁ দিকে আফগান সরকারের এক কর্মচারী। পেশাওয়ার গিয়েছিলেন কাবল বেতারকেন্দ্রের মালসরঞ্জাম ছাড়িয়ে আনবার জন্ম। সব ভাষাই জানেন অথচ বলতে গেলে এক ফার্সী ছাডা অস্ম কোনো ভাষাই জানেন না। অর্থাৎ আপনি যদি তাঁর ইংরিজী না বোঝেন তবে তিনি ভাবথানা করেন যেন আপনিই যথেষ্ট ইংরিজী জানেন না, তখন তিনি ফরাসীর যে ছয়টি শব্দ জানেন সেগুলো ছাড়েন। তখনো যদি আপনি তাঁর বক্তব্য না বোঝেন তবে তিনি উর্চু ঝাডেন। শেষটায় এমন ভাব দেখান যে অশিক্ষিত বর্বরদের সঙ্গে কথা বলবার ঝকমারি আর তিনি কত পোহাবেন? অথচ পরে দেখলুম ভদ্রলোক অত্যন্ত বন্ধুবংসল, বিপন্নের সহায়। তারো পরে বুঝতে পারলুম ভাষা বাবতে ভদ্রলোকের এ তুর্বলতা কেন যখন শুনতে পেলুম যে তিনি অনেক ভাষায় পাণ্ডিত্যের দাবি করে বেতারে চাকরী পেয়েছেন। আমার সঙ্গে হু'দিন একাসনে কাটাবেন— আমি যদি কাবুলে গিয়ে রটাই যে, তিনি গণ্ডুষজলের সফরী তাহলে বিপদআপদের সম্ভাবনা:। কিন্তু তাঁর এ ভয় সম্পূর্ণ অমূলক ছিল— তাঁর অজানতে বড়কর্তাদের সবাই জানতেন, ভাষার খাতে তাঁর জ্ঞানের জমা কতটুকু। তবু যে তিনি চাকরীতে বহাল ছিলেন তার সরল কারণ, অন্ত স্বাই ভাষা জ্ঞানতেন তাঁর চেয়েও কম। তত্বটি কিন্তু তিনি নিজে বুঝতে পারেননি। সরল প্রকৃতির লোক, নিজের অজ্ঞতা ঢাকতে এতই ব্যস্ত যে পরের অজ্ঞতা তাঁর চোখে

# क्रांच विद्वारण

পড়ত না। গুণীরা বলেন, 'চোখের সামনে ধরা আপন বন্ধমৃষ্টি দুরের হিমালয়কে ঢেকে ফেলে।'

বাসের পেটে একপাল কাবুলী ব্যবসায়ী। পেশাওয়ার থেকে সিগারেট, গ্রামোফোন, রেকর্ড, পেলেট-বাসন, ঝাড়-লঠন, ফুটবল, বিজলি-বাতির সাজসরঞ্জাম, কেতাব-পুঁথি, এক কথায় ছনিয়ার সব জিনিস কিনে নিয়ে যাচছে। আফগান শিল্প প্রস্তুত করে মাত্র তিন বস্তু— বন্দুক, গোলাগুলী আর শীতের কাপড়। বাদবাকি প্রায় সব কিছুই আমদানি করতে হয় হিন্দুস্থান থেকে, কিছুটা রুশ থেকে। এসব তথ্য জানবার জন্ম আফগান সরকারের বাণিজ্য-প্রতিবেদন পড়তে হয় না, কাবুল শহরে একটা চক্কর মারলেই হয়।

সে সব পরের কথা।

আগের দিন পেশাওয়ারে ১১৪ ডিগ্রী গরম পড়েছিল— ছায়াতে।
এখন বাস্ যাচ্ছে যেখান দিয়ে সেখান থেকে দূরবীন দিয়ে তাকালেও
একটি পাতা পর্যন্ত চোখে পড়ে না। থাকার মধ্যে আছে এখানে
ওখানে পাথরের গায়ে হলদে ঘাসের পোঁচ।

হস্টেলে স্টোভ ধরাতে গিয়ে এক আনাড়ী ছোকরা একবার জ্বন্ত স্পিরিটে আরো স্পিরিট ঢালতে গিয়েছিল। ধপ করে বোতলে স্টোভে সর্বত্র আগুন লেগে ছোকরার ভূরু, চোথের লোম, মোলায়েম গোঁপ পুড়ে গিয়ে কুঁকড়ে মুকড়ে এক অপরূপ রূপ ধারণ করেছিল। এখানে যেন ঠিক তাই। মা ধরণী কখন যেন হঠাং তাঁর মুখখানা সূর্যদেবের অত্যন্ত কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন— সেখানে আগুনের এক থাবড়ায় তাঁর চুল ভূরু সব পুড়ে গিয়ে মাটির চামড়া আর ঘাসের চুলের সেই অবস্থা হয়েছে।

এরকম ঝলসে-যাওয়া দেশ আর কখনো দেখিনি। মরুভূমির কথা আলাদা। সেখানে যা কিছু পোড়বার মত সে সব আমাদের

#### प्राप्त विकास

জন্মের বহুপূর্বে পুড়ে গিয়ে ছাই হয়ে উড়ে চলে গিয়েছে মরুভূমি ছেড়ে— সার হয়ে নৃতন ঘাসপাতা জন্মাবার চেষ্টা আর করেনি। স্র্যদেব সেখানে একচ্ছত্রাধিপতি। এখানে নয় বীভংস দ্বন্ধ। দ্বন্ধ বলা ভূল— এখানে নির্মম কঠোর অত্যাচার। ধরণী এদেশকে শস্তামল করার চেষ্টা এখনো সম্পূর্ণ ছাড়তে পারেননি— প্রতি ক্ষীণ চেষ্টা বারে বারে নির্দয় প্রহারে ব্যর্থ হচ্ছে। পূর্ববঙ্গের বিজ্ঞাহী প্রজার কথা মনে পড়ল। বার বার তারা চরের উপর খড়ের ঘর বাঁধে, বার বার জমিদারের লেঠেল সব কিছু পুড়িয়ে দিয়ে ছারখার করে চলে যায়।

পেশাওয়ার থেকে জমরুদ হুর্গ সাড়ে দশ মাইল সমতল ভূমি। সেখানে একদফা পাসপোর্ট দেখাতে হল। তারপর খাইবার গিরিসন্কট।

তার বর্ণনা আমি দিতে পারব না, করজোড়ে স্থীকার করে নিচ্ছি। কারণ আমি যে অবস্থায় ঐ সঙ্কট অতিক্রম করেছি সে অবস্থায় পড়লে স্বয়ং পিয়ের লোতি কি করতেন জানিনে। লোতির কথা বিশেষ করে বললুম কারণ তাঁর মত অজানা অচিন দেশের আবহাওয়া শুদ্ধমাত্র শব্দের জোরে গড়ে তোলার মত অসাধারণ ক্ষমতা অত্য কোনো লেখকের রচনায় চোখে পড়ে না। স্বয়ং কবিশুরু বাঙালীর অচেনা জিনিস বর্ণনা করতে ভালোবাসতেন না। পাহাড় বাঙলা দেশে নেই— তাঁর আড়াই হাজার গানের কোথাও পাহাড়ের বর্ণনা শুনেছি বলে মনে পড়ে না। সমুদ্র বাঙলা দেশের কোল ঘেঁষে আছে বটে কিন্তু সাধারণ বাঙালী সমুদ্র দেখে জগরাথের রথ দর্শনের সঙ্গে কলা বেচার মত করে— পুরীতে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যেও তাই 'পুরীর সমুদ্র দর্শনে' অথচ তিনি যে লোভির চেয়ে খুব কম সমুদ্র দেখেছিলেন তা ও তো নয়। তবু এ সব হল

## प्रत्न विदय्य

বাঙালীর কিছু কিছু দেখা— সম্পূর্ণ অচেনা জিনিস নয়। কিন্ত শীতের দেশের সবচেয়ে অপূর্ব দর্শনীয় জিনিস বরফপাত, রবীক্রনাথ নিদেনপক্ষে সে সৌন্দর্য পাঁচ শ' বার দেখেছেন, একবারও বর্ণনা করেননি।

তব্ যদি কেউ বার দশেক সেই গরম সহা করে খাইবারপাসের ভিতর দিয়ে আনাগোনা করে তাহলে আলাদা কথা। প্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, সংসারের স্থাত্যুখ অন্থুভব করা যেন উটের কাঁটাগাছ খাওয়ার মত। ক্ষ্ধানিরতির আনন্দ সে তাতে পায় বটে কিন্তু ওদিকে কাঁটার খোঁচায় ঠোঁট দিয়ে দরদর করে রক্তও পড়ে। তাই অন্থুমান করা বিচিত্র নয় খাইবারের গরম কাঁটা সয়ে গেলে তার থেকে কাব্যত্ঞা নিরত্তি করার মত রসও কিঞ্চিৎ বেরতে পারে। আমি যে বাসে গিয়েছিলুম, তাতে কোনোপ্রকারের রস থাকার কথা নয়। সিকন্দরশাহী, বাবুরশাহী রাস্তা দিয়ে তাকে যেতে হবে বলে তার উপযুক্ত মিলিটারী বন্দোবস্ত করেই সে বেরিয়েছে। তার আপাদমস্তক পুরু করোগেটেড টিন দিয়ে ঢাকা এবং নশ্বর ভঙ্গুর কাঁচ সে তার উইগু-জীন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছে। একটা হেড-লাইট কানা, কাঁচের অবগুঠন নেই। তথনই বুঝতে পারলুম বাইবেলের Song of the Song-এ বর্ণিত এক চোখের মহিমা—

"Thou hast ravished my heart, my spouse, thou hast ravished my heart with one of thine eyes."

্যে সমস্থার সমাধান বহুদিন বহু কন্কর্ড বহু টীকাটিপ্পনি ঘেঁটেও করতে পারেনি, আজ এক মুহুর্তে সদ্গুরুর কুপায় আর খাইবারী বাসের নিমিত্তে তার সমাধান হয়ে গেল।

ঁছদিকে হাজার ফুট উচু পাণরের নেড়া পাহাড়। মাঝখানে

# त्मर्म विद्यार्भ

খাইবারপাস। এক জোড়া রাস্তা এঁকেবেঁকে একে অন্তের গা ঘেঁষে চলেছে কাবুলের দিকে। এক রাস্তা মোটরের জন্ম, অন্ত রাস্তা উট খচ্চর গাধা ঘোড়ার পণ্যবাহিনী বা ক্যারাভানের জন্ম। সঙ্কীর্ণতম স্থলে ছই রাস্তায় মিলে ত্রিশ হাতও হবে না। সে রাস্তা আবার মাতালের মত টলতে টলতে এতই এঁকেবেঁকে গিয়েছে যে, যে-কোনো জায়গায় দাঁড়ালে চোখে পড়ে ডাইনে বাঁয়ে পাহাড়, সামনে পিছনে পাহাড়।

দ্বিপ্রহর সূর্য সেই নরককুণ্ডে সোজা নেমে এসেছে— তাই নিয়ে চতুর্দিকের পাহাড় যেন লোফালুফি খেলছে। এই গিরিসঙ্কটে আফগানের লক্ষ কণ্ঠ প্রতিধ্বনিত হয়ে কোটিকণ্ঠে পরিবর্তিত হত—এই গিরিসঙ্কটে এক মার্ভণ্ড ক্ষণে ক্ষণে লক্ষ মার্ভণ্ডে পরিণত হন। তাঁদের কোটি কোটি অগ্নিজিহ্বা আমাদের সর্বাঙ্গ লেহন করে পরিতৃষ্ট হন না, চক্ষুর চর্ম পর্যস্ত অগ্নিশলাকা দিয়ে বিদ্ধ করে দিয়ে যাচ্ছেন। চেয়ে দেখি সর্দারজীর চোথ সন্ধ্যাসব স্পর্শ না করেই সন্ধ্যাকাশের মত লাল হয়ে উঠেছে। ৺কাবুলী রুমাল দিয়ে ফেটা মেরে চোথ বন্ধ করেছে। নগ্নচোখে ক'জন লোক ফায়ারিং ক্ষোয়াডের সামনে দাঁড়াতে পারে ?

এই গরমেই কি কান্দাহারের বধু গান্ধারী অন্ধ হয়ে গিয়ে-ছিলেন? কান্দাহার থেকে দিল্লী যেতে হলে তো খাইবারপাস ছাড়া গত্যস্তর নেই। কে জানে, ধৃতরাষ্ট্রকে সাস্থনা দেবার জন্ম, অন্ধ বধ্র ছুর্দিব দহন প্রশমিত করার জন্ম মহাভারতকার গান্ধারীর অন্ধত্ব বরণের উপাখ্যান নির্মাণ করেননি ?

অবাক হয়ে দেখছি সেই গরমে বুখারার পুস্তিন (ফার) ব্যবসায়ীরা ছই ইঞ্চি পুরু লোমওয়ালা চামড়ার ওভারকোট গায়ে দিয়ে থচ্চর খেদিয়ে খেদিয়ে ভারতবর্ষের দিকে চলেছে। স্র্ণারজীকে

#### प्राप्त विस्तरम

রহস্ত সমাধানের অন্থরোধ জানালে তিনি বললেন, 'যাদের অভ্যাস হয়ে গিয়েছে তাদের পক্ষে সত্যই এরকম পুরু জামা এই গরমে আরামদায়ক। বাইরের গরম চুকতে পারে না, শরীর ঠাণ্ডা রাখে। ঘাম তো আর এদেশে হয় না, আর হলেই বা কি? এরা তার খোড়াই পরোয়া করে।' এটুকু বলতে বলতেই দেখলুম গরমের হন্ধা মুখে চুকে সর্দারজীর গলা শুকিয়ে দিল। গল্প জমাবার চেষ্টা র্থা।

কত দেশের কত রকমের লোক পণ্যবাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। কত চঙের টুপি, কত রঙের পাগড়ি, কত যুগের অস্ত্র—গাদাবন্দুক থেকে আরম্ভ করে আধুনিকতম জ্বর্মন মাউজার। দমস্বের বিখ্যাত স্থদর্শন তরবারি, স্থপারি কাটার জাঁতির মত 'জামধর' মোগল ছবিতে দেখেছিলুম, বাস্তবে দেখলুম হুবহু সেই রকম— গোলাপী সিল্কের কোমরবন্ধে গোঁজা। কারো হাতে কানজোখা পেতলে বাঁধানো লাঠি, কারো হাতে লম্বা ঝকঝকে বর্শা। উটের পিঠে পশমে রেশমে বোনা কত রঙের কার্পেট, কত আকারের সামোভার। বস্তা বস্তা পেস্তা বাদাম আথরোট কিসমিস আলু-বুখারা চলেছে হিন্দুস্থানের বিরয়ানি-পোলাওয়ের জৌলুস বাড়াবার জন্ম। আরো চলেছে, শুনতে পেলুম, কোমরবন্ধের নিচে, ইজেরের ভাঁজে, পুস্তিনের লাইনিঙের ভিতরে আফিঙ আর হশীশ, না ককেনই, না আরো কিছ।

শবাই চলেছে অতি ধীরে অতি মন্থরে। মনে পড়ল মানস সরোবর-ফের্তা আমার এক বন্ধু বলেছিলেন যে, কঠোর শীতে উচু পাহাড়ে যখন মানুষ কাতর হয়ে পড়ে তখন তার পক্ষে প্রশস্ততম পন্থা অতি ধীর পদক্ষেপে চলা, তড়িংগতিতে সে যন্ত্রণা এড়াতে চেষ্টা করার অর্থ সজ্ঞানে যমদূতের হস্তে এগিয়ে গিয়ে প্রাণ সমর্পণ

#### क्षरम विकारम

করা। এও দেখি সেই অভিজ্ঞতার উষ্ণ সমর্থন। সেখানে প্রচণ্ড শীত, এখানে ছুর্দাস্ত গরম। পাঠান ছ'বার বলেছিলেন, আমি তৃতীয়বার সেই প্রবাদ শপথরূপে গ্রহণ করলুম। 'হস্তদন্ত হওয়ার মানে শয়তানের পন্থায় চলা।'

রবীন্দ্রনাথও ঐ রকম কি একটা কথা বলেছেন না, ছংখ না পেলে ছংখ ঘুচবে কি করে ? তবে কি এই কথাই বলতে চেয়েছিলেন যে, তাড়াতাড়ি করে ছংখ এড়াবার চেষ্টা করা বৃথা ? মেয়াদ পূর্ণ হতে যে সময় লাগবার কথা তা লাগবেই।

থ্ৰীষ্টও তো বলেছেন—

'Verily I say unto thee, thou shalt by no means come out thence [prison] till thou hast paid the uttermost farthing.'

কৈ বলে বিংশ শতাব্দীতে অলোকিক ঘটনা ঘটে না ? আমার ;
সকল সমস্তা সমাধান করেই যেন ধড়াম করে শব্দ হল। কাবুলী ;
তড়িংগতিতে চোখের ফেটা খুলে আমার দিকে বিবর্ণ মুখে তাকাল,
আমি সর্দারজীর দিকে তাকালুম। তিনি দেখি অতি শাস্তভাবে
গাড়িখানা এক পাশে নিয়ে দাঁড় করালেন। বললেন, 'টায়ার
ফেঁসেছে। প্রতিবারেই হয়। এই গরমে না হওয়াই বিচিত্র।'

স্থান করলুম, সৃষ্টি যথন তার রুক্তম রূপ ধারণ করেন তখন তাড়াতাড়ি করতে নেই। কিন্তু এই গ্রীমে রুক্ত তাঁর প্রসন্ন কল্যাণ দক্ষিণ মুখ দেখালেই তো ভক্তের হৃদয় আকৃষ্ট হত বেশী।

প্রয়োজন ছিল না, তবু সর্দারজী আমাদের শ্বরণ করিয়ে দিলেন যে, খাইবারপাসের রাস্তা ছটো সরকারের বটে, কিন্তু ছদিকের জমি পাঠানের। সেখানে নেমেছ কি মরেছ। আড়ালে-আবডালে পাঠান স্থযোগের অপেক্ষায় ওৎ পেতে বসে আছে।

## क्षरण विद्यारण

নামলেই কড়াক্-পিঙ্। তারপর কি কায়দায় সব কিছু হরণ করে তার বর্ণনা দেবার আর প্রয়োজন নেই। শিকারী হরিণ নিয়ে কি করে না-করে সকলেরই জানা কথা— চামড়াটুক্ও বাদ দেয় না। এ স্থলে শুনলুম, শুধু যে হাসিটুকু গুলী খাওয়ার পূর্বে মূখে লেগেছিল সেইটুকু হাওয়ায় ভাসতে থাকে— বাদবাকি উবে যায়।

পাঠান যাতে ঠিক রাস্তার বুকের উপর রাহাজানি না করে তার জন্ম থাইবারপাদের ছদিকে যেখানে বসতি আছে সেখানকার পাঠানদের ইংরেজ ছ'টাকা করে বছরে খাজনা দেয়। পরে আরেকটি শর্ত অতি কণ্টে আদায় করেছে। আফ্রিদী আফ্রিদীতে ঝগড়া বাধলে রাস্তার এপারে ওপারে যেন বন্দুক না মারা হয়।

মোটর মেরামত করতে কতক্ষণ লেগেছিল মনে নেই। শুনেছি ভয়ঙ্কর জ্বর হলে রোগীর সময়ের আন্দাজ একেবারে চলে যায়। পরের দিনে যখন সর্দারজীকে জিজ্ঞাসা করলুম চাকা বদলাতে তু'ঘণ্টা লাগল কি করে, তখন স্পারজী বলেছিলেন, সময় নাকি লেগেছিল মাত্র আধ ঘণ্টা।

মোটর আবার চলল। কাবুলীর গলা ভেঙে গিয়েছে। তবু বিড়বিড় করে যা বলছিলেন, তার নির্যাস—

'কিচ্ছু ভয় নেই সায়েব— কালই কাবুল পৌছে যাচিছ। সেখানে পৌছে কব্ করে কাবুল নদীতে ডুব দেব। বরফগলা হিমজল পাহাড় থেকে নেমে এসেছে, দিল জান কলিজা সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। নেয়ে উঠে বরফে ঘষে ঘষে আঙুর খাব ভামাম জুলাই আগস্ট। সেপ্টেম্বরের শেষাশেষি নয়ানজুলিতে জল জমতে আরম্ভ করবে। অক্টোবরে শীতের হাওয়ায় ঝরা-পাতা কাবুল শহরে হাজারো রঙের গালিচা পেতে দেবে। নবেম্বরে পুস্তিনের

# त्मदभ विद्यारभ

জোব্বা বের করব। ডিসেম্বরে বরফ পড়তে শুরু করবে। সেই বরফের ভিতর দিয়ে বেড়াতে বেরব। উঃ! সে কী শীত, সে কী আরাম!

আমি বললুম, 'আপনার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক।'

হঠাং দেখি সামনে একি! মরীচিকা? সমস্ত রাস্তা বন্ধ করে গেট কেন? মোটর থামল। পাসপোর্ট দেখাতে হল। গেট খুলে গেল। আফগানিস্থানে ঢুকলুম। বড় বড় হরফে সাইনবোর্ডে লেখা—

> It is absolutely forbidden to cross this border into Afghan territory.

কাবুলী বললেন, 'ছনিয়ার সব পরীক্ষা পাস করার চেয়ে বড় পরীক্ষা থাইবারপাস পাস করা। অল্হম্ত্লিল্লা (খুদাকে ধন্তবাদ)।' আমি বললুম, 'আমেন।'

# আট

খাইবারপাস তো হু:খে-সুখে পেরলুম এবং মনে মনে আশা করলুম এইবার গরম কমবে। কমল বটে, কিন্তু পাসের ভিতর পিচ-ঢালা রাস্তা ছিল— তা সে সঙ্কীর্ণ ই হোক আর বিস্তীর্ণ ই হোক। এখন আর রাস্তা বলে কোনো বালাই নেই। হাজারো বংসরের লোক-চলাচলের ফলে পাথর এবং অতি সামান্ত মাটির উপর যে দাগ পড়েছে তারই উপর দিয়ে মোটর চলল। এ দাগের উপর দিয়ে পণ্যবাহিনীর যেতে আসতে কোনো অস্থবিধা হয় না কিন্তু মোটর-আরোহীর পক্ষে যে কতদূর পীড়াদায়ক হতে পারে তার খানিকটা তুলনা হয় বীরভূম-বাঁকুড়ায় ডাঙ্গা ও খোয়াইয়ে রাত্রিকালে গোক্ষর গাড়ি চড়ার সঙ্গে— যদি সে গাড়ি কুড়ি মাইল বেগে চলে, ভিতরে খড়ের পুরু তোষক না থাকে, এবং ছোটবড় হড়ি দিয়ে ডাঙ্গা-খোয়াই ছেয়ে ফেলা হয়।

আহমদ আলী যাত্রাকালে আমার মাথায় একটা দশগজী বিরাট পাগড়ি বেঁধে দিয়েছিলেন। থাইবারপাসের মাঝখানে সে পাগড়ি আমাকে সর্দিগর্মি থেকে বাঁচিয়েছিল; এখন সেই পাগড়ি আমার মাথা এবং গাড়ির ছাতের মাঝখানে বাফার-স্টেট হয়ে উভয় পক্ষকে গুরুতর লড়াই-জখম থেকে বাঁচাল।

সর্দারজীকে জিজ্ঞাসা করলুম, পাগড়ি আর কোনো কাজে লাগে কি না। তিনি বললেন, 'আরো বহু কাজে লাগে কিস্তু উপস্থিত একটার কথা মনে পড়ছে। বিশেষ অবস্থাতে শুধু কলসীতেই চলে; দড়ি কেনার দরকার হয় না।'

#### प्रतम विकारम

বৃঝলুম, রাস্তার অবস্থা, গ্রীম্মের আতিশয্য আর দ্বিপ্রহরের অনাহার এ-পথের ফুল-টাইম গাহক সর্দারজীকে পর্যস্ত কাবু করে ফেলেছে— তা না হলে এ রকম বীভংস প্রয়োজনের কথা তাঁর মনে পড়বে কেন ?

ত্বংখ হল। যাট বংসর বয়স হতে চলল, কোথায় না স্পারজী দেশের গাঁয়ে তেঁতুলের ছায়ায় নাতি-নাতনীর হাতে হাওয়া খেতে খেতে পণ্টনের গল্প বলবেন আর কোথায় আজ এই একটানা আগুনের ভিতর পেশাওয়ার কাবুলে মাকু মারা। কেন এমন অবস্থা কে জানে, কিন্তু দেশ, কাল এবং বিশেষ করে পাত্রের অবস্থা বিবেচনা করে আড্ডা জমাবার রৌদ্রাতুর ক্ষীণাক্কর উপড়ে ফেলতে বেশী টানাহেঁচড়া করতে হল না।

কী দেশ! ছদিকে মাইলের পর মাইল জুড়ে মুড়ি আর মুড়ি। যেখানে মুড়ি আর নেই সেখান থেকে চোখে পড়ে বহুদ্রে আবছায়া আবছায়া পাহাড়। দূর থেকে বলা শক্ত, কিন্তু অনুমান করপুম লক্ষ্ণ বংসরের রৌজবর্ষণে তাতেও সজীব কোনো কিছু না থাকারই কথা। রেডিয়েটারে জল ঢালার জন্ম মোটর একবার দাঁড়িয়েছিল; তথন লক্ষ্য করলুম এক কণা ঘাসও ছই পাথরের ফাঁকে কোথাও জন্মায়নি। পোকামাকড়, কোনো প্রকারের প্রাণের চিহ্ন কোথাও নেই— খাবে কি, বাঁচবে কি দিয়ে? মা ধরণীর বুকের ছধ এদেশে যেন সম্পূর্ণ শুকিয়ে গিয়েছে; কোনো ফাটল দিয়ে কোনো বাঁধন ছিঁড়ে এক ফোঁটা জর্ল পর্যন্ত বেরোয়নি। দিকদিগন্তব্যাপী বিশাল শ্মশানভূমির মাঝখান দিয়ে প্রেত্যোনি বর্মধারিণী ফোর্ড গাড়ি চলেছে ছায়াময় সন্তানসন্ততি নিয়ে। ক্ষণে ক্ষণে মনে হয়, চক্রবালপরিপূর্ণ মহানির্জনতার অদৃশ্য প্রহরীরা হঠাৎ কখন যন্ত্রন্তনিত ধ্মপুচ্ছ এই স্বতশ্চলশকট শৃন্মে তুলে নিয়ে বিরাট নৈস্তর্জ্যের যোগভূমি পুনরায় নিরন্ধশ করে দেবে।

# দেশে বিদেশে

তারপর দেখি মৃত্যুর বিভীষিকা। প্রকৃতি এই মরুপ্রাস্তরে প্রাণ সৃষ্টি করেন না বটে কিন্তু প্রাণ গ্রহণে তিনি বিমৃথ নন। রাস্তার ঠিক উপরেই পড়ে আছে উটের এক বিরাট কঙ্কাল। গৃধিনী শকুনি অনাহারে অবশ্যস্তাবী মৃত্যুভয়ে এখানে আসে না বলে কঙ্কাল এখানে সেখানে ছড়িয়ে পড়েনি। রৌজের প্রকোপে ধীরে ধীরে মাংস শুকিয়ে গিয়ে ধুলো হয়ে ঝরে পড়েছে। মস্থ শুভ্র সম্পূর্ণ কঙ্কাল যেন যাত্বরে সাজানো বৈজ্ঞানিকের কৌতূহল সামগ্রী হয়ে পড়ে আছে।

লাণ্ডিকোটাল থেকে দকা দশ মাইল।

সেই মরুপ্রাস্তরে দকাতুর্গ অত্যস্ত অবাস্তর বলে মনে হল।
মাটি আর খড় মিশিয়ে পিটে পিটে উচু দেয়াল গড়ে তোলা
হয়েছে আশপাশের রঙের সঙ্গে রঙ মিলিয়ে— ফ্যাকাশে, ময়লা,
ঘিনঘিনে হলদে রঙ। দেয়ালের উপরের দিকে এক সারি গর্ভ;
তুর্গের লোক তারি ভিতর দিয়ে বন্দুকের নাল গলিয়ে নিরাপদে
বাইরের শক্রকে গুলী করতে পারে। দ্র থেকে সেই কালো
কালো গর্ভ দেখে মনে হয় যেন অন্ধের উপড়ে-নেওয়া চোখের শৃষ্ঠ কোটর।

কিন্তু হুর্গের সামনে এসে বাঁ দিকে তাকিয়ে চোখ জুড়িয়ে গেল।
ছলছল করে কাবুল নদী বাঁক নিয়ে এক পাশ দিয়ে চলে গিয়েছেন—
ডান দিকে এক ফালি সবুজ আঁচল লুটিয়ে পড়েছে। পলিমাটি জমে গিয়ে যেটুকু মেঠো রসের স্পষ্ট হয়েছে তারি উপরে
ভূখা দেশ ফসল ফলিয়েছে। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলুম; মনে
হল ভিজে সবুজ নেকড়া দিয়ে কাবুল নদী আমার চোখের জ্বালা
ঘুচিয়ে দিলেন। মনে হল এ সবুজটুকুর কল্যাণে সে-যাত্রা আমার
চোখ ছটি বেঁচে গেল। না হলে দকা হুর্গপ্রাকারের অক্ব কোটর

### प्राप्त विद्यादन

নিয়ে আমাকেও দিশেহারা হয়ে ঐ দেয়ালেরই মত ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হত।

কাবুলী বললেন, 'চলুন, ছর্গের ভিতরে যাই। পাসপোর্ট দেখাতে হবে। আমরা সরকারী কর্মচারী। তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেবে। তা হলে সন্ধ্যার আগেই জলালাবাদ পৌছতে পারব।'

ত্থর্গের অফিসার আমাকে বিদেশী দেখে প্রচ্র খাতির-যত্ন করলেন। দকার মত জায়গায় বরফের কল থাকার কথা নয়, কিন্তু যে শরবং খেলুম তার জন্ম ঠাণ্ডা জল কুজোতে কি করে তৈরী করা সম্ভব হল বুঝতে পারলুম না।

অফিসারটি সত্যি অত্যস্ত ভদ্রলোক। আমার কাতর অবস্থা দেখে বললেন, 'আজ রাতটা এখানেই জিরিয়ে যান। কাল অস্থা মোটরে আপনাকে সোজা কাবুল পাঠিয়ে দেব।' আমি অনেক ধন্তবাদ জানিয়ে বললুম যে, আর পাঁচজনের যা গতি আমারও তাই হবে।

অফিসারটি শিক্ষিত লোক। একলা পড়েছেন, কথা কইবার লোক নেই। আমাকে পেয়ে নির্জনে জমানো তাঁর চিস্তাধারা যেন উপছে পড়ল। হাফিজ-সাদীর অনেক বয়েৎ আওড়ালেন এবং মরুপ্রাস্তরে একা একা আপন মনে সেগুলো থেকে নিংড়ে নিংড়ে যে রস বের করেছেন তার থানিকটা আমায় পরিবেষণ করলেন। আমি আমার ভাঙা ভাঙা ফারসীতে জিজ্ঞাসা করলুম, সঙ্গীহীন জীবন কি কঠিন বোধ হয় না ? বললেন, 'আমার চাকরী পল্টনের, ইস্তফা দেবার উপায় নেই। কাজেই বাইরের কাবুল নদীটি নিয়ে পড়ে আছি। রোজ সন্ধ্যায় তার পাড়ে গিয়ে বসি আর ভাবি যেন একমাত্র নিতাস্ত আমার জন্ম সে এই ছর্গের দেয়ালে আঁচল বুলিয়ে চলে গিয়েছে। অন্যায় কথাও নয়। আর

#### क्षरण विस्तरण

ত্র'চারজন যারা নদীর পারে যায়, তাদের মতলব ঠাণ্ডা হওয়ার। আমিও ঠাণ্ডা হই, কিন্তু শীতকালেও কামাই দিইনে। গোড়ার দিকে আমিও স্বার্থপর ছিলুম, কাবুল নদী আমার কাছে সৌন্দর্য উপভোগের বস্তু ছিল। তার গান শুনতুম, তার নাচ দেখতুম, তার লুটিয়ে-পড়া সবুজ আঁচলের এক প্রাস্তে আসন পেতে বসতুম। এখন আমাদের অন্ত সম্পর্ক। আচ্ছা বলুন তো, অমাবস্তার অন্ধকারে যখন কিছুই দেখা যায় না, তখন আপনি কখনো নদীর পারে কান পেতে শুয়েছেন ?'

আমি বললুম, 'নৌকোতে শুয়ে অনেক রাত কাটিয়েছি।'

তিনি উৎসাহের সঙ্গে বললেন, 'তা হলে আপনি ব্যতে পারবেন। মনে হয় না কুলকুল শুনে, যেন আর হু'দিন কাটলেই আরেকটু, আর সামাশু একটু অভ্যাস হয়ে গেলেই হঠাৎ কখন এই রহস্তময়ী ভাষার অর্থ সরল হয়ে যাবে ? আপনি ভাবছেন আমি কবিছ করছি। আদপেই না। আমার মনে হয় মেঘের ডাক যেমন জনপ্রাণীকে বিহ্যতের ভয় জানিয়ে দেয়, জলের ভাষাও তেমনি কোনো এক আশার বাণী জানাতে চায়। দূর সিন্ধুপার থেকে সে বাণী উজিয়ে উজিয়ে এসেছে, না কাবুল পাহাড়ের শিখর থেকে বরফের বুকের ভিতর ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে এখানে এসে গান গেয়ে জেগে উঠেছে, জানিনে।

'এখন বড় গরম। শীতকালে যখন আপনার ছুটি হবে তখন এখানে আসবেন। এই নদীর অনেক গোপন খবর আপনাকে বাংলে দেব। আহারাদি? কিচ্ছু ভাবনা নেই। মুরগী, হুমা যা চাই। শাকসজী? সে গুড়ে পাথর।'

অফিসার যখন কথা বলছিলেন, তখন আমার এক একবার সন্দেহ হচ্ছিল, একা থেকে থেকে বোধ হয় ভন্তলোকের মাথা,

কেমন জানি, একটুখানি—। কিন্তু কাবুল নদীর সবুজ আঁচল ছেড়ে তিনি যখন অক্লেশে ছম্বার পিঠে সোওয়ার হলেন, তখনই বুঝলুম ভদ্রলোক স্বস্থই আছেন। বললেন, 'আমার কাজ পাস-পোর্ট সই করা আর কি মাল আসছে-যাচ্ছে তার উপর নজর রাখা। কিছু কঠিন কর্ম নয়, বুঝতেই পারছেন। ওদিকে নৃতন বাদশা উঠে পড়ে লেগেছেন আফগানিস্থানকে সজীব সবল করে তোলবার জন্স। অনেক লোক তার চারদিকে জড়ো হয়েছেন। শুনতে পাই কাবুলে নাকি সর্বত্র নৃতন প্রাণের স্বুজ ঘাস জেগে উঠেছে। কিন্তু এদিকে ইংরেজ ছম্বা, ওদিকে রুশী বকরী। স্থযোগ পেলেই কাঁচা ঘাস সাফ করে দিয়ে কাবুলের নেড়া পাহাড়কে ফের নেড়া করে দেবে। ভাগ্যিস, চতুর্দিকে খোদায় দেওয়া পাথরের বেড়া রয়েছে, তাই রক্ষে। আর রক্ষে এই যে, চুম্বা আর বকরীতে কোনোদিন মনের মিল হয় না। তৃত্বা যদি ঘাসের দিকে নজর দেয় তো বকরী শিঙ উচিয়ে লাফ দিয়ে আমুদরিয়া পার হতে চায়। বকরী যদি তে জিমেড়ি করে, তবে ছম্বা ম্যা করে আর স্বাইকে জানিয়ে দেয় যে, বকরীর নজর শুধু কাবুলের চাট্টিথানি ঘাদের উপর নয়— তার আসল নজর হিন্দুস্থান, চীন, ইরান সবক'টা বড বড ধানক্ষেতের উপর।'

আমি শুধালুম, 'ছম্বাটা শুধু শুধু ম্যা ম্যা করবে কেন ? তারো তো একজোড়া থাসা শিঙ আছে।'

'ছিল। হিন্দুস্থান ভাবে, এখনো আছে, কিন্তু এদেশের পাথরে থামকা গু তিয়ে গুঁতিয়ে ভোঁতা করে ফেলেছে। তাই বোধ হয় সেটা ঢাকবার জন্ম সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে নিয়েছে— গোরা সেপাইয়ের খানাপিনার জমক-জৌলুস দেখেছেন তো ? হিন্দুস্থান সেই সোনালী শিঙের ঝলমলানি দেখে আরো বেশি ভয় পায়। ওদিকে মিশরে

#### प्राप्त विकास

সা'দ জগলুল পাশা, তুর্কীতে মৃস্তফা কামাল পাশা, হিজ্জাজে ইবনে সউদ, আফগানিস্থানে আমান উল্লা খান ছম্বার পিঠে কয়েকটা আচ্ছা ডাণ্ডা বৃলিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু কোনো জানোয়ারই সহজে ঘায়েল হয় না। জানোয়ার তো ?'

আমি আঁৎকে উঠলুম। কী ভয়ন্ধর সিডিশন! নাঃ, তা তো নয়। মনেই ছিল না যে স্বাধীন আফগানিস্থানে বসে কথা কইছি।

অফিসার বলে যেতে লাগলেন, 'তাই আজ হিন্দুস্থান আফগানিস্থানে মিলে মিশে যে কাজ করতে যাচ্ছে সে বড় খুশীর কথা। কিন্তু আপনাকে বহুৎ তকলিফ বরদাস্ত করতে হবে। কাবুল শক্ত জায়গা। শহরের চারিদিকে পাথর, মানুষের দিলের ভিতর আরো শক্ত পাথর। শাহানশা বাদশা সেই পাথরের ফাটলে খাস গজাচ্ছেন, আপনাকে পানি ঢালতে ডেকেছেন।'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'লজ্জা দেবেন না। আমার কাজ অতি নগণ্য।'

অফিসার বললেন, 'তার হিসেবনিকেশ আর-একদিন হবে। আজ আমি খুশী যে এতদিন শুধু পেশাওয়ার পাঞ্চাবের লোক আফগানিস্থানে আসত, এখন দূর বাঙলা মূল্লুকেও আফগানিস্থানের ডাক পৌচেছে।'

দেখি সর্দারজী দূর থেকে ইশারায় জানাচ্ছেন, সব তৈরী— আমি এলেই মোটর ছাড়ে।

অফিসার সর্দারজীকে দেখে বললেন, 'অমর সিং বুলানীর গাড়িতে যাচ্ছেন বৃঝি? ওর মত হঁশিয়ার আর কলকজায় ওস্তাদ ছাইভার এ রাস্তায় আর কেউ নেই। এমন গাড়িও নেই যার গায়ে অমর সিংয়ের হুটো ঠোক্কর, হুটো চারটে কদরের চাঁটি পড়েনি। কোনো বেয়াড়া গাড়ি যদি বড় বেশি বাড়াবাড়ি করে তবে শেষ

#### क्रांच विद्यार्थ

দাওয়াই তার খোমটা খুলে কানের কাছে বলা, 'ওঝা অমর সিংকে থবর দেওয়া হয়েছে।' আর দেখতে হবে না। সেলফ্-স্টার্টার না, হ্যাণ্ডিল না, হঠাৎ গাড়ি পাঁই পাঁই করে ছুটতে থাকে। ড্রাইভার কোনো গতিকে যদি পিছন দিকে ঝুলে পড়তে পারে তবেই রক্ষা।

'কিন্তু হামেশাই দেখবেন লাইনের সবচেয়ে লজ্ঝড় গাড়ি চালাচ্ছে অমর সিং। একটা মজা দেখবেন ?' বলে তিনি অমর সিংকে ডেকে বললেন, 'সর্দারজী, আমি একখানা নয়া গাড়ি কিনেছি। সিধা আমেরিকা থেকে আসছে। তুমি চালাবে ? তন্থা এখন যা পাচ্ছ তাই পাবে।'

অফিসারের নজরে পড়াতে সর্দারজী তো হাসিমুখে এসে সালাম করে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু কথা শুনে মুখ গন্তীর হল। পাগড়ির স্থাজটা হুহাতে নিয়ে সর্দারজী ভাঁজ করেন আর ভাঁজ খোলেন—নজরও ঐদিকে ফেরানো। তারপর বললেন, 'হুজুরের গাড়ি চালানো বড়ী ইজ্জংকী বাং কিন্তু আমার পুরোনো চুক্তির মিয়াদ এখনো ফুরোয়নি।'

অফিসার বললেন, 'তাই নাকি ? বড় আফসোসের কথা। তা সে চুক্তি শেষ হলে আমায় খবর দিয়ো। আচ্ছা তুমি এখন যাও, আমি ক্ষুদে আগাকে ( অর্থাৎ আমাকে ) পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, 'দেখলেন তো ? নতুন গাড়ি সে চালাতে চার না। চুক্তি-ফুক্তি সব বাজে কথা। আমার ছাইভারের দরকার শুনলে এ লাইনের কোন্ মোটরের গোঁসাই চুক্তির ফপরদালালি করতে পারে বলুন তো! তা নয়। অমর সিং ন্তন গাড়ি চালিয়ে স্থখ পায় না। পদে পদে যদি টায়ার না ফাটল, এঞ্জিন না বিগড়ল, ছাতখানা উড়ে না গেল, তবে সে মোটর চালিয়ে কি কেরামতি ? সে গাড়ি তো বোরকা-পরা মেয়েই চালাতে পারে।

## प्तरम विकास

'আমার কি মনে হয় জানেন ? বৃড়ী মরে গিয়েছে। মোটরের বনেট খুলতে পেলে সে এখন বউয়ের ঘোমটা খোলার আনন্দ পায়। নৃতন গাড়িতে তার অজুহাত কোথায় ?'

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'বউয়ের ঘোমটা খোলার জন্ম আবার অজুহাতের প্রয়োজন হয় নাকি ?'

অফিসার বললেন, 'হয়, হয়। রাজাধিরাজের বেলাও হয়। শুনুন, কাবুল-বদথশান আধা হিন্দুস্থানের মালিক ছমায়্ন বাদশা জুবেদীকে কি বলেছেন—

তব্ যদি সাধি তোমা' ভিখারীর মত
দেখা মোরে দিতে করুণায়;
বল তুমি, 'রহি অবগুঠনের মাঝে
এ-রূপ দেখাতে নারি হায়।'
তৃষা আর তৃপ্তি মাঝে র'বে ব্যবধান
অর্থহীন এ অবগুঠন ?
আমার আনন্দ হতে সৌন্দর্য তোমার
দ্রে রাথে কোন্ আবরণ।
একি গো সমরলীলা তোমায় আমায় ?
ক্ষমা দাও, মাগি পরিহার;
মরমের মর্ম যাহা তাই তুমি মোর
জীবনের জীবন আমার!

আফগানিস্থানের অফিসার যদি কবি হতে পারেন, তবে তাঁর পক্ষে পীর হয়ে ভবিয়দাণী করাও কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। তিন-তিনবার চাকা ফাটল, আর এঞ্জিন সর্দারজীর উপর গোসা করে স্থার গুম হলেন। চাকা সারাল হ্যাণ্ডিম্যান— তদারক করলেন সর্দারজী। প্রচুর মেহদি-প্রলেপের সলুশন লাগিয়ে বিবিজানের কদম মবারক মেরামত করা হল, কিন্তু তাঁর মুখ ফোটাবার জক্ত ষয়ং সর্দারজীকে ওড়না তুলে অনেক কাকুতিমিনতি করতে হল। একবার চটে গিয়ে তিনি হ্যাণ্ডিল মারার ভয়ও দেখিয়েছিলেন—শেষটায় কোন্ শর্তে রফারফি হল, তার থবর আমরা পাইনি বটে, কিন্তু হরেকরকম আওয়াজ থেকে আমেজ পেলুম বিবিজান অনিচ্ছায় শ্বশুরবাডি যাচ্ছেন।

জলালাবাদ পৌছবার কয়েক মাইল আগে তাঁর কোমরবন্ধ অথবা নীবিবন্ধ, কিম্বা বেল্ট— যাই বলুন, ছিঁড়ে ছু'টুকরো হল। তখন খবর পেলুম সর্দারজীও রাতকানা। রেডিয়োর কর্মচারী আমার কানটাকে মাইক্রোফোন ভেবে ফিস ফিস করে প্রচার করে দিলেন, 'অগুকার মত্ত আমাদের অনুষ্ঠান এইখানেই সমাপ্ত হল। কাল সকালে সাতটায় আমরা আবার উপস্থিত হব।'

আধ মাইলটাক দ্রে আফগান সরাই। বেতারের সায়েব ও আমি আস্তে আস্তে সেদিকে এগিয়ে চললুম। বাদবাকি আর সকলে হৈ-হল্লা করে করে গাড়ি ঠেলে নিয়ে চলল। ব্রুলুম, এদেশেও বাস চড়ার পূর্বে সাদা কালিতে কাবিন-নামায় লিখে দিতে হয়,

## (मर्म विस्मर्भ

'বিবিজানের খুশীগমীতে তাঁহাকে স্বহস্তে স্বস্কন্ধে ঠেলিয়া লইয়া যাইতে গ্রৱাজি হইব না।'

সর্দারজী তম্বী করে বললেন, 'একটু পা চালিয়ে। সন্ধ্যা হয়ে গেলে সরাইয়ের দরজা বন্ধ করে দেবে।'

সরাই তো নয়, ভীষণ ছশমনের মত দাঁড়িয়ে এক চৌকো ছর্গ। 'কর্মঅন্তে নিভ্ত পান্থশালাতে' বলতে আমাদের চোখে যে স্লিশ্ধতার ছবি ফুটে ওঠে এর সঙ্গে তার কোনো সংস্রব নেই। ত্রিশ ফুট উচু হলদে মাটির নিরেট চারখানা দেয়াল, সামনের খানাতে এক বিরাট দরজা— তার ভিতর দিয়ে উট, বাস্, ডবল-ডেকার পর্যন্ত অনায়াসে ঢুকতে পারে, কিন্তু ভিতরে যাবার সময় মনে হয়, এই শেষ ঢোকা, এ দানবের পেট থেকে আর বেরতে হবে না।

চুকেই থমকে দাঁড়ালুম। কত শত শতাবদীর পুঞ্জীভূত ছুর্গন্ধ আমাকে ধাকা মেরেছিল বলতে পারিনে, কিন্তু মনে হল আমি যেন সে ধাকায় তিন গজ পিছিয়ে গেলুম। ব্যাপারটা কি বুঝতে অবশ্য বেশী সময় লাগল না। এলাকাটা মৌস্থমী হাওয়ার বাইরে, তাই এখানে কখনো বৃষ্টি হয় না— যথেষ্ট উচুনয় বলে বরফও পড়ে না। আশেপাশে নদী বা ঝরনা নেই বলে ধোয়ামোছার জন্ম জলের বাজে থরচার কথাও ওঠে না। অতএব সিকন্দরশাহী বাজীরাজ থেকে আরম্ভ করে পরশুদিনের আস্ত ভেড়ার পাল যে সব 'অবদান' রেখে গিয়েছে, তার স্থলভাগ মাঝে মাঝে সাফ করা হয়েছে বটে, কিন্তু স্ক্র গন্ধ সর্বত্র এমনি স্তর্রীভূত হয়ে আছে যে, ভয় হয় ধাকা দিয়ে না সরালে এগিয়ে যাওয়া অসম্ভব; ইচ্ছে করলে চামচ দিয়ে কুরে কুরে তোলা যায়। চতুর্দিকে উচু দেয়াল, মাত্র একদিকে একখানা দরজা। বাইরের হাওয়া তারি সামনে এসে থমকে দাঁড়ায়,

## स्मरम विस्मरम

আক্রদিকে বেরবার পথ নেই দেখে ঐ জালিয়ানওয়ালাবাগে আর ঢোকে না। স্চীভেড অন্ধকার দেখেছি, এই প্রথম স্চীভেড ছর্গন্ধ শুকলুম।

তুর্গপ্রাকারকে পিছনের দেয়ালম্বরূপ ব্যবহার করে চার সারি কুঠির নয়— থোপ। শুধু দরজার জায়গাটা ফাঁকা। থোপগুলোর জিন দিক বন্ধ— সামনের চন্থরের দিক খোলা। বেভারওয়ালা সরাইয়ের মালিকের সঙ্গে দর-ক্ষাক্ষি করে আমাদের জন্ম একটা খোপ ভাড়া নিলেন— আমার জন্ম একখানা দড়ির চারপাইও যোগাড় করা হল। খোপের সামনের দিকে একটু বারান্দা, চারপাই সেখানে পাতা হল। খোপের ভিতর একবার এক লহমার তরে ঢুকেছিলুম— মান্থবের কত কুবৃদ্ধিই না হয়। ধর্ম সাক্ষী, শ্বেলিং সপ্টে যার ভিরমি কাটে না, তাকে আধ মিনিট সেখানে রাখলে আর দেখতে হবে না।

কেরোসিন কুপির ক্ষীণ আলোকে যাত্রীরা আপন আপন জানোয়ারের তদারক করছে। উট যদি তাড়া থেয়ে পিছু হটতে আরম্ভ করল, তবে থচ্চরের পাল চিংকার করে রুটিওয়ালার বারান্দায় ওঠে আর কি। মোটর যদি হেডলাইট জ্বালিয়ে রাত্রিবাসের স্থান অমুসন্ধান করে, তবে বাদবাকি জানোয়ার ভয় পেয়ে সব দিকে ছুটোছুটি আরম্ভ করে। মালিকেরা তথন আবার চিংকার করে আপন আপন জানোয়ার খুঁজতে বেরোয়। বিচুলি নিয়ে টানাটানি, রুটির দোকানে দর-ক্যাক্ষি, মোটর মেরামতের হাতুড়ি পেটা, মোরগ-জ্বাইয়ের ঘড়ঘড়ানি, আর পালের খোপের বারান্দায় থান সায়েবের নাক-ডাকানি। তার নাসিকা আর আমার নাকের মাঝখানে তফাত ছয় ইঞ্চি। শিথান বদল করার উপায় নেই— পা তাহলে পশ্চিম দিকে পড়ে ও মুখ উটের নেজের

## क्षरण विदयस

চামর ব্যক্তন পায়। আর উট যদি পিছু হটতে আরম্ভ করে, তবে কি হয় না-হয় বলা কিছু কঠিন নয়। গোমৃত্রের মত পবিত্র জিনিসেও প্রপাতস্নানের ব্যবস্থা নেই।

তবে একথা ঠিক, তুর্গন্ধ ও নোংরামি সহ্য করে কেউ যদি সরাইয়ে জ্ঞান অন্বেষণ অথবা আড্ডার সন্ধানে একটা চক্কর লাগায়, তবে তাকে নিরাশ হতে হবে না। আহমদ আলীর ফিরিস্তিমাফিক সব জাত সব ভাষা তো আছেই, তার উপরে গুটিকয়েক সাধুসজ্জন, ত্'-একজন হজ-যাত্রী— পায়ে চলে মক্কা পৌছবার জন্ম তাঁরা ভারতবর্ষ থেকে বেরিয়েছেন। এ দের চোথেমুখে কোনো ক্লান্তির চিহ্ন নেই; কারণ এ রা চলেন অতি মন্দগতিতে এবং নোংরামি থেকে গা বাঁচাবার কায়দাটা এ রা ফ্লিয়ারেই রপ্ত করে নিয়েছেন। সম্বল-সামর্থ্য এ দের কিছুই নেই— উপরে আল্লার মরজি ও নিচে মানুষের দাক্ষিণ্য এই তুই-ই তাঁদের নির্ভর।

অনৈসর্গিক পাপের আভাস ইঙ্গিতও আছে— কিন্তু সেগুলো হির্শফেল্ট সায়েবের জিম্মাতে ছেড়ে দেওয়াই ভালো।

সেই সাত-সকালে পেশাওয়ারে আণ্ডা-রুটি খেয়ে বেরিয়েছিল্ম তারপর পেটে আর কিছু পড়েনি। দক্কার শরবৎ পেট পর্যস্ত পৌছয়নি, শুকনো তালু-গলাই তাকে শুষে নিয়েছিল। কিন্তু চতুর্দিকের নোংরামিতে এমনি গা ঘিন ঘিন করছিল যে, কোনো কিছু গিলবার প্রবৃত্তি ছিল না। নিজের আধিক্যেতায় নিজের উপর বিরক্তিও ধরছিল— 'আরে বাপু, আর পাঁচজন যখন দিব্যি নিশ্চিন্ত মনে খাচ্ছে-দাচ্ছে-ঘুমচ্ছে, তখন তুমিই বা এমন কোন্ নবাব খাঞ্জা খাঁর নাতি যে, তোমার স্নান না হলে চলে না, মাত্র ছ'হাজার বছরের জমানো গঙ্কে তুমি ভিরমি যাও। তবু তো জানোয়ারগুলো চহরে, তুমি বারান্দার শুয়ে। মা জননী মেরী

#### प्रतन विस्तरन

সরাইয়েও জায়গা পাননি বলে শেষটায় গাধা-খচ্চরের মাঝখানে প্রভু যীশুর জন্ম দেন নি? ছবিতে অবশ্য সায়েবস্থবোরা যতদ্র সম্ভব সাফস্থতরো করে সব কিছু এঁকেছেন, কিন্তু শাকে ঢাকা পড়ে ক'টা মাছ?

'বেংলেহেমের সরাইয়ে আর আফগানিস্থানের সরাইয়ে কি তফাত ? বেংলেহেমেও রৃষ্টি হয় তিন ফোঁটা আর বরফ পড়ে আড়াই তোলা। কে বললে তোমায় ইছদি আফগানের চেয়ে পরিষ্কার ? আফগানিস্থানের গন্ধে তোমার গা বিড়োচ্ছে, কিন্তু ইছদির গায়ের গন্ধে বোকা পাঁঠা পর্যন্ত লাফ দিয়ে দরমা ফুটো করে প্রাণ বাঁচায়।'

এ সব হল তত্বজ্ঞানের কথা। কিন্তু মান্নুষের মনের ভিতর যে রকম গীতাপাঠ হয়, সে রকম বেয়াড়া হুর্যোধনও সেখানে ব'সে। তার শুধু এক উত্তর, 'জানামি ধর্মং, ন চ মে প্রবৃত্তি', অর্থাৎ 'তত্ত্বকথা আর নৃতন শোনাচ্ছ কি, কিন্তু ওসবে আমার প্রবৃত্তি নেই।' তার উপর আমার বেয়াড়া মনের হাতে আরেকখানা খাসা উত্তরও ছিল। 'স্পারজী ও বনেটবাসিনীতে যদি সাঁঝের ঝোঁকে ঢলাঢলি আরম্ভ না হ'ত তবে অনেক আগেই জলালাবাদের সরকারী ডাকবাঙলোয় পোঁছে সেখানে তোমাতে-আমাতে স্নানাহার করে এতক্ষণে নরগিস ফুলের বিছানায়, চিনার গাছের দোহুল হাওয়ায় মনের হুরিষে নিজা যেতুম না ?'

বেয়াড়া মন কিছু কিছু তত্বজ্ঞানেরও সন্ধান রাখে— না হলে বিবেকবৃদ্ধির সঙ্গে এক ঘরে সারাজীবন কাটায় কি করে? ফিস ফিস করে তর্কও জুড়ে দিয়ে বলল, 'মা মেরী ও যীশুর যে গল্প বললে সে হ'ল বাইবেলি কেচ্ছা। মুসলমান শাস্ত্রে আছে, বিবি মরিয়ম (মেরী) খেজুরগাছের তলায় ইসা-মসীহকে প্রসব করেছিলেন।'

## দেশে বিদেশে

বিবেকবৃদ্ধি— 'সে কি কথা! ডিসেম্বরের শীতে মা মেরী গেলেন গাছতলায় ?'

বেয়াড়া মন— 'কেন বাপু, তোমার বাইবেলেই তো রয়েছে, প্রভ্ জন্মগ্রহণ করলে পর দেবদূতেরা সেই স্থসমাচার মাঠের মাঝখানে গয়ে রাখাল ছেলেদের জানালেন। গয়লার ছেলে যদি শীতের রাত মাঠে কাটাতে পারে, তবে ছুতোরের বউই পারবে না কেন, শুনি? তার উপর গর্ভযন্ত্রণা— সর্বাঙ্গে তথন গল গল করে ঘাম ছোটে!'

ধর্ম নিয়ে তর্কাতর্কি আমি আদপেই পছন্দ করিনে। ত্ব'জনকে তুই ধমক দিয়ে চোখ বন্ধ করলুম।

চন্থরের ঠিক মাঝখানে চল্লিশ-পঞ্চাশ হাত উচু একটা প্রহরী শিখর। সেখান থেকে হঠাৎ এক হুল্কার্থ্বনি নির্গত হয়ে আমার তন্দ্রাভঙ্গ করল। শিখরের চূড়ো থেকে সরাইওয়ালা চেঁচিয়ে বলছিল, 'সরাই যদি রাত্রিকালে দস্যাদ্বারা আক্রাস্ত হয়, তবে হে যাত্রীদল, আপন আপন মাল-জান বাঁচাবার জিম্মাদারি তোমাদের নিজের।'

ঐটুকুই বাকি ছিল। সরাইয়ের সব কন্ট চাঁদপানা মুখ করে
সয়ে নিয়েছিলুম ঐ জানটুকু বাঁচাবার আশায়। সরাইওয়ালা সেই
জিম্মাদারিটুকুও আমার হাতে ছেড়ে দেওয়ায় যখন আর কোনো
ভরসা কোনো দিকে রইল না, তখন আমার মনে এক অন্তুত শান্তি
আর সাহস দেখা দিল। উন্নতি বলে, 'নঙ্গেসে খুদাভী ভরতে
হাঁায়' অর্থাৎ 'উলঙ্গকে ভগবান পর্যন্ত সমঝে চলেন।' সোজা
বাঙলায় প্রবাদটা সামান্ত অন্তর্নপ নিয়ে অল্প একটু গীতিরসে ভেজা
হয়ে বেরিয়েছে, 'সমুদ্রে শয়ন যার শিশিরে কি ভয় ভার ?'

ভাষাতত্ত্ব নিয়ে আমার মনে তখন আরও একটা খটকা লাগল। রেডিয়োওয়ালার চোস্ত ফার্সী জানার কথা। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলুম, 'ঐ যে সরাইওয়ালা বলল, 'মাল-জানের' তদারকি আপন

#### ताम विकास

আপন কাঁধে এ কথাটা আমার কানে কেমনতরো ন্তন ঠেকলো। সমাসটা কি 'জান-মাল' নয় ?'

অন্ধকারে রেডিয়োওয়ালার মুখ দেখা যাচ্ছিল না। তাই তাঁর কথা অনেকটা বেতারবার্তার মত কানে এসে পৌছল। বললেন, 'ইরানদেশের ফার্সীতে বলে, 'জান-মাল' কিন্তু আফগানিস্থানে জান সম্ভা, মালের দাম ঢের বেশী। তাই বলে 'মাল-জান'।'

আমি বললুম, 'তাই বোধ করি হবে। ভারতবর্ষেও প্রাণ বেজার সন্তা— তাই আমরাও বলি, 'ধনে-প্রাণে' মেরো না। 'প্রাণে-ধনে' মেরো না কথাটা কখনো শুনিনি।'

আমাতে বেতারওয়ালাতে তথন একটা ছোটখাটো 'ব্রেন্স্-ট্রাস্ট্' বানিয়ে বসেছি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'ফ্রন্টিয়ারের ওপারে তো শুনেছি জীবন পদে পদে বিশেষ বিপন্ন হয় না। তবে আপনার মুখে এরকম কথা কেন?'

আমি বলল্ম, 'বুলেট ছাড়া অস্ত নানা কায়দায়ও তো মানুষ মরতে পারে। জ্বর আছে, কলেরা আছে, সাল্লিপাতিক আছে, আর না খেয়ে মরার রাজকীয় পন্থা তো বারোমাসই খোলা রয়েছে। সে পথ ধরলে ছ-দণ্ড জিরোবার তরে সরাই-ই বলুন, আর হাসপাতালই বলুন কোনো কিছুরই বালাই নেই।'

বেতারবাণী হ'ল, 'না খেয়ে মরতে পারাটা তামাম প্রাচ্যভূমির অনবত্য প্রতিষ্ঠান। একে অজরামর করে রাখার নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টার নামান্তর 'হোয়াইট মেনস বার্ডেন'। কিন্তু আফগানরা প্রাচ্যভূমির ছোটজাত বলে নিজের মোট নিজেই বইবার চেষ্টা করে। সাধারণত এই মোট নিয়ে প্রথম কাড়াকাড়ি লাগায় 'ধর্মপ্রাণ' মিশনরীরা, তাই আফগানিস্থানে তাদের ঢোকা কড়া বারণ। কোনো অবস্থাতেই কোনো মিশনরীকে পালপোর্ট দেওয়া হর না।

#### क्षरण विद्यारण

মিশনরীর পরে আসে ইংরেজ। তাদেরও আমরা পারতপক্ষে ঢ্কতে দিই না— ব্রিটিশ রাজদৃতাবাসের জম্ম যে ক'জন ইংরেজের নিতাস্ত প্রয়োজন তাদেরি আমরা বড় অনিচ্ছায় বরদাস্ত করেছি।

এই ছটি খবর আমার কর্ণকুহরে মথি ও মার্ক লিখিত ছই সুসমাচারের স্থায় মধুসিঞ্চন করল। গুলিস্তান, বোস্তানের খুশবাই হয়ে সকল ছর্গন্ধ মেরে ফেলে আমার চোখে গোলাপী ঘুমের মোলায়েম তন্ত্রা এনে দিল।

'জিন্দাবাদ আফগানিস্থান!'— না হয় থাকলই বা লক্ষ লক্ষ ছারপোকা সে দেশের চারপাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে জিন্দা হয়ে। ভোরবেলা ঘুম ভাঙল আজান শুনে। নমাজ পড়ালেন বুখারার এক পুস্তিন সদাগর। উৎকৃষ্ট আরবী উচ্চারণ শুনে বিশ্বয় মানলুম যে তুর্কীস্থানে এত ভালো উচ্চারণ টিকে রইল কি করে। বেতারওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বললেন, 'আপনি নিজেই জিজ্ঞেস করুন না।' আমি বললুম, 'কিছু যদি মনে করেন?' আমার এই সঙ্কোচে তিনি এত আশ্চর্য হলেন যে বুঝতে পারলুম, খাস প্রাচ্য দেশে অচেনা অজানা লোককে বে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে বাধা নেই। পরে জানলুম, যার সম্বন্ধে কোতৃহল দেখানো হয় সে তাতে বরঞ্চ খুশীই হয়।

মোটরে বসে তারি খেই তুলে নিয়ে আগের রাতের অভিজ্ঞতার জমাথরচা নিতে লাগলুম।

গ্রেট ইন্টার্ন পান্থশালা, আফগান সরাইও পান্থশালা। সরাইয়ের আরাম-ব্যারাম তো দেখা হল— গ্রেট ইন্টার্ন, গ্র্যাণ্ডেরও খবর কিছু কিছু জানা আছে।

মার্ক্স্ না পড়েও চোখে পড়ে যে সরাই গরীব, হোটেল ধনী।
কিন্তু প্রশ্ন তাই দিয়ে কি সব পার্থক্যের অর্থ করা যায়? সরাইয়েও
জন আষ্টেক এমন সদাগর ছিলেন যাঁরা অনায়াসে গ্রেট ইস্টার্নের
স্থইট নিতে পারেন। তাঁদের সঙ্গে আলাপচারি হয়েছে। গ্রেট
ইস্টার্নের বড়সায়েবদেরও কিছু কিছু চিনি।

কিন্তু আচারব্যবহারে কী ভয়ন্ধর তফাত। এই আটজন ধনী সদাগর ইচ্ছে করলেই একত্র হয়ে উত্তম খানাপিনা করে জুয়োয়

## स्मर्भ विस्मर्भ

ত্থ' শ' চার শ' টাকা এদিক ওদিকে ছড়িয়ে দিয়ে রাত কাটাতে পারতেন। চাকরবাকর সম্ভ্রম্ভ হয়ে গুজুরদের গুকুম তামিল করত— সরাইয়ের ভিথিরি ফকিরদের তো ঠেকিয়ে রাখতই, সাধুসজ্জনদের সঙ্গেও এঁদের কোনো যোগাযোগ হত না।

পৃথক হয়ে আপন আপন দ্বিরদরদন্তন্তে এঁরা তো বঙ্গে থাকলেনই না— আটজনে মিলে 'খানদানী' গোঠও এঁরা পাকালেন না। নিজ নিজ পণ্যবাহিনীর ধনী গরীব আর পাঁচজনের সঙ্গে এঁদের দহরম-মহরম আগের থেকে তো ছিলই, তার উপরে সরাইয়ে আসন পেতে জিরিয়েজুরিয়ে নেওয়ার পর তাঁরা আরো পাঁচজনের তত্ত্বতাবাশ করতে আরম্ভ করলেন। তার ফলে হরেক রকমের আডো জমে উঠল; ধনী গরীবের পার্থক্য জামা কাপড়েটিকে থাকল বটে কিন্তু কথাবার্তায় সে সব তফাত রইল না। ছ-চারটে মোসাহেব 'ইয়েস্মেন' ছিল সন্দেহ নেই, তা সে গরীব আড্ডা-সর্দারেরও থাকে। ব্যবসাবাণিজ্য, তত্ত্বথা, দেশ-বিদেশের রাস্তাঘাট-গিরিসক্ষট, ইংরেজ-রুশের মন-ক্যাক্ষি, পাগলা উট কামড়ালে তার দাওয়াই, সর্দারজীর মাথার ছিট, সব জিনিস নিয়েই আলোচনা হল। গরীব ধনী সকলেরই সকল রকম সমস্যা আড্ডার দয়ে মজে কখনো ডুবল কখনো ভাসল; কিন্তু বাকচত্বর গরীবও ধনীর পোলাও-কালিয়ার আশায় বেশরম বাঁদেরনাচ নাচল না।

বগড়া-কাজিয়াও আড়ার চোথের সামনের চাতালে হচ্ছে।
কথাবার্তার খোঁচাখুঁচিতে যতক্ষণ উভয়পক্ষ সন্তুষ্ট ততক্ষণ আড়া
সে সব দেখেও দেখে না, শুনেও শোনে না, কিন্তু মারামারির
পূর্বাভাস দেখা দিলেই কেউ-না-কেউ মধ্যস্থ হয়ে বখেড়া ফৈসালা
করে দেয়। মনে পড়ল বায়কোপের ছবি: সেখানে ছই সায়েবে
ঝগড়া লাগে, আর পাঁচজন হটে গিয়ে জায়গা করে দিয়ে গোল

## দেশে বিদেশে

হয়ে দাঁড়ায়। ছই সায়েব তখন কোট খুলে ছুঁড়ে ফেলেন, আর সকলের দয়ার শরীর, কোটটাকে ধুলোয় গড়াতে দেন না, লুফে নেন। তারপর শুরু হয় ঘুষোঘুষি রক্তারক্তি। পাঁচজন বিনা টিকিটে তামাসা দেখে আর সমস্ত বর্বরতাটাকে 'অগ্য লোকের নিতাস্ত ঘরোয়া ব্যাপার' নাম দিয়ে ক্ষীণ বিবেকদংশনে প্রলেপ লাগায়।

সরাইয়ে কারো কোনো নিভান্ত ঘরোয়া ব্যাপার নেই। তাই পার্সোনাল ইডিয়সিংক্রেসি বা খেয়াল খুশীর ছিট নিয়ে কেউ সরাইয়ে আশ্রয় নেয় না। অথবা বলতে পারেন, সকলেই যে যার খুশী মত কাজ করে যাচ্ছে, আপনি আপত্তি জানাতে পারবেন না, আর আপনিও আপনার পছন্দ মত যা খুশী করে যাবেন, কেউ বাধা দেবে না। হাতাহাতি না হলেই হল।

তাতে করে ভালো মন্দ ছুই-ই হয়। একদিকে যেমন গরম, ধুলো, তৃষ্ণা সত্ত্বেও মানুষ একে অন্তকে প্রচুর বরদাস্ত করতে পারে, অন্তদিকে তেমনি সকলেই সরাইয়ের কুঠরি-চত্বর নির্মনভাবে নোংরা করে।

একদিকে নিবিড় সামাজিক জীবনযাত্রা, অম্পুদিকে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার চূড়াস্ত বিকাশ। অর্থাৎ 'কমুনিটি সেন্স' আছে কিন্তু 'সিভিক সেন্স' নেই।

ভাবতে ভাবতে দেখি সরাইয়ে এক রাত্রি বাস করেই আমি আফগান তুর্কোমান সম্বন্ধে নানারকম মতবাদ স্থষ্টি করতে আরম্ভ করেছি। ছঁশিয়ার হয়ে ভিতরের দিকে তাকানো বন্ধ করলুম। কিন্তু বাইরের দিকে তাকিয়েই দেখব আর কি ? সেই আগের দিনকার জনপদ বা জনশৃশ্য শিলাপর্বত।

সর্দারজীকে বললুম, 'রান্তিরে যখন গা বিড়োচ্ছিল তখন একট্ স্থপুরি পেলে বড় উপকার হত। কিন্তু সরাইয়ে পানের দোকান তো দেখলুম না।'

#### त्मरण विस्मरण

সর্দারজী বললেন, 'পান কোথায় পাবেন, বাবুসায়েব ? পেশাওয়ারেই শেষ পানের দোকান। তার পশ্চিমে আফগানিস্থান ইরান, ইরাকের কোথাও পান দেখিনি— পল্টনে ছাইভারি করার সময় এসব দেশ আমার ঘোরা হয়ে গিয়েছে। পাঠানও তোপান খায় না। পেশাওয়ারের পানের দোকানের গাহক সব পাঞ্জাবী।'

তাই তো। মনে পড়ল, কলুটোলা জাকারিয়া স্থীটে হোটেলের গাড়ি বারান্দার বেঞ্চে বসে কাবুলীরা শহর রাঙা করে না বটে। আরো মনে পড়ল, দক্ষিণ-ভারতে বর্মা মালয়ে এমন কি খাসিয়া পাহাড়েও প্রচুর পান খাওয়া হয়— যদিও এদের কেউই কাশী-লক্ষোয়ের মত তরিবং করে জিনিস্টার রস উপভোগ করতে জানে না। তবে কি পান অনাৰ্য জিনিস? 'পান' কথাটা তো আর্য— 'কর্ণ থেকে 'কান', 'পর্ণ' থেকে 'পান'। তবে 'স্থপারি ?' উহু, কথাটা তো সংস্কৃত নয়। লক্ষ্ণোয়ে বলে 'ডলি' অথবা 'ছালিয়া'— দেগুলোও তো সংস্কৃত থেকে আসেনি। কিন্তু পূর্ববঙ্গে 'গুয়া' কথাটার 'গুবাক' না 'গৃবাক' কি একটা সংস্কৃত রূপ আছে না ? কিন্তু তাহলেও তো কোনো কিছুর সমাধান হয় না, কারণ পাঞ্জাব দোয়াব এসব উন্নাসিক আর্যভূমি ত্যাগ করে খাঁটি গুবাক হঠাৎ পূর্ববঙ্গে গিয়ে গাছের ডগায় আশ্রয় নেবেন কেন? আজকের **पित्न हिन्तु-प्रमन्त्रात्नत मर माक्र** निक्ट स्थातित প্রয়োজন হয়, কিন্তু গৃহ্যসূত্রের ফিরিস্তিতে গুবাক— গুবাক ? নাঃ। মনে ভো পড়ে না। তবে কি এ নিতাস্তই অনার্যজনস্থলভ সামগ্রী ? পূর্বপ্রাচ্য থেকে উজিয়ে উজিয়ে পেশাওয়ার অবধি পোঁচেছে? সাধে বলি. ভারতবর্ষ তাবং প্রাচ্য সভ্যতার মিলনভূমি।

ডিমোক্রেসি ডিমোক্রেসি জিগির তুলে বড্ড বেশী চেঁচামেচি

## प्रताम विद्यारम

করাতে দক্ষিণ-ভারতের এক সাধক বলেছিলেন, 'ভাহলে স্বাই ঘুমিয়ে পড়। ঘুমস্ত অবস্থায় মাছুষে মাছুষে ভেদ থাকে না, স্বাই সমান।' সেই গরমে বসে বসে তত্ত্বটি সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করলুম। ঝাঁকুনি, ধুলো, কঠিন আসন, ক্ষুধাতৃষ্ণা সন্ত্বেও বেতার-কর্তা ও আমার হৃজনেরই ঘুম পাচ্ছিল। মাঝে মাঝে তাঁর মাথা আমার কাঁথে ঢলে পড়ছিল, আমি তখন শক্ত হয়ে বসে তাঁর ঘুমে তা দিচ্ছিলুম। তারপর হঠাৎ একটা জাের ঝাঁকুনি খেয়ে ধড়মড়িয়ে জেগে উঠে তিনি আমার কাছে মাফ চেয়ে শক্ত হয়ে বসছিলেন। তথন আমার পালা। শত চেষ্টা সন্ত্বেও ভক্তার বেড়া ভেঙে আমার মাথা তাঁর কাঁধে জিরিয়ে নিচ্ছিল।

চোথ বন্ধ অবস্থায়ই ঠাণ্ডা হাওয়ার প্রথম পরশ পেলুম; খুলে দেখি সামনে সবুজ উপত্যকা— রাস্তার ছদিকে ফসল ক্ষেত। সর্দারজী পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, 'জলালাবাদ'।

দকার পাশের সেই কাবুল নদীর রূপায় এই জলালাবাদ
শস্ত্রশব্দপণ্ডামল। এখানে জমি বোধ হয় দকার মত পাথরে ভর্তি
নয় বলে উপত্যকা রীতিমত চওড়া— একটু নিচু জমিতে বাস্ নামার
পর আর তার প্রসারের আন্দাজ করা যায় না। তখন হু'দিকেই
সবুজ, আর লোকজনের ঘরবাড়ি। সামান্ত একটি নদী ক্ষুত্রতম
স্থযোগ পেলে যে কি মোহন সবুজের লীলাখেলা দেখাতে পারে
জলালাবাদে তার অতি মধুর তসবির। এমনকি যে হুটো-চারটে
পাঠান রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল তাদের চেহারাও যেন সীমাস্তের
পাঠানের চেয়ে মোলায়েম বলে মনে হল। লক্ষ্য করলুম, যে পাঠান
শহরে গিয়ে সেখানকার মেয়েদের 'বেপর্দামির' নিন্দা করে তারি
বউ-ঝি ক্ষেতে কাজ করছে অক্তা দেশের মেয়েদেরই মত। মুখ তুলে
কান্সের দিকে তাকাতেও তাদের আপন্তি নেই। বেতারকর্তাকে

## क्षरण विराहरण

জিজ্ঞাসা করতে তিনি গন্তীরভাবে বললেন, 'আমার যতদূর জানা, কোনো দেশের গরীব মেয়েই পর্দা মানে না, অন্ততঃ আপন গাঁয়ে মানে না। শহরে গিয়ে মধ্যবিত্তের অমুকরণে কখনো পর্দা মেনে 'ভদ্রলোক' হবার চেষ্টা করে, কখনো কাজ-কর্মের অসুবিধা হয় বলে গাঁয়ের রেওয়াজই বজায় রাখে।'

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'আরবের বেছইন মেয়েরা ?'

তিনি বললেন, 'আমি ইরাকে তাদের বিনা পর্দায় ছাগল চরাতে দেখেছি।'

থাক্ উপস্থিত এ সব আলোচনা। গোটা দেশটা প্রথম দেখে নিই, তারপর রীতি-রেওয়াজ ভালো-মন্দের বিচার করা যাবে।

গাড়ি সদর রাস্তা ছেড়ে জলালাবাদ শহরে চুকল। কার্লীরা সব বাসের পেট থেকে বেরিয়ে এক মিনিটের ভিতর অস্তর্ধান। কেউ একবার জিজ্ঞেদ পর্যস্ত করল না, বাস্ ফের ছাড়বে কখন। আমার তো এই প্রথম যাত্রা, তাই সর্দারজীকে শুধালুম, 'বাস্ আবার ছাড়বে কখন?' সর্দারজী বললেন, 'আবার যখন স্বাই জড়ো হবে।' জিজ্ঞেদ করলুম, 'সে কবে?' সর্দারজী যেন একট্ বিরক্তৃ হয়ে বললেন, 'আমি তার কি জানি? স্বাই খেয়েদেয়ে ফিরে আস্ববে যখন, তখন।'

বেতারকর্তা বললেন, 'ঠায় গাঁড়িয়ে করছেন কি ? আস্থন আমার সঙ্গে।'

আমি শুধালুম, 'আর সব গেল কোথায় ? ফিরবেই বা কখন ?'

তিনি বললেন, 'ওদের জন্ম আপনি এত উদ্বিগ্ন হচ্ছেন কেন ? আপনি তো ওদের মালজানের জিন্মাদার নন।'

আমি বললুম, 'তাতো নই-ই। কিন্তু যে রকমভাবে ছট্ করে

#### क्षरण विस्तरण

সবাই নিরুদ্দেশ হল তাতে তো মনে হল না যে ওরা শিগগির ফিরবে আজ সন্ধ্যায় তা হলে কাবুল পোঁছব কি করে ?'

বেতারকর্তা বললেন, 'সে আশা শিকেয় তুলে রাখুন। এদের তো কাবুল পৌছবার কোনো তাড়া নেই। বাস্ যখন ছিল না, তখন ওরা কাবুল পৌছত পনেরো দিনে, এখন চারদিন লাগলেও তাদের আপত্তি নেই। ওরা খুশী, ওদের হেঁটে যেতে হচ্ছে না, মালপত্র তদারক করে গাধা-খচ্চরের পিঠে চাপাতে-নামাতে হচ্ছে না, তাদের জন্ম বিচুলির সন্ধান করতে হচ্ছে না। জলালাবাদে পৌচেছে, এখানে সন্ধলেরই কাকা-মামা-শালা, কেউ না কেউ আছে, তাদের তত্ত্তাবাশ করবে, খাবেদাবে, তারপর ফিরে আসবে।'

আমি চুপ করে গেলুম। দক্কাতে অফিসারকে বলেছিলুম, 'আর পাঁচজনের যা গতি আমারও তাই হবে,' এখন বুঝতে পারলুম সব মামুষই কিছু-না-কিছু ভবিশ্বদ্বাণী করতে পারে। তফাত শুধু এইটুকু কেউ করে জেনে, কেউ না জেনে।

আফগানিস্থানের বড় শহর পাঁচটি। কাবুল, হিরাত, গজনী, জলালাবাদ, কান্দাহার। জলালাবাদ আফগানিস্থানের শীতকালের রাজধানী। তাই এখানে রাজপ্রাসাদ আছে, সরকারী কর্মচারীদের জন্ম খাস পান্থনিবাস আছে।

বেতারবাণী যখন বলছেন, তখন নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু উপস্থিত জলালাবাদের বাজার দেখে আফগানিস্থানের অন্ততম প্রধান নগর সম্বন্ধে উচ্ছুসিত হওয়ার কোনো কারণ খুঁজে পেলুম না। সেই নোংরা মাটির দেয়াল, অত্যন্ত গরীব দোকানপাট— সন্তা জাপানী মালে ভর্তি— বিস্তর চায়ের দোকান, আর অসংখ্য মাছি। হিমালয়ের চট্টিতে মামুষ যে রকম মাছি সম্বন্ধে নির্বিকার এখানেও ঠিক তাই।

হঠাৎ আখ দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল। চৌকো চৌকো করে

#### त्मर्थ विरम्रस्

কেটে দোকানের সামনে সাজিয়ে রেখেছে এবং তার উপরে ছনিয়ার সব মাছি বসাতে চেহারাটা চালে-তিলের মত হয়ে গিয়েছে। ঘিনপিড বেড়ে ফেলে কিনলুম এবং খেয়ে দেখলুম, দেশের আখের চেয়েও মিষ্টি। সাধে কি বাব্র বাদশা এই আখ খেয়ে খুলী হয়ে তার নমুনা বদখশান-ব্থারায় পাঠিয়েছিলেন। তারপর দেখি, নোনা ফুটি শশা তরমুক্ষ। ঘন সবৃক্ষ আর সোনালী হলদেতে ফলের দোকানে রঙের অপূর্ব খোল-তাই হয়েছে— খুশবাই চতুর্দিক মাত করে রেখেছে। দরদন্তর না করে কিনলেও ঠকবার ভয় নেই। রপ্তানি করার স্থবিধে নেই বলে সব ফলই বেজায় সস্তা। বেতারবার্তা জ্ঞান বিতরণ করে বললেন, 'যারা সভ্যিকার ফলের রিসক তারা এখানে সমস্ত গ্রীম্মনাটা ফল খেয়েই কাটায় আর যারা পাঁড় মেওয়া-খোর তারা শীতকালেও কিসমিস আখরোট পেস্তা বাদামের উপর নির্ভর করে। মাঝে মাঝে রুটি-পনির আর কচিৎ কখনো এক টুকরো মাংস। এরাই সব চাইতে দীর্ঘজীবী হয়।'

আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'এদের গায়ে বুলেট লাগে না বৃঝি ? জলালাবাদের ফল তা হলে মন্ত্রপূত বলতে হয়।'

বেতারবার্তা বললেন, 'জলালাবাদের লোক গুলী খেতে যাবে কেন ? তারা শহরে থাকে, আইনকান্থন মানে, হানাহানির কিবা জানে ?'

কিন্তু জলালাবাদের যথার্থ মাহাত্ম্য শহরের বাইরে। আপনি যদি ভূবিভার পাণ্ডিত্য প্রকাশ করতে চান তবে কিঞ্চিং খোঁড়াখুড়ি করলেই আপনার মনস্কামনা পূর্ণ হবে। আপনি যদি নৃতন্ত্বের অনুসন্ধান করতে চান তবে চারিদিকের নানাপ্রকারের অনুস্কুড উপজ্ঞাতি আপনাকে দেদার মালমশলা যোগাড় করে দেবে। যদি মার্ক্স্বাদের প্রাচ্যদেশীয় পটভূমি তৈরী করতে চান তবে মাত্র

## त्तरण विदत्तरण

এতেল্সের 'অরিজিন অব দি ক্যামিলি' খানা সঙ্গে নিয়ে আম্বন, বাদবাকি দব এখানে পাবেন— জলালাবাদের গ্রামাঞ্চলে পরিবার-পত্তনের ভিৎ, আর এক শ' মাইল দূরে কাবুলে রাষ্ট্রনির্মাণের গস্তুজ-শিখর বিরাজমান। যদি ঐতিহাসিক হন তবে গান্ধারী, সিকন্দর, বাবুর, নাদিরের বিজয় অভিযান বর্ণনার কতটা খাঁটা কতটা খুটা নিজের হাতে যাচাই করে নিতে পারবেন। যদি ভূগোল অর্থনীতির সমন্বরে প্রমাণ করতে চান যে, তিন কোঁটা নদীর জল কি করে নব নব মন্বন্ধরের। কারণ হতে পারে তাহলে জলালাবাদে আন্তানা গেড়ে কাবুল নদীর উজান ভাঁটা করুন। আর যদি গ্রীক-ভারতীয় ভাস্কর্যের প্রয়াগভূমির অনুসন্ধান করেন তবে তার রঙ্গভূমি তো জলালাবাদের কয়েক মাইল দূরে হাদ্দা গ্রামে। খ্যানী বৃদ্ধ, কন্ধাল-শার বৃদ্ধ, অমিতাভ বৃদ্ধ যত রকমের মূর্তি চান, গান্ধার-শৈলীর যত উদাহরণ চান সব উপস্থিত। মাটির উপরে কিঞ্চিৎ, ভিতরে প্রচুর। চিপিচাপা দেখামাত্র অজ্ঞ লোকেও বলতে পারে।

আর যদি আপনি পাণ্ডিত্যের বাজারে সভ্যিকার দাঁও মারতে চান তবে দেখুন, সিন্ধুর পারে মোন্-জো-দড়ো বেরল, ইউজেটিস টাইগ্রিসের পারে আসিরীয় বেবিলনীয় সভ্যতা বেরল, নীলের পারে মিশরীয় সভ্যতা বেরল— এর সব ক'টাই পৃথিবীর প্রাক্তআর্য প্রাচীন সভ্যতা। শুনতে পাই, নর্মদার পারে ঐরকম একটা দাঁও মারার জন্ম একপাল পণ্ডিত মাথায় গামছা বেঁধে শাবল নিয়ে লেগে গিয়েছেন। সেখানে গিয়ে বাজার কোণঠাসা করতে পারবেন না, উল্টে দেউলে হবার সম্ভাবনাই বেশী। আর যদি নিতাম্বই বরাজজােরে কিছু একটা পেয়ে যান তবে হবেন না হয় রাখাল বাঁড়ুজ্যে। একপাল মার্শাল উড়োউড়ি করছে, ছোঁ মেরে আপনারি কাঁচামাল বিলেত নিয়ে গিয়ে তিন ভলুম চামড়ায় বেঁধে আপনারি

## त्मर्थ विस्मर्थ

মাথায় ছুঁড়ে মারবে। শোনেননি, গুণী বলেছেন, 'একবার ঠকলে ঠকের দোষ, ছবার ঠকলে ভোমার দোষ।' তাই বলি, জলালাবাদ যান, মোন্-জো-দড়োর কনিষ্ঠ জাতার উদ্ধার করুন, তাতে ভারতের গর্ব বারো আনা, আফগানিস্থানের চার আনা। বিশেষতঃ যখন আফগানিস্থানে কাক চিল নেই— আপনার মেহন্নতের মাল নিয়ে তারা চুরিচামারি করবে না।

জানি, পণ্ডিত মাত্রই সন্দেহ-পিশাচ। আপনিও বলবেন, 'না হয় মানলুম, জলালাবাদের জমির শুধু উপরেই নয়, নিচেও বিস্তর সোনার ফসল ফলে আছে, কিন্তু প্রশ্ন, চতুর্দিক থেকে আদ্দিন ধরে ঝাঁকে ঝাঁকে বুলবুলির পাল সেখানে ঝামেল। লাগায়নি কেন ?'

তার কারণ তো বেতারবাণী বহু পূর্বেই বলে দিয়েছেন।
ইংরেজ এবং অফ্য হরেক রকম সাদা বুলবুলিকে আফগান পছন্দ
করে না। বিশ্ববদ্ধাণ্ডের পাণ্ডিত্যাশ্বরে উপস্থিত যে কয়টি পক্ষী
উড্ডীয়মান তাদের সর্বাঙ্গে শ্বেতকুষ্ঠ, এখানে তাদের প্রবেশ নিষেধ।
কিন্তু আপনার রঙ দিব্য বাদামী, আপনি প্রতিবেশী, আফগান
আপনাকে বহু শতাব্দী ধরে চেনে— আপনি না হয় তাকে ভূলে
গিয়েছেন, আপনারি জাতভাই বহু ভারতীয় এখনো আফগানিস্থানে
ছোটখাটো নানা ধান্দায় ঘোরাঘুরি এমন কি বসবাসও করে,
আপনাকে আনাচে কানাচে ঘুরতে দেখলে কাবলীওয়ালা আর ফা
করে করুক, আঁৎকে উঠে কোঁৎকা খুঁজবে না।

তবু শুনবেন না ? সাধে বলি, সব কিছু পণ্ড না হলে পণ্ডিত হয় না।

# এগার

মোটর ছাড়ল অনেক বেলায়। কাজেই বেলাবেলি কাবুল পৌছবার আর কোনো ভরসাই রইল না।

পেশাওয়ার থেকে জলালাবাদ এক শ' মাইল, জলালাবাদ থেকে কাবুল আরো এক শ' মাইল। শাস্ত্রে লেখে সকালে পেশাওয়ার ছেড়ে সন্ধ্যায় জলালাবাদ পোঁছবে। পরদিন ভোরবেলা জলালাবাদ ছেড়ে সন্ধ্যায় কাবুল। তখনই বোঝা উচিত ছিল যে, শাস্ত্র মানে অল্প লোকেই। পরে জানলুম একমাত্র মেল বাস ছাড়া আর কেউ শাস্ত্রনির্দিষ্ট বেগে চলে না।

জলালাবাদের আশেপাশে গাঁয়ের ছেলেরা রাস্তায় থেলাধুলো করছে। তারি এক থেলা মোটরের জন্ম রাস্তায় গোলকধাঁধা বানিয়ে দেওয়া। কায়দাটা নৃতন। কাবুলীয়া যে আগুার মত শক্ত টুপির চতুর্দিকে পাগড়ি জড়ায় ছোঁড়ায়া সই টুপি এমনভাবে রাস্তায় সাজিয়ে রাখে যে, ছাঁশিয়ার হয়ে গাড়ি না চালালে ছটো চারটে খেঁৎলে দেবার সম্ভাবনা। দূর থেকে সেগুলো দেখতে পেলেই সর্দায়জী দাড়িগোঁফের ভিতরে বিড়বিড় করে কি একটা গালাগাল দিয়ে মোটরের বেগ কয়ান। কয়েকবার এ রকম লক্ষ্য করার পর বললুম, 'দিন না ছটো-চারটে থেঁৎলে। ছোঁড়াদের তাহলে আক্রেল হয়।' সর্দায়জী বললেন, 'খুদা পনাহ্। এমন কর্ম করতে নেই। আর টায়ার ফাঁসাতে চাইনে।' আমি বৃঝতে না পেরে বললুম, 'সে কি কথা, এই টুপিগুলো আপনার টায়ার ছাঁদা করে দেবে?' তিনি বললেন, 'আপনি খেলাটার আসল মর্মই ধরতে পারেননি।

#### দেশে বিদেশে

টুপির ভিতরে রয়েছে মাটিতে শক্ত করে পোঁতা লম্বা লোহা। যদি টুপি বাঁচিয়ে চলি তবে গাড়ি বাঁচানো হল, যদি টুপি থেঁৎলাই, তবে সঙ্গে সঙ্গে নিজের পায়েও কুড়োল মারা হল।

আমি বললুম, 'অর্থাৎ ছোকরারা মোটরওয়ালাদের শেখাতে চায়, 'পরের অপকার করিলে নিজের অপকার হয়।' '

স্পারজী বললেন, 'ও:, আপনার কি পরিকার মাথা!'

বেতারবাণী বললেন, 'কিন্তু প্রশ্ন, এই মহান শিক্ষা এল কোথা হতে ?'

আমি নিবেদন করলুম, 'আপনিই বলুন।'

তিনি বললেন, 'ছোঁড়াদের খেলাতে রয়েছে, বৌদ্ধধর্মের মহান আদর্শের ভগ্নাবশেষ। জানেন, এককালে এই অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের প্রচুর প্রসারপ্রতিপত্তি ছিল।'

আমি বললুম, 'তাই তো শুনেছি।'

তিনি বললেন, 'শুনেছি মানে? একটুখানি ডাইনে হটলেই পৌছবেন হাদ্দায়। সেখানে গিয়ে স্বচক্ষে দেখতে পাবেন কত বৌদ্ধ মূর্তি বেরিয়েছে মাটির তলা থেকে। আপনি কি ভাবছেন, সে আমলের লোক নানা রকম মূর্তি জড়ো করে যাত্বঘর বানাত?'

এ যেন বিশ্ববিভালয়ের পরীক্ষার প্রশ্ন, 'কনিক্ষের আমলে গান্ধার-বাসীরা যাত্ব্যর নির্মাণ করিত কি না ?'

কেল মারলুম। কিন্তু বাঙালী আর কিছু পারুক না পারুক, বাজে তর্কে খুব মজবৃত। বললুম, 'কিন্তু কাল রাত্রে সরাইয়ে নিজের 'জান-মাল,'— থুড়ি, 'মালজান' সহস্কে যে সতর্কতার হুত্কার শুনতে পেলুম তা থেকে তো মনে হ'ল না প্রভূ তথাগতের সাম্যুমৈত্রীর বাণী শুনছি।'

বেতারবার্তা বললেন, ঠিক ধরেছেন। অর্থাৎ বৌদ্ধ ধর্ম হচ্ছে

## লেশে বিমেশে

অহিংস শিশুশাবক ও দ্রাক্তিকর ধর্ম। পূর্ণবয়স্ক, প্রাণবস্ত ছর্ধই পুরুষের ধর্ম হচ্ছে ইসলাম।'

আমি বললুম, 'বিলক্ষণ।'

সর্দারজী খানিকক্ষণ গন্তীর হয়ে থেকে বললেন, 'আমি তো গ্রন্থসাহেব মানি কিন্তু একথা বার বার স্বীকার করব যে, এই আধা– ইনসান পাঠান জাতকে কেউ যদি ধর্মের পথে নিয়ে যেতে পারে ভবে সে ইসলাম।'

আমি তো ভয় পেয়ে গেলুম। এইবার লাগে বৃঝি। 'আধা-ইনসান' অর্থাং 'অর্থ-মনুষ্য' বললে কার রক্ত গরম না হয়। কিন্তু বেতারবাণী অত্যন্ত সৌম্য বৌদ্ধ কঠে বললেন, 'আপনি বিদেশী এবং আমাদের সকলের চেয়ে বেশী লোকজনের সংস্রবে এসেছেন, তার উপর আপনি বয়সে প্রবীণ। আপনার এই মত শুনে ভারী খুশী হলুম।'

আমি আরো আশ্চর্য হয়ে গেলুম। কৌতৃহল দমন করতে না পেরে গাড়ির ঝড়ঝড়ানির সঙ্গে গলা মিলিয়ে সর্দারজীকে আস্তে আস্তে উন্নতি শুধালুম, 'একি কাগু? আপনি এঁর জাত তুলে এঁকে আধা-ইনসান বললেন আর ইনি খুশী হয়ে আপনাকে তসলীম করলেন!'

সর্দারজী আরো আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'ইনি চটবেন কেন ? ইনি তো কাবুলী।'

আমি আরো সাত হাত জলে। ফের শুধালুম, 'কাবুলী পাঠান নয় ?'

সর্দারজী তখন আমার অজ্ঞতা ধরতে পেরে ব্ঝিয়ে বললেন, 'আফক্ষান্ত্রেলরে অধিবাসী পাঠান। কিন্তু খাস কাবুলের লোক ইশ্লান দেশ থেকে এসে সেখানে বাজি্ঘরদোর বেঁধে শহর জমিয়েছে।

## क्षरण विकारण

তাদের মাতৃভাষা কার্সী। পাঠানের মাতৃভাষা পশস্তু। বেতারের সায়েব পশতু ভাষার এক বর্ণও বোঝেন না।'

আমি বললুম, 'ভা না হয় বৃঝলুম, কিন্তু কলকাভার কাবুলীওয়ালারা তো ফার্সী বোঝে না।'

'তার কারণ কলকাতার কাব্লীরা কাব্লের লোক নয়। তারা সীমান্ত, খাইবার বড় জোর চমন কান্দাহারের বাসিন্দা। খাস কাব্লী পারতপক্ষে কাব্ল শহরের সীমানার বাইরে যায় না। যে চ্'দশ জন যায় তারা সদাগর। তাদেরও পাল্লা ঐ পেশাওয়ার অবধি।'

এত জ্ঞান দান করেও সর্দারজীর আশ মিটল না। আমাকে শুধালেন, 'আপনি 'কাবুলীওয়ালা', 'কাবুলীওয়ালা' বলেন কেন ? কাবুলের লোক হয়। হবে 'কাবুলী', নয় 'কাবুলওয়ালা'।' 'কাবুলীওয়ালা' হয় কি করে ?'

হকচকিয়ে গেলুম। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'কাবুলীওয়ালা'। গুরুকে বাঁচাই কি করে ? আর বাঁচাতে তো হবেই, কারণ—

> যত্তপি আমার গুরু গুঁড়ি-বাড়ি যায়। তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়।

সামলে নিয়ে বললুম, 'এই আপনি যে রকম 'জওয়াহিরাত' বলেন। 'জওহর' হল এক বচন; 'জওয়াহির' বছবচন। 'জওরাহিরে' ফের 'আত' লাগিয়ে আরো বছবচন হয় কি প্রকারে ?'

শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায় কিন্তু মাছ দিয়ে মাছ ঢাকা যায় কি না সে প্রশা অন্থ যে কোনো দেশে জিজ্ঞাসা করতে পারেন, কিন্তু পাঠানমলুকের আইন, এক খুনের বদলে আরেক খুন। তাই সে যাত্রা সদারক্ষীর সামনে ইচ্ছত বজায় রেখে কাঁড়া কাটাতে পারসুম।

## क्षरण विस्तरण

অবশ্য দরকার ছিল না। সর্দারজী তখন মোড় নিতে ব্যস্ত।
আমি ভাবলুম, ম্যাপে দেখেছি জ্লালাবাদ থেকে কাবুল সোজা
নাকবরাবর রাস্তা— গাড়ি আবার মোড় নিচ্ছে কেন ?

বেতারবাণী হল, 'সেই ভালো, আজ যথন কিছুতেই কাবৃদ পৌছন যাবে না তথন নিমলার বাগানেই রাত কাটানো যাক।'

দূরে থেকেই সারি সারি চিনার গাছ চোখে পড়ল। স্থপারির চেয়ে উচ্— সোজা আকাশ ফুঁড়ে উঠেছে। বুক অবধি ডালপাতা নেই, বাকিট্রু মস্থা ঘন পল্লবে আন্দোলিত। আমাদের বাঁশপাতার সঙ্গে কচি অশথপাতার সৌন্দর্য মিলিয়ে দিয়ে দীর্ঘ বিন্থনির মত যদি কোনো পল্লবের কল্পনা করা যায় তবে তাই হয় চিনারের পাতা। কিন্তু তার দেহটির সঙ্গে অহ্য কোনো গাছের ভূলনা হয় না। ইরানী কবিরা উচ্ছুসিত হয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তহ্বলী তরুণীর রূপভঙ্গিমা রাগরিদ্যার সঙ্গে চিনারের দেহস্রেছবের ভূলনা করে এখনো তৃপ্ত হননি। মৃত্যুমন্দ বাতাসে চিনার যথন তার পা থেকে মাথা পর্যস্ত ধীরে মন্থরে আন্দোলিত করে তখন রসক্ষহীন পাঠান পর্যস্ত মৃশ্ব হয়ে বারে বারে তার দিকে তাকায়। স্থপারির দোলের সঙ্গে এর খানিকটা মিল আছে কিন্তু স্থারির রঙ শ্রামলিমাহীন কর্কশ্ব, আর সমস্তক্ষণ ভয় হয়, এই বুঝি ভেঙ্গে পড়ল।

মনে হয়, মানুষ ছাূড়া অন্ত যে-কোনো প্রাণী চিনারের দেহচ্ছন্দকে তরুণীর চেয়ে মধুর বলে স্বীকার করবে।

বেতারওয়ালা ভারতবর্ষের ইতিহাসের কোনো খবরই রাখেন না। সর্দারজীর কাছ থেকে বেশী আশা করাও অস্থায় কিন্তু তিনিই বললেন নিমলার বাগান আর তাজমহলের বাগান নাকি একই সময়কার। নিমলার বাগানে যে প্রাসাদ ছিল সেটি অভিযান আক্রমণ সহ্য না

#### क्रांच विकारण

করতে পেরে অদৃশ্য হয়েছে কিন্তু সারিবাঁখানো রমণীয় চিনারগুলো নাকি-শাহজাহানের হুকুমে পোঁতা। সর্দারজীর ঐতিহাসিক সত্যতা এখানে অবশ্য উদ্ভিদবিভা দিয়ে পরখ করে নেবার সম্ভাবনা ছিল কিন্তু এই অজানা অচেনা দেশে শাহজাহানের তৈরী তাজের কনিষ্ঠ উভানে- চুকছি কল্পনা করাতে যে স্থুখ উদ্ভিদতন্ত্বের মোহমুদগর দিয়ে সে মায়াজাল ছিন্ন করে কি এমন চরম মোক্ষলাভ! বাগানে আর এমন কিছু চারুশিল্পও নেই যার কৃতিত্ব শাহজাহানকে দিয়ে দিলে অন্য কারো ভয়ন্কর ক্ষতি হবে। আর এ কথাও তো সত্য যে শাহজাহানের আসন উচু করার জন্ম নিমলার বাগানের প্রয়োজন হয় না— এক তাজই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট।

তব্ স্বীকার করতে হবে অতি অল্প আয়াসের মধ্যে উন্থানটি প্রাণাভিরাম। চিনারের সারি, জল দিয়ে বাগান তাজা রাখবার জন্ম মাঝখানে নালা আর অসংখ্য নরগিস্ ফুলের চারা। নরগিস্ ফুল দেখতে অনেকটা রজনীগন্ধার মত, চারা ছবছ একই রকম অর্থাৎ ট্যুব্রোজ জাতীয়। গ্রীক দেবতা নারসিসাস্ নাকি আপন রূপে মুশ্ধ হয়ে সমস্ত দিন নদীর জলে আপন চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকতেন। দেবতারা বিরক্ত হয়ে শেষটায় তাঁকে নদীর পারের ফুল গাছে পরিবর্তিত করে দিলেন। এখনো নারসিসাস্ ফুল— ফার্সীতে নরগিস্— ঠিক তেমনি নদীর জলে আপন ছায়ার দিকে মুশ্ধ নয়নে তাকিয়ে থাকে।

সন্ধ্যা কাটল নালার পারে, নরগিস্ বনের এক পাশে, চিনার মর্মরের মাঝখানে। সুর্যান্তের শেষ আভাটুকু চিনার-পল্লব থেকে মুছে যাওয়ার পর ডাকবাঙলোর খানসামা আহার দিয়ে গেল। থেয়েদেয়ে সেখানেই চারপাই আনিয়ে শুয়ে পড়লুম।

শেষরাত্রে ঘুম ভাঙল অপূর্ব মাধুরীর মাঝখানে। হঠাৎ শুনি

#### प्राप्त विद्यारम

নিভাস্ত কানের পাশে জলের কুলুকুলু শব্দ আর আমার সর্বদেহ জড়িয়ে, নাকমুখ ছাপিয়ে কোন্ অজানা সৌরভ সুন্দরীর মধুর নিশাস।

শেষরাত্রে নোকা যখন বিল ছেড়ে নদীতে নামে তথন ষেমন
নদীর কুলকুল শব্দে ঘুম ভেঙে যায়, জানলার পাশে শিউলি গাছ
থাকলে শরতের অতি ভোরে যে রকম তন্দ্রা টুটে যায় এখানে তাই
হল, কিন্তু চুয়ে মিলে গিয়ে। এ সঙ্গীত বছবার শুনেছি কিন্তু তার
সঙ্গে এহেন সৌরভসোহাগ জীবনে আর কখনো পাইনি।

সেই আধা-আলোঅন্ধকারে চেয়ে দেখি দিনের বেলার শুকনো নালা জলে ভরে গিয়ে ছই কৃল ছাপিয়ে, নরগিসের পা ধ্য়ে দিয়ে ছুটে চলেছে। ব্ৰল্ম, নালার উজানে দিনের বেলায় বাঁধ দিয়ে জল বন্ধ করা হয়েছিল— ভোরের আজানের সময় নিমলার বাগানের পালা; বাঁধ খুলে দিতেই নালা ছাপিয়ে জল ছুটেছে— ভারি পরশে নরগিস্ নয়ন মেলে তাকিয়েছে। এর গান ওর সৌরভে মিশে গিয়েছে।

আর যে-চিনারের পদপ্রাম্থে উভয়ের সঙ্গীত সৌরভ উচ্ছ্সিত হয়ে উঠেছে সে তার মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে প্রভাতসূর্যের প্রথম রশ্মির নবীন অভিষেকের জন্ম। দেখতে না-দেখতে চিনার সোনার মুকুট পরে নিল— পদপ্রাম্থে পুষ্পবনের গদ্ধধূপে বৈতালিক মুখরিত হয়ে উঠল।

'এদিন আজি কোন ঘরে গো খুলে দিল দার, আজি প্রাতে সূর্য ওঠা সফল হল কার ?' ভোরের নমাজ শেষ হতেই সর্দারজী ভেঁপু বাজাতে আরম্ভ করলেন। ভাবগতিক দেখে মনে হল তিনি মনস্থির করে ফেলেছেন আজু সন্ধ্যেয় যে করেই হোক কাবুল পৌছবেন।

বেতার-সায়েবের দিলও খুব চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। সর্দারজীর সঙ্গে নানা রকম গল্প জুড়ে দিলেন ও আমাকেও আফগানিস্থান সম্বন্ধে নানা কাজের খবর নানা রঙীন গুজব বলে যেতে লাগলেন। তার কভটা সভ্য, কভটা কল্পনা, কভটা ভাহা মিথ্যে ব্যবার মত তথ্য আমার কাছে ছিল না, কাজেই একভরকা গল্প জ্বমে উঠল ভালোই। তারই একটা বলতে গিয়ে ভূমিকা দিলেন, 'সামাস্থ জিনিস মামুষের সমস্ত জীবনের ধারা কি রকম অন্থ পথে নিয়ে ফেলতে পারে শুমুন!

'প্রায় ত্রিশ বংসর পূর্বে এই নিমলার বাগানেই জন চল্লিশ কয়েদী আর তাদের পাহারাওয়ালারা রাত কাটিয়ে সকালবেলা দেখে একজন কি করে পালিয়েছে। পাহারাওয়ালাদের মস্তকে বজ্রাঘাত। কাবুল থেকে যতগুলো কয়েদী নিয়ে বেরিয়েছিল জলালাবাদে যদি সেই সংখ্যা না দেখাতে পারে তবে তাদের যে কি শাস্তি হতে পারে সে সম্বন্ধে তাদের আইনজ্ঞান বা পূর্ব অভিজ্ঞতা কিছুই ছিল না। কেউ বলল, ফাঁসি দেবে, কেউ বলল, গুলী করে মারবে, কেউ বলল, জ্যাস্ত শরীর থেকে টেনে টেনে চামড়া তুলে ফেলবে। জেল যে হবে সে বিষয়ে কারো মনে কোনো সন্দেহ ছিল না, আর আফগান জেলের অবস্থা আর কেউ জামুক না-জামুক

#### प्राप्त विद्यारम

তারা বিলক্ষণ জ্ঞানত। একবার সে জেলে চুকলে সাধারণত কেউ আর বেরিয়ে আসে না— যদি আসে তবে সে ফায়ারিঙ স্কোয়াডের মুখোমুখি হতে, অথবা অন্তের স্কন্ধের উপর সোয়ার হয়ে কফিনের ভিতর শুয়ে শুয়ে। আফগান জেল সম্বন্ধে তাই যেসব কথা শুনতে পাবেন তার বেশীর ভাগই কল্পনা— মরা লোকে তো আর কথা কয় না।

'তা সে যাই হোক, পাহারাওয়ালারা তো ভয়ে আধমরা। শেষটায় একজন বৃদ্ধি বাংলাল যে, রাস্তার যে-কোনো একটা লোককে ধরে নিয়ে হিসেবে গোঁজামিল দিতে।

'পাছে অক্স লোকে জানতে পেরে যায় তাই তারা সাততাড়াতাড়ি নিমলার বাগান ছেড়ে রাস্তায় বেরল। চতুর্দিকে নজর,
কাউকে যদি একাএকি পায় তবে তাকে দিয়ে কাজ হাসিল করবে।
ভোরের অন্ধকার তখনো কাটেনি। এক হতভাগা গ্রামের রাস্তার
পাশে প্রয়োজনীয় কর্ম করতে এসেছিল। তাকে ধরে শিকলি
পরিয়ে নিয়ে চলল আর সক্কলের সঙ্গে জলালাবাদের দিকে।

'সমস্ত রাস্তা ধরে তাকে ইহলোক পরলোক সকল লোকের সকল রকম ভয় দেখিয়ে পাহারাওয়ালারা শাঁসিয়ে বলল, জলালাবাদের জেলর তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করলে সে যেন শুধু বলে, 'মা খু চিহ্ল্ ও পঞ্জমূ হস্তম্' অর্থাৎ 'আমি প্রতাল্লিশ নম্বরের।' ব্যস্, আর কিচ্ছু না।

'লোকটা হয় আকাট মূর্থ ছিল, না হয় ভয় পেয়ে হতবৃদ্ধি হয়ে গিয়েছিল অথবা এও হতে পারে যে সে ভেবে নিয়েছিল যে যদি কোনো কয়েদী পালিয়ে যায়, তবে সকলের পয়লা রাস্তায় যে সামনে পড়ে তাকেই সরকারী নম্বর পুরিয়ে দিতে হয়। অথবা হয়ত ভেবে নিয়েছিল রাস্তার যে-কোনো লোককে রাজার হাতী

## प्राप्त विद्यार्थ

যথন মাথায় তুলে নিয়ে সিংহাসনে বসাতে পারে তখন তাকে জেলখানায়ই বা নিয়ে যেতে পারবে না কেন ?'

বেতারবাণী বললেন, 'গল্পটা আমি কম করে জন পাঁচেকের মুখে শুনেছি। ঘটনাগুলোর বর্ণনায় বিশেষ ফেরফার হয় না কিন্তু ঐ হতভাগা কেন যে জলালাবাদের জেলরের সামনে সমস্ত ঘটনাটা খুলে বলবার চেষ্টা একবারও করল না সেই বিচিত্র।'

সর্দারজী শুধালেন, 'অস্ত কয়েদীরাও চুপ করে রইল ?'

বেতারওয়ালা বললেন, 'তাদের চুপ করে থাকার প্রচুর কারণ ছিল। সব ক'টা কয়েদীই ছিল একই ডাকাত দলের। তাদেরই একজন পালিয়েছে— অস্থ সকলের ভরসা সে যদি বাইরে থেকে তাদের জন্ম কিছু করতে পারে। তার পালানোতে অস্থ সকলের যথন সড় ছিল তখন তারা কিছু বললে তো তাকে ধরিয়ে দেবারই স্থবিধে করে দেওয়া হত।

'তা সে যাই হোক, সেই হতভাগা তো জলালাবাদের জাহান্নমে গিয়ে ঢুকল। কিছুদিন যাওয়ার পর আর পাঁচজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলে বৃষতে পারল কি বোকামিই সে করেছে। তখন একে ওকে বলে কয়ে আলা হজরত বাদশার কাছে সমস্ত ব্যাপারের বর্ণনা দিয়ে সে দরখাস্ত পাঠাবার চেষ্টা করল। কিন্তু জলালাবাদের জেলের দরখাস্ত সহজে হুজুরের কাছে পোঁছয় না। জেলরও ভয় পেয়ে গিয়েছে, ভালো করে সনাক্ত না করে বেকস্থর লোককে জেলে পোরার সাজাও হয়ত তার কপালে আছে। অথবা হয়ত ভেবেছে, সমস্তটাই গাঁজা, কিয়া ভেবেছে, জেলের আর পাঁচজনের মত এরও মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে।

'জলালাবাদের জেলের ভিতরে কাগজ-কলমের ছড়াছড়ি নয়। অনেক ঝুলোঝুলি করে সে দরখাস্ত লেখায়, তারপর সে

#### क्षरण विस्तरण

দরখান্তের কি গতি হয় তার খবর পর্যস্ত বেচারীর কানে এসে পৌছয় না।

'বিশ্বাস করবেন না, এই করে করে একমাস নয় ছু'মাস নয়, এক বংসর নয় ছু'বংসর নয়— ঝাড়া ধোলটি বংসর কেটে গিয়েছে। ভার তখন মনের অবস্থা কি হয়েছে বলা কঠিন, তবে আন্দাজ করা বোধ করি অস্থায় নয় যে, সে তখন দরখাস্ত পাঠানোর চেষ্টা ছেড়ে দিয়েছে।

'এমন সময় তামাম আফগানিস্থান জুড়ে খুব বড় একটা খুশীর জ্বান (পরব) উপস্থিত হল— মুইন-উস-স্থলতানের (যুবরাজের) শাদী অথবা তাঁর প্রথম ছেলে জ্বানেছে। আমীর হবীব উল্লা খুশীর জ্বোশে অনেক দান-খয়রাত করলেন ও সে খয়রাতির বরসাত ক্রখাস্থা জ্বেলগুলোতেও পৌছল। শীতকাল; আমীর তখন জ্বালাবাদে। ফরমান বেরল, জ্বালাবাদের জ্বেলর যেন তাবং কয়েদীকে ছজুরের সামনে হাজির করে। ছজুর তাঁর বেহদ মেহেরবানি ও মহক্বতের তোড়ে বে-এখতেয়ার হয়ে ছকুম দিয়ে ফেলেছেন যে খুদ তিনি হরেক কয়েদীর ফরিয়াদ-তক্বিফের খানাতল্লাশি করবেন।

'বিস্তর কয়েদী খালাস পেল, তারো বেশী কয়েদীর মিয়াদ কমিয়ে দেওয়া হল। করে করে শেষটায় নিমলার সেই হতভাগা ছজুরের সামনে এসে দাঁড়াল।

'হুজুর শুধালেন, 'তু কীস্তী,' 'তুই কে ?'

'সে বলল, 'মা খু চিহ্ল্ ও পঞ্জম্ হস্তম্' অর্থাৎ 'আমি তো প্রতাল্লিশ নম্বরের।'

'হুজুর যতই তার নামধাম কস্থরসাজার কথা জিজ্ঞাস। করেন সে ততই বলে সে শুধু পঁয়তাল্লিশ নম্বরের। ঐ এক বুলি, এক

## क्षरण विकारण

জিগির। হুজুরের সন্দেহ হল, লোকটা বৃঝি পাগল। ঠাহর করবার জক্য অক্স নানা রকমের কঠিন কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হল, সূর্য কোন্ দিকে ওঠে, কোন্ দিকে অস্ত যায়, মা ছেলেকে হুধ খাওয়ায়, না ছেলে মাকে। সব কথার ঠিক ঠিক উত্তর দেয় কিন্তু তার নিজের কথা জিজ্ঞেস করলেই বলে, 'আমি তো প্রয়ভাল্লিশ নম্বরের।'

বোল বছর ঐ মন্ত্র জ্বপ করে করে তার বিশ্বাস হয়ে গিয়েছে, তার নাম নেই ধাম নাই, সাকিনঠিকানা নেই, তার পাপ নেই পুণা নেই, জেলের ভিতরের বন্ধন নেই, বাইরের মুক্তিও নেই— তার সম্পূর্ণ অন্তিত্ব তার সর্বৈব সন্তা ঐ এক মন্ত্রে, 'আমি পাঁয়তাল্লিশ নম্বরের।'

'শত দোষ থাকলেও আমীর হবীব উল্লার একটা গুণ ছিল; কোনো জিনিসের খেই ধরলে তিনি জট না ছাড়িয়ে সম্ভুষ্ট হতেন না। শেষটায় সেই ডাকাতদের যে ত্ব'-একজন তথনো বেঁচেছিল তারাই রহস্থের সমাধান করে দিল।

'শুনতে পাই খালাস পাওয়ার পরও, বাকী জীবন সে ঐ পঁয়তাল্লিশ নম্বরের ভামুমতী কখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি।'

গল্প শুনে আমার সর্বশরীর কাঁটা দিয়ে উঠল। পরিপক বৃদ্ধ সর্দারজীর মুখে শুধু 'আল্লা মালিক,' 'খুদা বাঁচানেওয়ালা।'

ততক্ষণে চড়াই আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। কাবুল যেতে হলে যে সাত আট হাজার ফুট পাহাড় চড়তে হয় নিমলার কিছুক্ষণ পরেই তার আরম্ভ।

শিলেট থেকে যারা শিলঙ গিয়েছেন, দেরাছন থেকে মসৌরী, কিম্বা মহাবলেশ্বরের কাছে পশ্চিম ঘাট উত্তীর্ণ হয়েছেন তাঁদের পক্ষে এ রকম রাস্তার চুলের কাঁটার বাঁক, হাঁস্থলি চাকের মোড়

কিছু নৃতন নয়— নৃতনন্থটা হচ্ছে যে, এ রাস্তা কেউ মেরামত করে দেয় না, এখানে কেউ রেলিঙ বানিয়ে দেয় না, হরেক রকম সাইনবোর্ড ছদিকের পাহাড়ে সেঁটে দেয় না, বিশেষ সংকীর্ণ সংকট পেরবার জক্য সময় নির্দিষ্ট করে ছ'দিকের মোটর আটকানো হয় না। মাটি খসে রাস্তা যদি বন্ধ হয়ে যায় তবে যতক্ষণ না জন আষ্টেক ছাইভার আটকা পড়ে আপন আপন শাবল দিয়ে রাস্তা সাফ করে নেয় ততক্ষণ পর্যন্ত পণ্ডিতমশায়ের 'রাখে গো ব্রজস্থন্দরী, পার করো' বলা ছাড়া অন্য কিছু করবার নেই। যাঁরা শীতকালে এ রাস্তা দিয়ে গিয়েছেন তাঁদের মুখে শুনেছি যে রাস্তার বরকও নিজেদের সাফ করতে হয়। অবশ্য বরক সাফ করাতে আভিজাত্য আছে—শুনেছি স্বয়ং ছমায়ুন বাদশাহ নাকি শের শাহের তাড়া খেয়ে কাবুল না কান্দাহার যাবার পথে নিজ্ঞ হাতে বরফ সাফ করেছিলেন।

শিলঙ-নৈনিতাল যাবার সময় গাড়ির ডাইভার অস্ততঃ এই সান্ধনা দেয় যে, তুর্ঘটনা বড় একটা ঘটে না। এখানে যদি কোনো ডাইভার এ রকম কথা বলে তবে আপনাকে শুধু দেখিয়ে দিতে হবে, রাস্তার যে-কোনো এক পাশে, হাজার ফুট গভীর খাদে তুর্ঘটনায় অপমৃত তুটো একটা মোটর গাড়ির কন্ধাল। মনে পড়ছে কোন্ এক হিল-দেইশনের চড়াইয়ের মুখে দেখেছিলুম, ডাইভারদের বুকে যমদুতের ভয় জাগাবার জন্ম রাস্তার কর্তাব্যক্তিরা একখানা ভাঙা মোটর ঝুর্লিয়ে রেখেছেন— নিচে বড় বড় হরপে লেখা, 'সাবধানে না চললে এই অবস্থা ভোমারও হতে পারে।' কাবুলের রাস্তার মুখে সে রকম ব্যাপক কোনো বন্দোবস্তের প্রয়োজন হয় না— চোখ খোলা রাখলে তুদিকে বিস্তর প্রাঞ্জল উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায়।

সবচেয়ে চিন্তির যখন হঠাৎ বাঁক নিয়ে সামনে দেখতে পাবেন

## क्षात्म विकास

আধ মাইল লম্বা উটের লাইন। একদিকে পাছাডের গা, আর একদিকে হাজার ফট গভীর খাদ, মাঝখানে গাড়ি বাদ দিয়ে রাস্তার ক্লিয়ারিঙ এক হাত। তার ভিতর দিয়ে নড়বড়ে উট দুরের কথা, শান্ত গাধাও পেরতে পারে না। চওডা রাস্তার আশায় আধ মাইল লম্বা উটের সারিকে পিছু ঠেলে নিয়ে যাওয়াও অসম্ভব। তথন গাড়িই ব্যাক করে চলে উল্টো দিকে। সে অবস্থায় পিছনের দিকে তাকাতে পারেন এমন স্থিতপ্রজ্ঞ, এমন স্নায়বিহীন 'ফুংখেষমু-দ্বিগ্নমনা' স্থিতধী মূনিপ্রবর আমি কথনো দেখিনি। স্বাই তখন চোখ বন্ধ করে কলমা পড়ে আর মোটর না-থামা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে থাকে। তারপর চোখ খুলে যা দেখে সেও পিলে-চমকানিয়া। আন্তে আন্তে একটা একটা করে উট সেই ফাঁকা দিয়ে যাচ্ছে. তারপর বলা নেই কওয়া নেই একটা উট হঠাৎ আধপাক নিয়ে ফাঁকাটুকু চওড়াচওড়ি বন্ধ করে দেয়। পিছনের উটগুলো সঙ্গে সঙ্গে না থেমে সমস্ত রাস্তা জুড়ে ঝামেলা লাগায়— স্রোতের জুলে বাঁধ দিলে যে রকম জল চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। যে উটটা রাস্তা বন্ধ করেছে তাকে তখন সোজা করে ফের এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্ম জন পাঁচেক লোক সামনে থেকে টানাটানি করে. আর জন বিশেক পিছন থেকে চেঁচামেচি হৈ-হল্লা লাগায়। অবস্থাটা তখন অনেকটা ছোট গলির ভিতর আনাড়ি ড্রাইভার মোটর ঘোরাতে গিয়ে আটকা পড়ে গেলে যে রকম হয়। পার্থক্য শুধু এইটুকু যে সেখানে হাজার ফুট গভীর থাদের ভয় নেই, আর আপনি হয়ত রকে বসে বিডি হাতে আণ্ডা-বাচ্চা নিয়ে গুষ্টিসুখ অমুভব করছেন।

এই অবস্থায় যদি পিছন থেকে আর এক সার উট এসে উপস্থিত হয় তবে দ'টার সম্পূর্ণ থোলতাই হয়। আধ মাইল ধরে, সমস্ত রাস্তা জুড়ে তখন ঢাকা-দক্ষিণের মেলার গোরুর হাট বসে যায়।

বুখারা-সমরকন্দ, শিরাজ-বদখশান সেই দ'য়ে মজে গিয়ে চিংকার করে, গালাগাল দেয়, জট খোলে, ফের পাকায়, অস্ত্র সম্বরণ করে ছ'দণ্ড জিরিয়ে নেয়, ঢেলে সেজে ফের গোড়া থেকে শুজ কায়দায় আরম্ভ করে—

'ক'রে কমললোচন ঞ্রীহরি 'অ'রে খগ-আসনে মুরারি 'গ'রে গরুড—

শ্বৃতিশক্তির উপর নির্ভর করাই যদি সত্য নিরূপণের একমাত্র উপায় হয়, তবে আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে আমি আজও সেই রাস্তার মাঝখানে মোটরের ভিতর কমুয়ের উপর ভয় করে হ' হাতে মাথা চেপে ধরে বসে আছি। জ্বটপাকানো স্পষ্ট মনে আছে কিন্তু সেটা কি করে খুলল, মোটর আবার কি করে চলল, একদম মনে নেই। ফ্রান্সের বেতারবাণী আরম্ভ হয় 'ইসি পারি' অর্থাৎ 'হেথায় প্যারিস' দিয়ে। কাবৃল ইয়োরোপীয় কোনো জিনিস নকল করতে গেলে ফ্রান্সকে আদর্শরূপে মেনে নেয় বলে কাবৃল রেডিয়ো ছুই সন্ধ্যা আপন অভিজ্ঞান-বাণী প্রচারিত করে 'ইন্ জা কাবৃল' অর্থাৎ 'হেথায় কাবৃল' বলে।

মোটরেও বেতারবাণী হল 'ইন্ জা কাবূল'। কিন্তু তথন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে বলে বেতারযোগে প্যারিস অথবা কাবুলের যতটা দেখবার স্থবিধা হয়, আমার প্রায় ততটাই হল।

হেডলাইটের জোরে কিছু যে দেখব তারও উপায় ছিল না।
পূর্বেই বলেছি বাস্থানার মাত্র একটি চোথ— সাঁঝের পিদিম
দেখাতে গিয়ে সর্দারজী তার উপর আবিষ্কার করলেন যে, সে
চোখটিও খাইবারের রৌজদাহনে গান্ধারীর চোখের মত কানা হয়ে
গিয়েছে। সর্দারজীর নিজের জন্ম অবশ্য বাসের কোনো চোখেরই
প্রয়োজন ছিল না, কারণ তিনি রাতকানা। কিন্তু রাস্তার প্রতাল্লিশ
নম্বরীদের উপকারের জন্ম প্যাসেঞ্জারদের কাছ থেকে একটা
হারিকেন যোগাড় করা হল। হ্যান্ডিম্যান সেইটে নিয়ে একটা
মাড-গার্ডের উপর বসল।

আমি সভয়ে সর্লারজীকে জিজ্ঞেস করলুম, 'হারিকেনের সামাস্থ আলোতে আপনার মোটর চালাতে অস্ত্রবিধা হচ্ছে না তো ?'

সর্দারজী বললেন, 'হচ্ছে বই কি, আলোটা চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। ওটা না থাকলে গাড়ি জোর চালাতে পারতুম।' মনে পড়ল,

দেশের মাঝিরাও অন্ধকার রাত্রে নৌকার সম্মুখে আলো রাখতে দেয় না।

কিন্তু 'ভাগ্য-বিধাতা' অন্ধ হওয়া সম্বেও তো কবি তাঁরই হাতে গোটা দেশটার ভার ছেডে দিয়ে গেয়েছেন—

পতনঅভ্যুদয়বন্ধুর পন্থা
যুগ যুগ ধাবিত যাত্রী,
হে চির-সারথি, তব রথচক্রে

মুখরিত পথ দিনরাত্রি।

কিন্তু কবির তুলনায় দার্শনিক ঢের বেশী হুঁশিয়ার হয়। তাই বোধ হয় কবির হাতে রাষ্ট্রের কি হরবস্থা হতে পারে, তারই কল্পনা করে প্লেটো তাঁর আদর্শ রাষ্ট্র থেকে ভালে। মন্দ সব কবিকেই অবিচারে নির্বাসন দিয়েছিলেন।

এ সব তন্ধচিন্তা না করা ছাড়া তখন অস্ত কোনো উপায় ছিল না। যদিও কাবুল উপত্যকার সমতল ভূমি দিয়ে তখন গাড়ি চলেছে তবু হুটো একটা মোড় সব সময়েই থাকার কথা। সে সব মোড় নেবার সময় আমি ভয়ে চোখ বন্ধ করছিলুম এবং সেই খবরটি সর্দারজীকে দেওয়াতে তিনি যা বললেন, তাতে আমার সব ভর ভয় কেটে গেল। তিনি বললেন, 'আম্মো চোখ বন্ধ করি।' শুনে আমি যা চোখ বন্ধ করলুম তার সঙ্গে গান্ধারীর চোখ বন্ধ করার তুলনা করা যায়'।

সে যাত্রা যে কাব্লে পৌছতে পেরেছিলুম তার একমাত্র কারণ বোধ হয় এই যে, রগরগে উপস্থাসের গোয়েন্দা শত বিপদেও মরে না— ভ্রমণকাহিনী-লেখকের জীবনেও সেই সূত্র প্রযোজ্য।

'গুমরুক' বা কাস্ট্ম-হাউস তখন বন্ধ হয়ে গিয়েছে— বিছানা-খানা পর্যস্ত ছাড়ঙ্গ না। টাঙ্গা নিয়ে ফরাসী রাজদূতাবাসের দিকে

## प्राच्य विद्यादन

রওয়ানা হলুম— কাবুল শহরে আমার একমাত্র পরিচিত ব্যক্তি সেখানেই থাকতেন। শান্তিনিকেতনে তিনি আমার ফার্সীর অধ্যাপক ছিলেন ও তখন ফরাসী রাজদূতাবাসে কর্ম করতেন।

টাঙ্গা তিন মিনিট চলার পরেই বুঝতে পারলুম মস্কো রেডিয়ো কোন্ ভরসায় তাবং ছনিয়ার প্রলেতারিয়াকে সম্মিলিত হওয়ার জন্ম ফতোয়া জারি করে। দেখলুম, কাবুল শহরে আমার প্রথম পরিচয়ের প্রলেতারিয়ার প্রতীক টাঙ্গাওয়ালা আর কলকাতার গাড়িওয়ালায় কোনো তফাত নেই। আমাকে উজবুক পেয়ে সে তার কর্তব্য শেয়ালদার কাপ্তেনদের মত তখনি স্থির করে নিয়েছে।

বেতারওয়ালা তাকে পই পই করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন ফরাসী দূতাবাস কি করে যেতে হয়, সেও বার বার 'চশ্ম', 'বসর্ও চশ্ম' অর্থাৎ 'আমার মাথার দিব্যি, আপনার তামিল এবং হুকুম আমার চোখের জ্যোতির স্থায় মূল্যবান' ইত্যাদি শপথ-কসম খেয়েছিল, কিন্তু কাজের বেলায় হু' মিনিট যেতে না যেতেই সে গাড়ি দাঁড় করায়, বেছে বেছে কাবুল শহরের সবচেয়ে আকাট মূর্থকে জিজ্ঞাসা করে ফরাসী দূতাবাস কি করে যেতে হয়।

অনেকে অনেক উপদেশ দিলেন। এক গুণী শেষটায় বললেন— 'ফরাসী রাজদ্ভাবাস ? সে ভো প্যারিসে। যেতে হলে—'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'বোম্বাই গিয়ে জাহাজ ধরতে হয়। চল হে টাঙ্গাওয়ালা, পেশোয়ার অথবা কান্দাহার— যেটা কাছে পড়ে। সেখান থেকে বোম্বাই।'

**টাঙ্গা**ওয়ালা ঘড়েল। বুঝল,

'বাঙাল বলিয়া করিয়ো না হেলা,

আমি ঢাকার বাঙাল নহি গো'

তখন সে লব-ই-দরিয়া, দেহ-আফগানান, শহর-আরা হয়ে

#### तार्थ विद्यार्थ

ফরাসী রাজদূতাবাস পৌছল। কাবুল শহর ছোট— কম করে তিনবার সে আমাকে ঐ রাস্তা দিয়ে আগেই নিয়ে গিয়েছে। চতুর্দিকে পাছাড় — এর চেয়ে পাঁচালো কেপ অব্ গুড হোপ চেষ্টা করলেও হয় না।

আমি কিছু বললে এতক্ষণ ধরে সে এমন ভাব দেখাচ্ছিল যে আমার কাঁচা ফার্সী সে বৃঝতে পারে না। এবার আমার পালা। ভাড়া দেবার সময় সে যতই নানারকম যুক্তিতর্ক উত্থাপন করে আমি ততই বোকার মত তার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাই আর একছেয়ে আলোচনায় নৃতনত্ব আনবার জন্ম তার খোলা হাত থেকে আমারই দেওয়া ছ'চার আনা কমিয়ে নিই। সঙ্গে সঙ্গে আমার ভাঙ্গা ফার্সীকে একদম ক্ষুত্র বানিয়ে দিয়ে, মাথা ছলিয়ে ছলিয়ে বিলে, 'বৃঝেছি, বৃঝেছি, তৃমি ইমানদার লোক, বিদেশী বলে না জেনে বেশী দিয়ে ফেলেছি, অত বেশী নিতে চাও না। মা আল্লা, সোবান আল্লা, খুদা তোমার জিন্দেসী দরাজ করুন, তোমার বেটাবেটির—'

পয়সা সরালেই সে আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে ওঠে, আল্লার্মরেলের দোহাই কাড়ে, আর ইমান-ইনসাফ সম্বন্ধে সাদী-রুমীর বয়েৎ আওড়ায়। এমন সময় অধ্যাপক বগদানফ এসে সব কিছু রফারফি করে দিলেন।

যাবার সময় সে আমাকে আর এক দফা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত মেপে নিয়ে, অত্যন্ত মোলায়েম ভাষায় শুধাল, 'আপনার দেশ কোথায় ?'

ব্ৰুলুম, গয়ার পাণ্ডার মত। ভবিশ্বৎ সতর্কভার জন্ম।
কে বলে বাঙালী হীন ? আমরা হেলায় লন্ধা করিনি জয় ?

রাতের বেলাই বগদানফ সায়েবের সঙ্গে আলাপ করার স্থবিধা।

# क्रिंप विकास

সমস্ত রাভ ধরে পড়াশোনা করেন, আর দিনের বেলা যতটা পারেন ঘুমিয়ে নেন। সেই কারণেই বোধ হয় তিনি ভারতবর্ষের সব পাখির মধ্যে পেঁচাকে পছন্দ করতেন বেশী। শাস্তিনিকেতনে তিনি যে ঘরটায় ক্লাশ নিতেন, নন্দবাবু তারই দেয়ালে একটা পেঁচা এঁকে দিয়েছিলেন। বগদানক সায়েব ভাতে ভারি খুশী হয়ে নন্দবাবুর মেলা তারিফ করেছিলেন।

বগদানফ জাতে রুশ, মস্কোর বাসিন্দা ও কট্টর জারপন্থী।
১৯১৭ সালের বিপ্লবের সময় মস্কো থেকে পালিয়ে আজরবাইজান
হয়ে তেহরান পৌছান। সেখান থেকে বসরা হয়ে বোম্বাই এসে
বাসা বাঁধেন। ভালো পেহলেভী বা পজ্জবী জানতেন বলে বোম্বারের
জরথুন্ত্রী কামা-প্রতিষ্ঠান তাঁকে দিয়ে সেখানে অনেক পুঁথিপত্তের
অন্তবাদ করিয়ে নিয়েছিল। রবীজ্ঞনাথ সে সময়ে রুশ পণ্ডিতদের
ছরবস্থায় সাহায্য করবার জন্ম এক আন্তর্জাতিক আহ্বানে
ভারতবর্ষের পক্ষ থেকে সাড়া দেন এবং বোম্বায়ে বগদানকের সঙ্গে
দেখা হলে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বেই তাঁকে ফার্সীর
অধ্যাপকর্মপে শান্তিনিকেতনে নিয়ে আসেন।

১৯১৭ সালের পূর্বে বগদানফ রুশের পররাষ্ট্রবিভাগে কাজ করতেন ও সেই উপলক্ষ্যে তেহরানে আট বংসর কাটিয়ে অতি উংকৃষ্ট ফার্সী শিখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যখন পরবর্তী কালে ইরান যান, তখন সেখানে ফার্সীর জন্ম অধ্যাপক অনুসন্ধান করলে পণ্ডিতেরা বলেন যে, ফার্সী পড়াবার জন্ম বাগদানফের চেয়ে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত পাওয়া অসম্ভব। কাবুলের অন্ম জন্তরীদের মুখেও আমি শুনেছি যে, আধুনিক ফার্সী সাহিত্যে বগদানফের লিখনশৈলী আপন বৈশিষ্ট্য দেখিয়ে বিদগ্ধ জনের শ্রদ্ধাভাজন হয়েছে।

ইউরোপীয় বহু ভাষা ভো জানতেনই— তাছাড়া জগতাই,

## क्रांच विकास

উসমানলী প্রভৃতি কতকগুলো অজানা অ্চেনা তৃকী ভাষা উপভাষায় 'জবরদস্ত মৌলবী'ও ছিলেন। কাবুলের মত জগাখিচুড়ি শহরের দেশী বিদেশী সকলের সঙ্গেই তিনি তাঁদের মাতৃভাষায় দিব্য স্বচ্ছন্দে কথা বলতে পারতেন।

একদিকে অগাধ পাণ্ডিত্য, অক্যদিকে কুসংস্কারে ভর্তি। বাঁ দিকে ঘাড় ফিরিয়ে পিছনের চাঁদ দেখতে পেয়েছেন না তো গোখরোর ফণায় যেন পা দিয়েছেন। সেই 'ছুর্ঘটনা'র তিন মাস পরেও যদি তাঁর পেয়ারা বেরাল বমি করে, তবে ঐ বাঁ কাঁধের উপর দিয়ে অপয়া চাঁদ দেখাই তার জক্য দায়ী। মইয়ের তলা দিয়ে গিয়েছ, হাত থেকে পড়ে আরশি ভেঙে গিয়েছে, চাবির গোছা ভূলে মেজের উপর রেখেছিলে— আর যাবে কোথায়, সে রাত্রে বগদানফ সাহেব তোমার জন্য এক ঘণ্টা ধরে আইকনের সামনে বিড়বিড় করে নানা মন্ত্র পড়বেন, গ্রীক অর্থডক্স চার্চের তাবং সেন্টদের কাছে কান্নাকাটি করে ধন্না দেবেন, পরদিন ভোরবেলা তোমার চোখে মুখে মন্ত্রপৃত জলছিটিয়ে দিয়ে তিন বংসর ধরে অপেক্ষা করবেন তোমার কাছ থেকে কোনো হুঃসংবাদ পাবার জন্য। তিন বছর দীর্ঘ মিয়াদ, কিছু-নাকিছু একটা ঘটবেই। তখন বাড়ি বয়ে এসে বগদানফ সায়েব তোমার সামনে মাথা নিচু করে জান্তুতে হাত রেখে বসবেন, মুখে ঐ এক কথা 'বলিনি, তখনি বলিনি ?'

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বঁলেছেন, 'বড় বড় সাধক মহাপুরুষ যেন এক একটা কাঠের গুঁড়ি হয়ে ভেসে যাচ্ছেন। শত শত কাক তারই উপরে বসে বিনা মেহন্নতে ভবনদী পার হয়ে যায়।'

বগদানফের পাল্লায় পড়লে তিন দিনে ছনিয়ার কুল্লে কুসংস্কারের সম্পূর্ণ তালিকা আপনার মুখস্থ হয়ে যাবে, এক মাসের ভিতর সেগুলো মানতে আরম্ভ করবেন, ছ'মাসের ভিতর দেখতে পাবেন,

#### प्रत्य विद्यारम

বগদানফ-কাঠের শুঁ ড়িতে আপনি একা নন, আপনার এবং সায়েবের পরিচিত প্রায় সবাই তার উপরে বসে বসে ঝিমোচ্ছেন। ঘোর বেলেল্লা ছ'-একটা নান্তিকের কথা অবিশ্যি আলাদা। তারা প্রেম দিলেও কলসীর কানা মারে।

দয়ালু বদ্ধবংসল ও সদানন্দ পুরুষ। তার মুক্ত হস্তের বর্ণনা করতে গিয়ে ফরাসী অধ্যাপক বেনওয়া বলেছিলেন, 'ইল্ আশেং লে মাশিন আ পের্সেলে মাকারনি।' অর্থাং 'মাকারনি ফুটো করার জন্ম তিনি মেশিন কেনেন।' সোজা বাঙলায় 'কাকের ছানা কেনেন।'

কাবুলের বিদেশী ছনিয়ার কেন্দ্রস্থল ছিলেন বগদানফ সায়েব— একটি আন্ত প্রতিষ্ঠান বললেও অত্যুক্তি হয় না। তাই তাঁর সম্বন্ধে এত কথা বলতে হল।

# (D)4

এক বৃদ্ধা ছঃখ করে বলেছিলেন, 'পালা-পরবে নেমস্তম্ম পেলে অরক্ষণীয়া মেয়ে থাকলে মায়ের মহা বিপদ উপস্থিত হয়। রেখে গেলে গলার আল, নিয়ে গেলে লোকের গাল।' তারপর বৃঝিয়ে বলেছিলেন, 'বাড়িতে যদি মেয়েকে রেখে যাও তাহলে সমস্তক্ষণ ছুর্ভাবনা, ভালো করলুম না মন্দ করলুম; সঙ্গে যদি নিয়ে যাও তবে সকলের কাছ থেকে একই গালাগাল, এতদিন ধরে বিয়ে দাওনি কেন ?'

দেশভ্রমণে দেখলুম একই অবস্থা। মোকামে পৌছেই প্রশ্ন, দেশটার ঐতিহাসিক পটভূমিকা দেব, কি দেব না। যদি না দাও তবে সমস্তক্ষণ ছুর্ভাবনা, ভালো করলুম, না, মন্দ করলুম। যদি দাও তবে লোকের গালাগাল নিশ্চিত থেতে হবে। বিশেষ করে আফগানিস্থানের বেলা, কারণ, অরক্ষণীয়া কন্সার যে রকম বিয়ে হয়নি, আফগানিস্থানেরও ইতিহাস তেমনি লেখা হয়নি। আফগানিস্থানের প্রাচীন ইতিহাস পোঁতা আছে সে দেশের মাটির তলায়, আর ভারতবর্ষের পুরাণ-মহাভারতে। আফগানিস্থান গরীব দেশ, ইতিহাস গড়ার জন্ম মাটি ভাঙবার ফুরসং আফগানের নেই, মাটি যদি সে নিতাস্তই খোঁড়ে তবে সে কাবুলী মৌন্-জো-দড়ো বের করার জন্ম নয়--- কয়লার খনি পাবার আশায়। পুরাণ ঘাঁটাঘাঁটি করার মত পাণ্ডিত্য কাবুলীর এখনো হয়নি— আমাদেরই কভটা হয়েছে কে জানে ? পুরাণের কতটা সত্যিকার ইতিহাস আর কতটা ইতিহাস-পাগলাদের বোকা বানাবার জন্ম পুরাণকারের নির্মম অট্টহাস তারই মীমাংসা করতে অর্ধেক জীবন কেটে যায়।

#### क्षरण विकारण

আফগানিস্থানের অর্বাচীন ইতিহাস নানা ফার্সী পাণ্ডলিপিতে এদেশে ওদেশে, অন্ততঃ চারখানা দেশে ছড়িয়ে পড়ে আছে। এদেশের মাল নিয়ে পণ্ডিতেরা নাড়াচাড়া করেছেন— মাহমুদ, বাবুরের ভিতর দিয়ে ভারতবর্ষের পাঠান-তুর্কী-মোগল যুগের ইতিহাস লেখার জন্ম। কিন্তু বাবুরের আত্মজীবনী সঙ্গে নিয়ে আজ পর্যস্ত কোনো ভারতীয় পণ্ডিত— আফগানের কথাই ওঠে না— কাবুল হিন্দুকুশ, বদখশান্ বল্থ, মৈমানা হিরাতে ঘোরাঘুরি করেননি কারণ আফগান ইতিহাস লেখার শিরংপীড়া নিয়ে ভারতীয় পণ্ডিত এখনও উদ্বাস্ত হননি। অথচ এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই য়ে, আফগানিস্থানের ইতিহাস না লিখে ভারত-ইতিহাস লেখবার জো নেই, আফগান রাজনীতি না জেনে ভারতের সীমান্ত প্রদেশ ঠাণ্ডা রাথবার কোনো মধ্যমনারায়ণ নেই।

গোদের উপর আরেক বিষ-ফোঁড়া— আফগানিস্থানের উত্তর ভাগ অর্থাৎ বল্খ্-বদখশানের ইতিহাস তার সীমান্ত নদী আমুদ্রিয়ার (গ্রীক অকুস, সংস্কৃত বক্ষু) ওপারের তুর্কীস্থানের সঙ্গে, পশ্চিমভাগ অর্থাৎ হিরাত অঞ্চল ইরানের সঙ্গে, পূর্বভাগ অর্থাৎ কাবুল জলালাবাদ খাস ভারতবর্ষ ও কাশ্মীরের ইতিহাসের সঙ্গে মিশে গিয়ে নানা যুগে নানা রঙ ধরেছে। আফগানিস্থানের তুলনায় সুইটজারল্যাণ্ডের ইতিহাস লেখা ঢের সোজা— যদিও সেখানে তিনটে ভিন্ন জাত আর চারটে ভাষা নিয়ে কারবার।

আর শেষ বিপদ, যে গ্র'চারখানা কেতাব পত্র আছে সেগুলো খুললেই দেখতে পাবেন, পণ্ডিতেরা সব রামদা উচিয়ে আছেন। 'গান্ধার' লিখেই সেই রামদা— '?'— উচিয়েছেন অর্থাৎ 'গান্ধার কোথায়?' 'কাম্বোজ' বলেই সেই খড়গ— '?'— অর্থাৎ 'কাম্বোজ' বলতে কি বোঝো?' 'কম্বুক্টী' বা 'কম্বুত্রীব' বলতে বোঝায় যার

#### क्रांच विकास

গলায় শাঁথের গায়ের তিনটে দাগ কাটা রয়েছে— যেমনতর বুদ্ধের গলায়। কম্বোজ দেশ কি তবে গিরি উপত্যকার কণ্ঠী-ঝোলানো দেশ আফগানিস্থান, অথবা কম্বু যেখানে পাওয়া যায় অর্থাৎ সমুজ-পারের দেশ বেলুচিস্থান ? এমন কি দেশগুলোর নামের পর্যস্ত ঠিক ঠিক বানান নেই, যেমন ধরুন বল্খ— কখনো বল্হিকা কখনো বাল্হিকা, কখনো বাল্হীকা। সে কি তবে ফেরদৌসী উল্লিখিত বল্খ— যেখানে জরপুত্র রাজা গুশ্ংআস্প্কে আবেস্তা মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন ? সেখান থেকেই কি আজকের দিনের কাবুলীরা জাফরান আর হিঙ নিয়ে আসে? কারণ ঐ গুয়ের নামই তো সংস্কতে বালহিকম।

রাসেল বলেছেন, 'পণ্ডিতজন যে স্থলে মতানৈক্য প্রকাশ করেন মূর্থ যেন তথায় ভাষণ না করে।'

আমার ঠিক উল্টো বিশ্বাস— আমার মনে হয় ঠিক ঐ জায়গায়ই তার কিছু বলার স্থযোগ— পণ্ডিতরা তথন একজোট হতে পারেন না বলে সে বারোয়ারি কিল থেকে নিষ্কৃতি পায়।

পণ্ডিতে মূর্থে মিলে আফগানিস্থান সম্বন্ধে যে সব তথ্য আবিষ্কার করেছেন তার মোটামূটি তত্ত্ব এই—

আর্যজাতি আফগানিস্থান, খাইবারপাস হয়ে ভারতবর্ষে এসেছিল—পামির, দার্দিস্থান বা পৈশাচভূমি কাশ্মীর হয়ে নয়। বোগাজ কো-ই বর্ণিত মিতানি রাজ্য ধ্বংসের পরে যদি এসে থাকে তবে প্রচলিত আফগান কিংবদন্তী যে আফগানরা ইহুদীদের অক্যতম পথভ্রপ্ত উপজাতি সেটা সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়। অর্থাৎ কিংবদন্তী দেশ ঠিক রেখেছে কিন্তু পাত্র নিয়ে গোলমাল করে ফেলেছে।

গান্ধারী কান্দাহার থেকে এসেছিলেন। পাঠান মেয়ের দৈর্ঘ্য প্রস্থ দেখেই বোধকরি মহাভারতকার তাকে শতপুত্রবতীরূপে কল্পনা করেছিলেন।

## क्षात्म विकारम

বৌদ্ধর্য-অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে উত্তর-ভারতবর্ষ ও আফগানি-স্থানের ইতিহাস স্পষ্টতর রূপ নিতে আরম্ভ করে। উত্তর-ভারতের বোলটি রাজ্যের নির্ঘটে গান্ধার ও কাম্বোজের উল্লেখ পাই। তাদের বিস্তৃতি প্রসার সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে পণ্ডিতেরা সেই রামদা দেখান।

এ-যুগে এবং তারপরও বহুযুগ ধরে ভারত ও আফগানিস্থানের মধ্যে যে রকম কোনো সীমাস্তরেখা ছিল না, ঠিক তেমনি আফগান ও ইন্দো-ইরানিয়ান ভূমি পারস্থের মধ্যে কোনো সীমাস্তভূমি ছিল না। বক্ষু বা আমুদ্রিয়ার উভয় পারের দেশকে সংস্কৃত সাহিত্যে ভারতের অংশরূপে ধরা হয়েছে, প্রাচীন ইরানী সাহিত্যে তাকে আবার ইরানের অংশরূপে গণ্য করা হয়েছে।

তারপর ইরানী রাজা সায়েরাস (কুরশ) সম্পূর্ণ আফগানিস্থান দথল করে ভারতবর্ষের সিন্ধুনদ পর্যন্ত অগ্রসর হন। সিকন্দর শাহের সিন্ধুদেশ জয় পর্যন্ত আফগানিস্থান ও পশ্চিম-সিন্ধু ইরানের অধীনে থাকে।

সিকন্দর উত্তর-আফগানিস্থান হয়ে ভারতবর্ষে ঢোকেন কিন্তু তাঁর প্রধান সৈক্তদল থাইবারপাস হয়ে পেশাওয়ারে পৌছয়। থাইবার পেরোবার সময় সীমাস্তের পার্বত্য জাতি পাহাড়ের চূড়াতে বসে সিকন্দরী সৈক্তদলকে এতই উদ্বাস্ত করেছিল যে গ্রীক সেনাপতি তাদের শহর গ্রাম জালিয়ে তার প্রতিশোধ নিয়েছিলেন। সিকন্দরের সিদ্ধুজয় ভারতবর্ষের ইতিহাসে যে রকম জাের দাগ কেটে গিয়েছে তেমনি গ্রীক অধিকারের ফলে আফগানিস্থানও ভৌগোলিক আরিয়া, আরাখোসিয়া, গেল্রোসিয়া, পারোপানিসােদাই ও জাঙ্গিয়ানা অর্থাৎ হিরাত, বল্খ, কাবুল, গজনী ও কান্দাহার প্রদেশে বিভক্ত হয়ে ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক রপ নিতে আরম্ভ করে।

# क्रांच विकास

সিকন্দর শাহের মৃত্যুর কয়েক বংসরের মধ্যেই চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য সমস্ক উত্তর-ভারতবর্ষ দখল করে গ্রীকদের মুখোমুখি হন— ফলে হিন্দুকুশের উত্তরের বাল্হিক প্রদেশ ছাড়া সমস্ত আফগানিস্থান তাঁর অধীনে আসে। মৌর্যবংশের পতন ও শুক্সবংশের অভ্যুদয় পর্যস্ত আফগানিস্থান ভারতবর্ষের অংশ হয়ে থাকে।

ভারতীয় আর্যদের চতুর্বেদ ও ইরানী আর্যদের আবেস্তা একই সভ্যতার বিকাশ। কিন্তু মৌর্যযুগে এক দিকে যেমন বেদবিরোধী বৌদ্ধর্মের প্রসার হয় অক্সদিকে তেমনি ইরানী ও গ্রীক ভাস্কর শিল্প ভারতীয় কলাকে প্রায় সম্পূর্ণ অভিভূত করে ফেলে। অশোকের বিজয়স্তন্তের মস্থাতা ইরানী ও তার রসবস্তু গ্রীক। সে-যুগের বিশুদ্ধ ভারতীয় কলার যে নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে তার আকার রাত্, গতি পঞ্চিল কিন্তু সে ভবিষ্যুৎ বিকাশের আশায় পূর্ণগর্ভ।

অশোক বৌদ্ধর্ম প্রচারের জন্ম মাধ্যস্তিক নামক শ্রমণকে আফগানিস্থানে পাঠান। সমস্ত দেশ বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিল কিনা বলবার উপায় নেই কিন্তু মনে হয় আফগানিস্থানের অনুর্বরতা বর্ণাশ্রমধর্মের অস্তরায় ছিল বলে আফগান জনসাধারণের পক্ষে বৌদ্ধর্মে দীক্ষিত হওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ হয়েছিল। ছই শতাব্দীর ভিতরেই আফগানিস্থানের বহু গ্রীক সিথিয়ান ও তুর্ক বুদ্ধের শরণ নিয়ে ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির সঙ্গে সন্মিলিত হয়ে বেদ-আবেস্তার প্রতিহ্য বৌদ্ধর্মের ভিতর দিয়ে কিছুটা বাঁচিয়ে রাখে।

উত্তর-আফগানিস্থানের বল্থ্ প্রেদেশ মৌর্য সম্রাটদের যুগে গ্রীক সাম্রাজ্যের অংশীভূত ছিল। মৌর্যবংশের পতনের সঙ্গে সঙ্গে বল্থ্ অঞ্চলে গ্রীকদের ভিতর অন্তঃকলহ সৃষ্টি হয় ও বল্থের গ্রীকগণ হিন্দুকুশ অতিক্রম করে কাবুল উপত্যকা দখল করে। তারপর পাঞ্জাবে ঢুকে গিয়ে আরো পূর্বদিকে অগ্রসর হতে থাকে। এদের

## प्राप्त विप्राप्त

একজন রাজা মেনান্দের (পালিধর্মগ্রন্থ 'মিলিন্দপঞহোর' রাজা মিলিন্দ) নাকি পূর্বে পাটলিপুত্র ও দক্ষিণে (আধুনিক) করাচী পর্যন্ত আক্রমণ করেন।

মধ্য ও দক্ষিণ-আফগানিস্থান তথা পশ্চিম-ভারতের গ্রীক রাজাদের কোনো ভালো বর্ণনা পাবার উপায় নেই। শুধু এক বিষয়ে ঐতিহাসিকের ভৃষ্ণা তাঁরা মেটাতে জানেন। কাবৃল থেকে ত্রিশ মাইল দূরে বেগ্রাম উপত্যকায় এঁদের তৈরী হাজার হাজার মুদ্রা প্রতি বংসর মাটির তলা থেকে বেরোয়। প্রীষ্টপূর্ব ২৬০ থেকে গ্রীষ্টপূর্ব ১২০ রাজ্যকালের ভিতর অস্তত উনত্রিশজন রাজা ও তিনজন রানীর নাম চিহ্নিত মুদ্রা এ-যাবং পাওয়া গিয়েছে। এগুলোর উপরে গ্রীক ও খরোষ্ঠা এবং শেষের দিকের মুদ্রাগুলোর উপরে গ্রীক ও ব্রাহ্মী হরফে লেখা রাজারানীর নাম পাওয়া যায়।

এ যুগে রাজায় রাজায় বিস্তর যুদ্ধবিগ্রহ হয়েছিল কিন্তু আফগানিস্থান ও পশ্চিম ভারতের যোগস্ত্র অটুট ছিল।

আবার ছর্যোগ উপস্থিত হল। আমৃদ্রিয়ার উত্তরের শক জাতি ইউয়ে-চিদের হাতে পরাজিত হয়ে আফগানিস্থান ছেয়ে ফেলল। কাবুল দখল করে তারা দক্ষিণ পশ্চিম ছ'দিকেই ছড়িয়ে পড়ে। দক্ষিণ-আফগানিস্থান, বেলুচিস্থান ও সিন্ধুদেশে তাদের বসতি পাকাপাকি হলে পর এই অঞ্চলের নাম সংস্কৃতে শকদ্বীপ ও ইরানীতে সকস্তান হয়। বর্বর শক্রেরা ইরানী, গ্রীক ও ভারতীয়দের সংস্রবে এসে কিছুটা সভ্য হয়েছিল বটে কিন্তু আফগানিস্থানের ইতিহাসে তারা কিছু দিয়ে যেতে পারেনি।

শকদের হারায় ইন্দো-পার্থিয়ানরা। এদের শেষ রাজা গন্ধ-ফারনেস্নাকি যীশু প্রীষ্টের শিশ্ব সেন্ট টমাসের হাতে প্রীষ্টান হন। কিন্তু এই সেন্ট টমাসের হাতেই নাকি আবিসিনিয়াবাসী হাবশীরাও

# क्षरण विस्तरण

খ্রীষ্টান হয় ও এ রই কাছে মালাবার ও তামিলনাড়ের হিন্দুরাও নাকি খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে। মাজাজের কয়েক মাইল দুরে এক পাহাড়ের উপর সেণ্ট টমাসের কবর দেখানো হয়। কাজেই আফগানিস্থানে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার বোধ করি বিশেষ বিশাস্যোগ্য নয়।

কুষণ সম্রাটদের ইতিহাস ভারতে অজ্ঞানা নয়। কুষণ-বংশের দিতীয় রাজা বিম শক এবং ইরানী পার্থিয়ানদের হারিয়ে আফগানিস্থান দখল করেন। কনিষ্ক পশ্চিমে ইরান-সীমাস্ত ও উত্তরে কাশগড় খোটান, ইয়ারকন্দ পর্যস্ত রাজ্য বিস্তার করেন। পেশাওয়ারের বাইরে কনিষ্ক যে স্তৃপ নির্মাণ করিয়ে বুদ্ধের দেহান্থি রক্ষা করেন তার জন্ম তিনি গ্রীক শিল্পী নিযুক্ত করেন। সে-শিল্পী ভারতীয় গ্রীক না আফগান গ্রীক বলা কঠিন— দরকারও নেই— কারণ পশ্চিম-ভারত ও আফগানিস্থানের মধ্যে তখনো সংস্কৃতিগত কোনো পার্থক্য ছিল না।

যে-ভূপে কনিষ্ক শেষ বৌদ্ধ অধিবেশনের প্রতিবেদন তাম্রফলকে খোদাই করে রেখেছিলেন তার সদ্ধান এখনো পাওয়া যায়নি। জ্বলালাবাদে যে অসংখ্য ভূপ এখনো খোলা হয়নি তারই একটার ভিতরে যদি সে প্রতিবেদন পাওয়া যায় তাহলে আফগান ঐতিহাসিকেরা (?) আশ্চর্য হবেন না। কনিষ্ককে যদি ভারতীয় রাজা বলা হয় তাহলে তাঁকে আফগান রাজা বলতেও কোনো আপত্তি নেই। ধর্মের কথা এখানে অবাস্তর— কনিষ্ক বৌদ্ধ হওয়ার বহুপূর্বেই আফগানিস্থান তথাগতের শরণ নিয়েছিল।

ভারতবর্ষে কুষণ-রাজ্য পতনের পরও আফগানিস্থানে কিদার কুষণগণ তু' শ' বছর রাজ্য করেন।

এ যুগের সবচেয়ে মহৎ বাণী গান্ধার শিল্পে প্রকাশ পায়। ভারতীয় ও গ্রীক শিল্পীর যুগ্ম প্রচেষ্টায় যে কলা বৌদ্ধধর্মকে রূপায়িত

## प्तरम विस्तरम

করে তার শেষ নিদর্শন দ্বাদশ শতাবদী পর্যন্ত ভারতবর্ষে পাওয়া যায়। তার যৌবনমধ্যাহ্ন আফগানিস্থান ও পূর্ব-তুর্কীস্থানের ষষ্ঠ শতকের শিল্পে স্বপ্রকাশ। গুপুরুগের শিল্পপ্রচেষ্টা গান্ধারের কাছে কতটা ঋণী তার ইতিহাস এখনো লেখা হয়নি। ভারতবর্ষের সংকীর্ণ জাতীয়তাবোধ কখনো কখনো গান্ধার শিল্পের নিন্দা করেছে— যেদিন বৃহত্তর দৃষ্টি দিয়ে দেখতে শিখব সেদিন জানব যে, ভারতবর্ষ ও আফগানিস্থানকে পৃথক করে দেখা পরবর্তী যুগের কুসংস্কার। বৌদ্ধর্মের অনুপ্রেরণায় ভারত অনুভূতির ক্ষেত্রে যে সার্বভৌমিকত্ব লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল পরবর্তী যুগে তা আর কখনো সম্ভবপর হয়নি। আফগানিস্থানের ভূগর্ভ থেকে যেমন যেমন গান্ধার শিল্পের নিদর্শন বেরোবে সঙ্গে সক্ষে সে দেশের চাক্ষকলার ইতিহাস লেখা হয়ে ভারতবর্ষকে তার ঋণ স্বীকার করাতে বাধ্য করবে।

ভারতবর্ষে যখন গুপ্ত-সম্রাটদের সুশাসনে সনাতনধর্ম বৈষ্ণব রূপ নিয়ে প্রকাশ পেল, আফগানিস্থান তখনো বৌদ্ধর্ম ত্যাগ করেনি। মৌর্যদের মত গুপ্তরা আফগানিস্থান জয় করার চেষ্টা করেননি, কিন্তু আফগানিস্থানে পরবর্তী যুগের শক শাসনপতিগণ হীনবল। পঞ্চম শতকের চীন পর্যটক ফা-হিয়েন কাবুল খাইবার হয়ে ভারতবর্ষে আসবার সাহস করেননি, খুব সম্ভব আফগান সীমাস্তের অরাজকতা থেকে প্রাণ বাঁচিয়ে অনেক দূরের অনেক কঠিন রাস্তা পামির কাশ্মীর হয়ে ভারতবর্ষ পৌছান।

তারপর বর্বর হুণ অভিযান ঠেকাতে গিয়ে ইরানের রাজা ফিরোজ প্রাণ দেন। হুণ অভিযান আফগানিস্থানের বহু মঠ ধ্বংস করে ভারতবর্ষে পৌছয়— গুপু সমাটদের সঙ্গে তাদের যে সব লড়াই হয় সেগুলো ভারতবর্ষের ইতিহাসে লেখা আছে। এই হুণ এবং আফগানদের সংমিশ্রণের ফলে পরবর্তী যুগে রাজপুত বংশের স্ত্রপাত।

সপ্তম শতকে হিউয়েন-সাঙ তাশকন্দ সমরকন্দ হয়ে, আমুদ্রিয়া অতিক্রম করে কাবুল পৌছন। কাবুল তখন কিছু হিন্দু, কিছু বৌদ্ধ। ততদিনে ভারতবর্ষে হিন্দুধর্মের নবজীবন লাভের স্পন্দন কাবুল পর্যন্ত পৌছেছিল। শাস্ত ভারতবাসীই যখন বেশীদিন বৌদ্ধর্ম সইতে পারল না তখন ছর্ধর্ষ আফগানের পক্ষে যে জীবে দয়ার বাণী মেনে চলতে কন্ট হয়েছিল তাতে বিশেষ সন্দেহ করার কারণ নেই। হিউয়েন-সাঙ কান্দাহার গজনী কাবুলকে ভারতবর্ষের অংশরূপে গণ্য করেছেন।

এখন আরব ঐতিহাসিকদের যুগ। তাঁদের মতে আরবরা যখন প্রথম আফগানিস্থানে এসে পৌছয় তখন সে-দেশ কনিক্ষের বংশধর তুর্কী রাজার অধীনে ছিল। কিন্তু পরে তার ব্রাহ্মণ মন্ত্রী সিংহাসন দখল করে ব্রহ্মণ্য রাজ্য স্থাপন করেন। ৮৭১ সনে ইয়াকুব-বিনলয়েস কাবুল দখল করেন। শাহিয়া বংশ তখন পাঞ্জাবে এসে আশ্রয় নেন— শেষ রাজা ত্রিলোচন পাল গজনীর স্থলতান মাহমুদের হাতে ১০২১ সনে পরাজিত হন। আফগানিস্থানের শেষ হিন্দু রাজবংশের বাকি ইতিহাস কাশ্মীরে। কহলণের রাজতরঙ্গিণীতে তাঁদের বর্ণনা আছে।

এখানে এসে ভারতীয় পণ্ডিতগণ এক প্রকাণ্ড ঢেরা কাটেন।
আমি পণ্ডিত নই, আমার মনে হয় তার কোনোই কারণ নেই। প্রথম
আর্য অভিযানের সময়— কিয়া তারও পূর্ব থেকে— আফগানিস্থান ও
ভারতবর্ষ নানা যুদ্ধ বিগ্রাহের ভিতর দিয়ে উনবিংশ শতাবদী
পর্যন্ত একই ঐতিহ্য নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে যোগস্ত্র অবিচ্ছির
রাখবার চেষ্টা করেছে। যদি বলা হয় আফগানরা মুসলমান হয়ে
গেল বলে তাদের অন্থ ইতিহাস তাহলে বলি, তারা একদিন অগ্রিউপাসনা করেছিল, গ্রীক দেবদেবীর পূজা করেছিল, বেদবিরোধী

বৌদ্ধর্মও গ্রহণ করেছিল। তবুও যখন ছুই দেশের ইতিহাস পৃথক করা যায় না, তখন তাদের মুসলমান হওয়াতেই হঠাৎ কোন্ মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল ? বুদ্ধের শরণ নিয়ে কাবুলী যখন মগধবাসী হয়নি তখন ইসলাম গ্রহণ করে সে আরবও হয়ে যায়নি। ভারতবর্ষের ইতিহাস থেকে মুসলিম আফগানিস্থান— বিশেষ করে কান্দাহার, গজনী, কাবুল, জলালাবাদ— বাদ দিলে ফ্রন্টিয়ার, বালু, কোহাট এমন কি পাঞ্জাবও বাদ দিতে হয়।

পার্থক্য তবে কোথায় ? যদি কোনো পার্থক্য থাকে, তবে সে শুধু এইটুকু যে, মাহমুদ-গজনীর পূর্বে ভারতবর্ষের লিখিত ইতিহাস নেই, মাহমুদের পরে প্রতি যুগে নানা ভূগোল, নানা ইতিহাস লেখা হয়েছে। কিন্তু আমাদের জ্ঞান-অজ্ঞানের শক্ত জমি চোরাবালির উপর তো আর ইতিহাসের তাজমহল খাড়া করা হয় না।

মাহমুদের ইতিহাস নৃতন করে বলার প্রয়োজন নেই। কিন্তু তাঁর সভাপণ্ডিত অল-বীরূনীর কথা বাদ দেবার উপায় নেই। পৃথিবীর ইতিহাসে ছয়জন পণ্ডিতের নাম করলে অল-বীরূনীর নাম করতে হয়। সংস্কৃত-আরবী অভিধান ব্যাকরণ সে যুগে ছিল না (এখনো নেই), অল-বীরূনী ও ভারতীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কোনো মাধ্যম ভাষা ছিল না। তৎসত্ত্বেও এই মহাপুরুষ কি করে সংস্কৃত শিখে, হিন্দুর জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন, জ্যোতিষ, কাব্য, অলঙ্কার, পদার্থ-বিত্যা, রসায়ন সম্বন্ধে 'তহকীক-ই-হিন্দ' নামক বিরাট গ্রন্থ লিখতে সক্ষম হয়েছিলেন সে এক অবিশ্বাস্ত প্রহেলিকা।

একাদশ শতাব্দীতে অল-বীন্ধনী ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ লিখেছিলেন— প্রত্যুত্তরে আজ পর্যন্ত কোনো ভারতীয় আফগানিস্থান সম্বন্ধে পুস্তক লেখেননি। এক দারশীকৃহ ছাড়া আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে কেউ আরবী ও সংস্কৃতে এরকম অসাধারণ পাণ্ডিত্য

দেখাতে পারেননি। এই বিংশ শতকেই ক'টি লোক সংস্কৃত আরবী ছই-ই জানেন আঙুলে গুণে বলা যায়।

ভারতবর্ষের পাঠান তুর্কী সম্রাটেরা আফগানিস্থানের দিকে ফিরেও তাকাননি, কিন্তু আফগানিস্থানের সঙ্গে ভারতবর্ষের সংস্কৃতিগত সম্পর্ক কখনো ছিন্ন হয়নি। একটা উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হবে। আলাউদ্দীন খিলজীর সভাকবি আমীর খুসরু ফার্সীতে কাব্য রচনা করেছিলেন। তাঁর নাম ইরানে কেউ শোনেননি, কিন্তু কাব্ল-কান্দাহারে আজকের দিনেও তাঁর প্রতিপত্তি হাজিফ-সাদীর চেয়ে কম নয়। 'ইশকিয়া' কাব্যে দেবলা দেবী ও খিজর খানের প্রেমের কাহিনী পড়েননি এমন শিক্ষিত মৌলবী আফগানিস্থানে আজও বিরল।

আফগানিস্থান— বিশেষ করে গজনীর— দোত্যে উত্তর-ভারতবর্ষে ফার্সী ভাষা তার সাহিত্যসম্পদ, বাইজনটাইন সেরাসীন ইরানী স্থাপত্য, ইতিহাস-লিখনপদ্ধতি, ইউনানী ভেষজবিজ্ঞান, আরবী-ফার্সী শাস্ত্রচচি ইত্যাদি প্রচলিত হয়ে, নৃতন নৃতন ধারা বয়ে নব নব বিকাশের পথে এগিয়ে চলল। একদিন আফগানিস্থান গ্রীক ও ভারতবাসীকে মিলিয়ে দিয়ে গান্ধার-কলার স্বষ্টি করতে সাহায্য করেছিল, পাঠান-তুর্কী যুগে সেই আফগানিস্থান আরব-ইরানের সঙ্গে ভারতবর্ষের হাত মিলিয়ে দিল।

তারপর তৈমুরের অভিযান।

তৈমুরের মৃত্যুর পর তাঁর বংশধরগণ সমরকন্দ ও হিরাতে নৃতন শিল্পপ্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু আফগানিস্থানের হিরাত অতি সহজেই তুর্কীস্থানের সমরকন্দকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তৈমুরের পুত্র শাহ-রুখ চীন দেশ থেকে শিল্পী আনিয়ে ইরানীদের সঙ্গে মিলিয়ে হিরাতে নবীন চারুকলার পত্তন করেন। তৈমুরের

#### क्षरण विराम्

পুত্রবধ্ গোহর শাদ শিক্ষাদীক্ষায় রানী এলিজাবেথ, ক্যাথরিনের চেয়ে কোনো অংশে ন্যন ছিলেন না। তার আপন অর্থে তৈরী মসজিদ-মাদ্রাসা দেখে তৈমুরের প্রপৌত্র বাবুর বাদশাহ চোখ ফেরাতে পারেননি। এখনো আফগানিস্থানে যেটুকু দেখবার আছে, সে ঐ হিরাতে— যে কয়টি মিনার ইংরেজের বর্বরতা সন্ত্বেও এখনো বেঁচে আছে, সেগুলো দেখে বোঝা যায় মধ্য-এশিয়ার সর্বকলাশিল্প কী আশ্চর্য প্রাণবলে সম্মিলিত হয়ে এই অনুর্বর দেশে কী অপূর্ব মর্জান সৃষ্টি করেছিল।

অল-বীরূনীর পর গোহর শাদ, তারপর বাবুর বাদশাহ।

শ্বেতাঙ্গ পণ্ডিতের নির্লজ্জ জাত্যভিমানের চূড়াস্ত প্রকাশ হয় যখন সে বাবরের আত্মজীবনী অপেক্ষা জুলিয়াস সীজারের আত্মজীবনীর বেশী প্রশংসা করে। কিন্তু সে আলোচনা উপস্থিত মূলতুবি থাক।

আফগানিস্থান ভ্রমণে যাবার সময় একখানা বই সঙ্গে নিয়ে গেলেই যথেষ্ট— সে-বই বাবুরের আত্মজীবনী। বাবুর কান্দাহার গজনী কাবুল হিরাতের যে বর্ণনা দিয়েছেন, তার সঙ্গে আজকের আফগানিস্থানের বিশেষ তফাত নেই।

বাবুর ফরগনার রাজা নন, আফগানিস্থানের শাহানশাহ নন, দিল্লীর সম্রাটও নন। আত্মজীবনীর অক্ষরে অক্ষরে প্রকাশ পায়, বাবুর এসবের অতীত অত্যন্ত সাধারণ মাটির-গড়া মানুষ। হিন্দুস্থানের নববর্ষার প্রথম দিনে তিনি আনন্দে অধীর, জলালাবাদের আথ থেয়ে প্রশংসায় পঞ্চমুখ— সেই আথ আপন দেশ ফরগনায় পোঁতবার জন্ম টবে করে হিন্দুকুশের ভিতর দিয়ে চালান করেছেন, আর ঠিক তেমনি হিরাত থেকে গৌহর শাদের জ্ঞানবিজ্ঞান শিল্পকলা টবে করে নিয়ে এসে দিল্লীতে পুঁতে ভাবছেন এর ভবিষ্যৎ কি, এ তরু মঞ্চরিত হবে তো ?

হয়েছিল। তাজমহল।

বাব্র ভারতবর্ষ ভালবাসেননি। কিন্তু গভীর অন্তর্দৃষ্টি ছিল বলে ব্ঝতে পেরেছিলেন, ফরগনা কাব্লের লোভে যে বিজয়ী বীর দিল্লীর তথ্ ত্যাগ করে সে মূর্থ। দিল্লীতে নৃতন সাম্রাজ্য স্থাপনা করলেন তিনি আপন প্রাণ দিয়ে, কিন্তু দেহ কাব্লে পাঠাবার হুকুম দিলেন মরবার সময়।

সমস্ত কাবুল শহরে যদি দেখবার মত কিছু থাকে, তবে সে বাবুরের কবর।

ছমায়ুন, আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহজাহান, আওরঙ্গজেব। নব মোর্য সামাজ্য।

নাদির উত্তর-ভারতবর্ষ লণ্ডভণ্ড করে ফেরার পথে আফগানিস্থানে
নিহত হন। লুগ্ডিত ঐশ্বর্য আফগান আহমদ শাহ আবদালীর
(সাদদোজাই দ্ররানী) হস্তগত হয়। ১৭৪৭ সালের সমস্ত
আফগানিস্থান নিয়ে সর্বপ্রথম নিজস্ব রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হল।
১৭৬১ সালে পানিপথ। ১৭৯৩ সালে শিখদের নবজীবন।

ইতিমধ্যে মহাকাল শ্বেতবর্ণ ধারণ করে ভারতবর্ষে তাণ্ডবলীলা আরম্ভ করেছেন। ভারত-আফগানের ইতিহাসে এই প্রথম এক জাতের মান্তুষ দেখা দিল যে এই ছুই দেশের কোনো দেশকেই আপন বলে স্বীকার করল না। এ যেন চিরস্থায়ী তৈমুর-নাদির।

উনবিংশ এবং বিংশ শতকে ইংরেজ হয় আফগানিস্থান জয় করে রাজ্য স্থাপনা করার চেষ্টা করেছে, নয় আফগান সিংহাসনে আপন পুতৃল বসিয়ে রুশের মোকাবেলা করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু আফগানিস্থান জয় করা কঠিন না হলেও দখল করা অসম্ভব। বিশেষত, 'কাফির' ইংরেজের পক্ষে। আফগান মোল্লার অজ্ঞত। তার পাহাড়েরই মত উচু, কিন্তু ইংরেজকে সে বিলক্ষণ চেনে।

#### प्रत्म विप्रतम

ইংরেজের পরম সোভাগ্য যে, ১৮৫৭ সালে আমীর দোস্ত মূহম্মদ ইংরেজকে দোস্তী দেখিয়েছিলেন। তার চরম সোভাগ্য যে, ১৯১৫ সালে রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ আমীর হবীব উল্লাকে ভারত আক্রমণে উৎসাহিত করতে পারেননি।

কিন্তু তিন বারের বার বেল টাকে পড়ল। আমান উল্লাইংরেজকে সামাক্ত উত্তম-মধ্যম দিয়েই স্বাধীনতা পেয়ে গেলেন। তাই বোধ হয় কাবুলীরা বলে 'খুদা-দাদ' আফগানিস্থান অর্থাৎ 'বিধিদত্ত' আফগানিস্থান।

জিন্দাবাদ খুদা-দাদ আফগানিস্থান!

# পন্র

বাসা পেলুম কাবুল থেকে আড়াই মাইল দূরে থাজামোল্লা গ্রামে। বাসার সঙ্গে সঙ্গে চাকরও পেলুম।

অধ্যক্ষ জিরার জাতে ফরাসী। কাজেই কায়দামাফিক আলাপ করিয়ে দিয়ে বললেন, 'এর নাম আবছর রহমান। আপনার সব কাজ করে দেবে— জুতো বুরুশ থেকে খুনখারাবি।' অর্থাৎ ইনি 'হরফন-মৌলা' বা 'সকল কাজের কাজী।'

জিরার সায়েব কাজের লোক, অর্থাৎ সমস্ত দিন কোনো না কোনো মন্ত্রীর দপ্তরে ঝগড়া-বচসা করে কাটান। কাবুলে এরই নাম কাজ। 'ও রভোয়া, বিকেলে দেখা হবে' বলে চলে গেলেন।

কাবৃল শহরে আমি ছটি নরদানব দেখেছি। তার একটি আবছর রহমান— দ্বিতীয়টির কথা সময় এলে হবে।

পরে ফিতে দিয়ে মেপে দেখেছিলুম— ছ'ফুট চার ইঞ্চি।
উপস্থিত লক্ষ্য করলুম লম্বাই মিলিয়ে চওড়াই। তুখানা হাত হাঁটু
পর্যস্ত নেবে এসে আঙু লগুলো তু'কাঁদি মর্তমান কলা হয়ে ঝুলছে।
পা তুখানা ডিঙি নৌকার সাইজ। কাঁধ দেখে মনে হল, আমার
বাবুর্চি আবহুর রহমান না হয়ে সে যদি আমীর আবহুর রহমান
হত, তবে অনায়াসে গোটা আফগানিস্থানের ভার বইতে পারত।
এ কান ও কান জোড়া মুখ— হা করলে চওড়াচওড়ি কলা গিলতে
পারে। এবড়ো-থেবড়ো নাক— কপাল নেই। পাগড়ি থাকায়
মাথার আকার-প্রকার ঠাহর হল না, তবে আন্দাজ করলুম বেবি
সাইজের হ্যাটও কান অবধি পোঁছবে।

রঙ ফর্সা, তবে শীতে গ্রীমে চামড়া চিরে ফেঁড়ে গিয়ে আফগানিস্থানের রিলিফ ম্যাপের চেহারা ধরেছে। ছই গাল কে যেন থাবড়া মেরে লাল করে দিয়েছে— কিন্তু কার এমন বুকের পাটা ? রজও তো মাথবার কথা নয়।

পরনে শিলওয়ার, কুর্তা আর ওয়াস্কিট্।

চোখ ছটি দেখতে পেলুম না। সেই যে প্রথম দিন ঘরে ঢুকে কার্পেটের দিকে নজর রেখে দাঁড়িয়েছিল, শেষ দিন পর্যস্ত ঐ কার্পেটের অপরূপ রূপ থেকে তাকে বড় একটা চোখ ফেরাভে দেখিনি। গুরুজনের দিকে তাকাতে নেই, আফগানিস্থানেও নাকি এই ধরনের একটা সংস্কার আছে।

তবে তার নয়নের ভাবের খেলা গোপনে দেখেছি। ছটো চিনেমাটির ডাবরে যেন ছটো পাস্তুয়া ভেসে উঠেছে।

জরিপ করে ভরসা পেলুম, ভয়ও হল। এ লোকটা ভীমসেনের মত রাল্লা তো করবেই, বিপদে-আপদে ভীমসেনেরই মত আমার মুশকিল-আসান হয়ে থাকবে। কিন্তু প্রশ্ন, এ যদি কোনোদিন বিগড়ে যায়? তবে? কোনো একটা হদিসের সন্ধানে মগজ আতিপাতি করে খুঁজতে আরম্ভ করলুম। হঠাৎ মনে পড়ল দার্শনিক দিজেন্দ্রনাথকে কুইনিন থেতে অনুরোধ করা হলে তিনি বলেছিলেন, 'কুইনিন জ্বর সারাবে বটে, কিন্তু কুইনিন সারাবে কে? কুইনিন সরাবে কে?'

তিনি কুইনিন খাননি। কিন্তু আমি মুসলমান— হিন্দু যা করে, তার উল্টো করতে হয়। তদ্দণ্ডেই আবছর রহমান আমার মেজর ডোমো, শেফ্ ছ কুইজিন, ফাই-ফরমাশ-বরদার তিনেকেতিন হয়ে একরারনামা পেয়ে বিভবিভ করে যা বলল, তার অর্থ 'আমার চশম্, শির ও জান দিয়ে হুজুরকে খুশ করার চেষ্টা করব।'

জিজ্ঞেদ করলুম, 'পূর্বে কোণায় কাজ করেছ ?'

উত্তর দিল, 'কোথাও না, পল্টনে ছিলুম, মেসের চার্জে। এক মাস হল খালাস পেয়েছি।'

'রাইফেল চালাতে পার ?'

একগাল হাসল।

'কি কি রাঁধতে জানো ?'

'পোলাও, কুর্মা, কাবাব, ফালুদা—।'

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'ফালুদা বানাতে বরফ লাগে। এখানে বরফ তৈরী করার কল আছে ?'

'কিসের কল ?'

আমি বললুম, 'তাহলে বরফ আসে কোখেকে ?'

বলল, 'কেন, ঐ পাগমানের পাহাড় থেকে।' বলে জানলা দিয়ে পাহাড়ের বরফ দেখিয়ে দিল। তাকিয়ে দেখলুম, যদিও গ্রীম্মকাল, তবু সবচেয়ে উচু নীল পাহাড়ের গায়ে সাদা সাদা বরফ দেখা যাচ্ছে। আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'বরফ আনতে ঐ উচুতে চড়তে হয়?'

বলল, 'না সায়েব, এর অনেক নিচে বড় বড় গর্ভে শীতকালে বরফ ভর্তি করে রাখা হয়। এখন তাই খুঁড়ে তুলে গাধা বোঝাই করে নিয়ে আসা হয়।'

বুঝলুম, খবর-টবর: ও রাখে। বললুম, 'তা আমার হাঁড়িকুড়ি, বাসনকোসন তো কিছু নেই। বাজার থেকে সব কিছু কিনে নিয়ে এসো। রাভিরের রান্না আজ আর বোধ হয় হয়ে উঠবে না। কাল ছপুরের রান্না কোরো। সকালবেলা চা দিয়ো।'

টাকা নিয়ে চলে গেল।

#### प्रत्भ विद्यतम

বেলা থাকতেই কাবুল রওনা দিলুম। আড়াই মাইল রাস্তা—
মৃত্যমধুর ঠাণ্ডায় গড়িয়ে গড়িয়ে পোঁছব। পথে দেখি এক পর্বতপ্রমাণ বোঝা নিয়ে আবছর রহমান ফিরে আসছে। জিজ্ঞেদ
করলুম, 'এত বোঝা বইবার কি দরকার ছিল— একটা মুটে
ভাড়া করলেই তো হত।'

যা বলল, তার অর্থ এই, সে যে-মোট বইতে পারে না, সে-মোট কাবুলে বইতে যাবে কে !

আমি বললুম, 'তুজনে ভাগাভাগি করে নিয়ে আসতে।'

ভাব দেখে বুঝলুম, অতটা তার মাথায় খেলেনি, অথবা ভাববার প্রয়োজন বোধ করেনি।

বোঝাটা নিয়ে আসছিল জালের প্রকাণ্ড থলেতে করে। তার ভিতর তেল-মুন-সকড়ি সবই দেখতে পেলুম। আমি ফের চলতে আরম্ভ করলে বলল, 'সায়েব রাত্রে বাড়িতেই খাবেন।' যেভাবে বলল, তাতে অচিন দেশের নির্জন রাস্তায় গাঁইগুই করা যুক্তিযুক্ত মনে করলুম না। 'হাঁ হাঁ, হবে হবে' বলে কি হবে ভালো করে না বুঝিয়ে হনহন করে কাবুলের দিকে চললুম।

খুব বেশী দূর যেতে হল না। লব-ই-দরিয়া অর্থাৎ কাবুল নদীর পারে পোঁছতে না পোঁছতেই দেখি মসিয়ে জিরার টাঙ্গা হাঁকিয়ে টগবগাবগ করে বাড়ি ফিরছেন।

কলেজের বড়কর্তা বা বস্ হিসাবে আমাকে তিনি বেশ ছু'-এক প্রস্থ ধমক দিয়ে বললেন, 'কাবুল শহরে নিশাচর হতে হলে যে ভাগদ ও হাতিয়ারের প্রয়োজন, সে ছটোর একটাও ভোমার নেই।'

বস্কে খুশী করবার জন্ম যার ঘটে ফন্দি-ফিকিরের অভাব, তার পক্ষে কোম্পানির কাগজ হচ্ছে তর্ক না করা। বিশেষ করে যথন বসের উত্তমার্ধ তাঁরই পাশে বসে 'উই, সার্তেনমাঁ, এভিদামাঁ,

অর্থাৎ অতি অবশ্য, সার্টেনলি, 'এভিডেণ্টলি' বলে তাঁর কথায় সায় দেন। ইংলণ্ডে মাত্র একবার ভিক্টোরিয়া আলবার্ট আঁতাঁৎ হয়েছিল; শুনতে পাই ফ্রান্সে নাকি নিত্যি-নিত্যি, ঘরে ঘরে।

বাড়ি ফিরে এসে বসবার ঘরে ঢুকতেই আবছর রহমান একটা দর্শন দিয়ে গেল এবং আমি যে তার তত্বীতেই ফিরে এসেছি, সে সম্বন্ধে আশ্বস্ত হয়ে ছট করে বেরিয়ে গেল।

তখন রোজার মাস নয়, তবু আন্দাজ করলুম সেহরির সময় অর্থাং রাত ছুটোয় খাবার জুটলে জুটতেও পারে।

তক্রা লেগে গিয়েছিল। শব্দ শুনে ঘুম ভাঙল। দেখি আবছর রহমান মোগল তসবিরের গাড়ু-বদনার সমন্বয় আফতাবে বা ধারাযন্ত্র নিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে। মুখ ধুতে গিয়ে বুঝলুম, যদিও গ্রীপ্মকাল, তবু কাবুল নদীর বরফ-গলা জলে মুখ কিছুদিন ধরে ধুলে আমার মুখও আফগানিস্থানের রিলিফ ম্যাপের উচুনিচুর টকরের সঙ্গে সামজন্ত রাখতে পারবে।

খানা-টেবিলের সামনে গিয়ে যা দেখলুম, তাতে আমার মনে আর কোন সন্দেহ রইল না যে, আমার ভূত্য আগা আবছুর রহমান খান এককালে মিলিটারি মেদের চার্জে ছিলেন।

ভাবর নয়, ছোটখাটো একটা গামলা ভর্তি মাংসের কোরমা বা পেঁয়াজ-ঘিয়ের ঘন কাথে সেরখানেক হুম্বার মাংস— তার মাঝে মাঝে কিছু বাদাম কিসমিস লুকোচুরি খেলছে, এক কোণে একটি আলু অপাংক্তেয় হওয়ার ছুংখে ভূবে মরার চেষ্টা করছে। আরেক প্লেটে গোটা আষ্টেক ফুল বোম্বাই সাইজের শামী কাবাব। বারকোশ পরিমাণ থালায় এক ঝুড়ি কোফতা-পোলাও আর তার উপরে বসে আছে একটি আস্ত মুর্গী-রোস্ট।

আমাকে থ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আবছর রহমান

তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে অভয়বাণী দিল— রান্নাঘরে আরে।

একজনের রান্না না করে কেউ যদি তিনজনের রান্না করে, তবে তাকে ধমক দেওয়া যায়, কিন্তু সে যদি ছ'জনের রান্না পরিবেষণ করে বলে রান্নাঘরে আরো আছে তথন আর কি করার থাকে ? অল্প শোকে কাতর, অধিক শোকে পাথর।

রায়া ভালো, আমার ক্ষ্থাও ছিল, কাজেই গড়পড়তা বাঙালীর চেয়ে কিছু কম খাইনি। তার উপর অগু রজনী প্রথম রজনী এবং আবছর রহমানও ডাক্তারী কলেজের ছাত্র যে রকম তন্ময় হয়ে মড়া কাটা দেখে, সেই রকম আমার খাওয়ার রকম-বহর ছই-ই তার ডাবর-চোখ ভরে দেখে নিচ্ছিল।

আমি বললুম, 'ব্যস্! উৎকৃষ্ট রেঁধেছ আবছর রহমান—।' আবছর রহমান অন্তর্ধান। ফিরে এল হাতে এক থালা ফালুদা নিয়ে। আমি সবিনয় জানালুম যে, আমি মিষ্টি পছন্দ করি না।

আবছর রহমান পুনরপি অন্তর্ধান। আবার ফিরে এল এক ডাবর নিয়ে— পেঁজা বরফের গুঁড়ায় ভর্তি। আমি বোকা বনে জিজ্ঞাসা করলুম, 'এ আবার কি ?'

আবছর রহমান উপরের বরফ সরিয়ে দেখাল নীচে আঙুর।
মূখে বলল, 'বাগেবালার বরকী আঙুর— তামাম আফগানিস্থানে
মশহুর।' বলেই একখানা সসারে কিছু বরফ আর গোটা কয়েক
আঙুর নিয়ে বসল। আমি আঙুর খাচ্ছি, ও ততক্ষণে এক-একটা
করে হাতে নিয়ে সেই বরফের টুকরোয় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অতি
সন্তর্পণে ঘষে— মেয়েরা যে রকম আচারের জন্ম কাগজী নেবু
পাথরের শিলে ঘষেন। ব্রুলুম, বরফ-ঢাকা থাকা সত্ত্বেও আঙুর
যথেষ্ট হিম হয়নি বলে এই মোলায়েম কায়দা। ওদিকে তালু

#### प्रांच विप्रांच

আর জিবের মাঝখানে একটা আঙুরে চাপ দিতেই আমার ব্রহ্মরন্ধু, পর্যস্ত ঝিনঝিন করে উঠছে। কিন্তু পাছে আবছর রহমান ভাবে তার মনিব নিতান্ত জংলী তাই খাইবারপাসের হিন্দং বুকে সঞ্চয় করে গোটা আষ্টেক গিললুম। কিন্তু বেশীক্ষণ চালাতে পারলুম না; ক্ষান্ত দিয়ে বললুম, 'যথেষ্ট হয়েছে আবছর রহমান, এবারে ভূমি গিয়ে ভালো করে খাও।'

কার গোয়াল, কে দেয় ধুঁয়ো। এবারে আবহুর রহমান এলেন চায়ের সাজসরঞ্জাম নিয়ে। কাবুলী সবুজ চা। পেয়ালায় ঢাললে অতি ফিকে হলদে রঙ দেখা যায়। সে চায়ে হুখ দেওয়া হয় না। প্রথম পেয়ালায় চিনি দেওয়া হয়, দ্বিতীয় পেয়ালায় তাও না। তারপর ঐ রকম তৃতীয়, চতুর্থ— কাবুলীরা প্রেয়ালা ছয়েক খায়, অবিশ্যি পেয়ালা সাইজে খুব ছোট, কফির পাত্রের মত।

চা খাওয়া শেষ হলে আবছর রহমান দশ মিনিটের জন্ম বেরিয়ে গেল। ভাবলুম এই বেলা দরজা বন্ধ করে দি, না হলে আবার হয়ত কিছু একটা নিয়ে আসবে। আস্ত উটের রোস্টটা হয়ত দিতে ভুলে গিয়েছে।

ততক্ষণে আবছর রহমান পুনরায় হাজির। এবার এক হাতে থলে-ভর্তি বাদাম আর'আখরোট, অন্ত হাতে হাতুড়ি। ধীরে স্থস্থে ঘরের এককোণে পা,ুমুড়ে বসে বাদাম আখরোটের খোসা ছাড়াতে লাগল।

এক মুঠো আমার কাছে নিয়ে এসে দাঁড়াল। মাথা নিচু করে বলল, 'আমার রান্ধা হুজুরের পছন্দ হয়নি।'

'কে বলল, পছন্দ হয়নি ?'

'তবে ভালো করে খেলেন না কেন ?'

আমি বিরক্ত হয়ে বললুম, 'কী আশ্চর্য, তোমার বপুটার সঙ্গে

আমার তত্ত্বটা মিলিয়ে দেখো দিকিনি— তার থেকে আন্দাজ করতে পারো না, আমার পক্ষে কি পরিমাণ খাওয়া সম্ভবপর ?'

আবহুর রহমান তর্কাতর্কি না করে ক্ষের সেই কোণে গিয়ে আখরোট বাদামের খোসা ছাড়াতে লাগল।

ভারপর আপন মনে বলল, 'কাবুলের আবহাওয়া বড়ই খারাপ। পানি ভো পানি নয়, সে যেন গালানো পাথর। পেটে গিয়ে এক কোণে যদি বসল ভবে ভরসা হয় না আর কোনো দিন বেরবে। কাবুলের হাওয়া তো হাওয়া নয়— আভসবাজির হন্ধা। মানুষের কিদে হবেই বা কি করে।'

আমার দিকে না তাকিয়েই তারপর জিজেস করল, 'ছজুর কখনো পানশির গিয়েছেন የ'

'সে আবার কোথায় ?'

'উত্তর-আফগানিস্থান। আমার দেশ— সে কী জ্বায়গা। একটা আন্ত হ্বসা খেয়ে এক ঢোক পানি খান, আবার ক্ষিদে পাবে। আকাশের দিকে মুখ করে একটা লম্বা দম নিন, মনে হবে তাজী ঘোড়ার সঙ্গে বাজী রেখে ছুটতে পারি। পানশিরের মান্ত্র্য তোপায়ে হেঁটে চলে না, বাতাসের উপর ভর করে যেন উড়ে চলে যায়।

'শীতকালে সে কী বরফ পড়ে! মাঠ পথ পাহাড় নদী গাছপালা সব ঢাকা পড়ে যায়, ক্ষেত খামারের কাজ বন্ধ, বরফের তলায় রাস্তা ঢাপা পড়ে গেছে। কোনো কাজ নেই, কর্ম নেই, বাড়ি থেকে বেরনোর কথাই ওঠে না। আহা সে কি আরাম! লোহার বারকোশে আঙার জালিয়ে তার উপর ছাই ঢাকা দিয়ে কম্বলের তলায় ঢাপা দিয়ে বসবেন গিয়ে জানলার ধারে। বাইরে দেখবেন বরফ পড়ছে, বরফ পড়ছে, পড়ছে, পড়ছে— ছ'দিন, তিন দিন, পাঁচ

# स्मरण विस्मरण

দিন, সাত দিন ধরে। আপনি বসেই আছেন, বসেই আছেন, আর দেখছেন চে তৌর বর্ফ ববারদ— কি রকম বর্ফ পড়ে।'

আমি বললুম, 'সাত দিন ধরে জানলার কাছে বসে থাকব ?'

আবহুর রহমান আমার দিকে এমন করুণ ভাবে তাকালো যে, মনে হল এ রকম বেরসিকের পাল্লায় সে জীবনে আর কখনো এতটা অপদস্থ হয়নি। ম্লান হেসে বলল, 'একবার আস্থন, জানলার পাশে বস্থন, দেখুন। পছন্দ না হয়, আবহুর রহমানের গর্দান তো রয়েছে।'

থেই তুলে নিয়ে বলল, 'সে কত রকমের বরফ পড়ে। কখনো সোজা, ছেঁড়া ছেঁড়া পেঁজা তুলোর মত, তারি ফাঁকে ফাঁকে আসমান জমিন কিছু কিছু দেখা যায়। কখনো ঘুরঘুটি ঘন,— চাদরের মত নেবে এসে চোথের সামনে পর্দা টেনে দেয়। কখনো বয় জোর বাতাস,— প্রচণ্ড ঝড়। বরফের পাঁজে যেন সে-বাতাস ডাল গলাবার চর্কি চালিয়ে দিয়েছে। বরফের গাঁজে যেন সে-বাতাস ডাল গলাবার চর্কি চালিয়ে দিয়েছে। বরফের গুঁড়ো ডাইনে বাঁয়ে উপর নিচে এলোপাতাড়ি ছুটোছুটি লাগায়— হু হু করে কখনো একমুখো হয়ে তাজী ঘোড়াকে হার মানিয়ে ছুটে চলে। কখনো সব ঘুট্ঘুটে অন্ধকার, শুধু শুনতে পাবেন সোঁ— ওঁ— তার সঙ্গে আবার মাঝে মাঝে যেন দারুল আমানের এঞ্জিনের শিটির শব্দ। সেই ঝড়ে ধরা পড়লে রক্ষে নেই, কোথা থেকে কোথায় উড়িয়ে নিয়ে চলে যাবে, না হয় বেছ শ হয়ে পড়ে যাবেন বরফের বিছানায়, তারই উপর জমে উঠবে ছ'হাত উচু বরফের কম্বল— গাদা গাদা, পাঁজা পাঁজা। কিছু তখন সে বরফের পাঁজা সত্যিকার কম্বলের মত ওম দেয়। তার তলায় মামুম্বকে ছ'দিন পরেও জ্যান্ত পাওয়া গিয়েছে।

'একদিন সকালে ঘুম ভাঙলে দেখবেন বরফ পড়া বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সূর্য উঠেছে— সাদা বরফের উপর সে রোশনির দিকে

চোখ মেলে তাকানো যায় না। কাবুলের বাজারে কালো চশমা পাওয়া যায়, তাই পরে তখন বেড়াতে বেরোবেন। যে হাওয়া দম নিয়ে বুকে ভরবেন তাতে একরন্তি ধুলো নেই, বালু নেই, ময়লা নেই। ছুরির মত ধারালো ঠাণ্ডা হাওয়া নাক মগজ গলা বুক চিরে ঢুকবে, আবার বেরিয়ে আসবে ভিতরকার সব ময়লা ঝেঁটিয়ে নিয়ে। দম নেবেন, ছাতি এক বিঘং ফুলে উঠবে— দম ফেলবেন এক বিঘং নেমে যাবে। এক এক দম নেওয়াতে এক এক বছর আয়ু বাড়বে— এক একবার দম ফেলাতে এক শ'টা বেমারি বেরিয়ে যাবে।

'তখন ফিরে এসে, হুজুর, একটা আন্ত হুম্বা যদি না খেতে পারেন তবে আমি আমার গোঁপ কামিয়ে ফেলব। আজ যা রান্না করেছিলুম তার ডবল দিলেও আপনি ক্ষিদের চোটে আমায় কতল করবেন।'

আমি বললুম, 'হাাঁ, আবছুর রহমান তোমার কথাই সই। শীত-কালটা আমি পানশিরেই কাটাব।'

আবছর রহমান গদগদ হয়ে বলল, 'সে বড় খুশীর বাং হবে হুজুর।'

আমি বললুম, 'তোমার খুশীর জন্ম নয়, আমার প্রাণ বাঁচাবার জন্ম।'

আবছুর রহমান ফ্যাল ফ্যাল করে আমার দিকে তাকালো।

আমি বৃঝিয়ে বললুম, 'তুমি যদি সমস্ত শীতকালটা জানলার পাশে বসে কাটাও তবে আমার রান্না করবে কে ?'

# ষোল

শো' কেসে রবারের দস্তানা দেখে এক আইরিশম্যান আরেক আইরিশম্যানকে জিজ্ঞেস করেছিল, জিনিসটা কোন্ কাজে লাগে। দ্বিতীয় আইরিশম্যানও সেই রকম, বলল, 'জানিসনে, এ দস্তানা পরে হাত ধোয়ার ভারী স্ক্বিধে। হাত জলে ভেজে না, অথচ হাত ধোওয়া হল।'

কুঁড়ে লোকের যদি কখনো শথ হয় যে সে ভ্রমণ করবে অথচ ভ্রমণ করার ঝুঁকি নিতে সে নারাজ হয় তবে তার পক্ষে সবচেয়ে প্রশস্ত পদ্ম কাব্লের সংকীর্ণ উপত্যকায়। কারণ কাব্লে দেখবার মত কোনো বালাই নেই।

তিন বছর কাবুলে কাটিয়ে দেশে ফেরবার পর যদি কোনো সবজাস্তা আপনাকে প্রশ্ন করেন, 'দেহ-আফগানান যেখানে শিক্ষা দপ্তরের সঙ্গে মিশেছে তার পিছনের ভাঙা মসজিদের মেহরাবের বাঁ দিকে চেন-মতিফে ঝোলানো মেডালিয়োনেতে আপনি পদ্মফুলের প্রভাব দেখেছেন ?' তা হলে আপনি অম্লান বদনে বলতে পারেন 'না' কারণ ওরকম পুরোনো কোনো মসজিদ কাবুলে নেই।

তবু যদি সেই সবজাস্তা ফের প্রশ্ন করেন, 'বুখারার আমীর পালিয়ে আসার সময় যে ইরানী তসবিরের বাণ্ডিল সঙ্গে এনেছিলেন, তাতে হিরাতের জরীন-কলম ওস্তাদ বিহজাদের আঁকা সমরকন্দের পোলো খেলার ছবি দেখেছেন ?' আপনি নির্ভয়ে বলতে পারেন 'না' কারণ কাবুল শহরে ওরকম কোনো তসবিরের বাণ্ডিল নেই।

পণ্ডিতদের কথা হচ্ছে না। যে আস্তাবলে সিকন্দর শাহের ঘোড়া

## प्रत्भ विद्याप

বাঁধা ছিল, সেখানে এখন হয়ত বেগুন ফলছে। পণ্ডিভরা কম্পাস
নিয়ে তার নিশানা লাগাতে পারলে আনন্দে বিহবল। কোথায় এক
টুকরো পাথরে বুদ্ধের কোঁকড়া চুলের আড়াই গাছা ঘষে ক্ষয়ে প্রায়
হাতের তেলোর মত পালিশ হয়ে গিয়েছে; তাই পেয়ে পণ্ডিভ
পঞ্চমুখ— পাড়া অভিষ্ঠ করে তোলেন। এঁদের কথা হচ্ছে না। আমি
সাধারণ পাঁচজন্মের কথা বলছি, যারা দিল্লী আগ্রা সেকেন্দ্রার জেল্লাই
দেখেছে। তাদের চোখে চটক, বুকে চমক লাগাবার মত রসক্স
কাবুলে নেই।

কাজেই কাবুলে পেঁছে কাউকে তুর্কীনাচের চর্কিবাজি খেতে হয় না। পাথর-ফাটা রোদ্দুরে শুধু পায়ে শান বাঁধানো ছ'ফার্লোঙী চম্বর মন্ত্রীতে হয় না, নাকে মুখে চামচিকে বাহুড়ের থাবড়া খেয়ে খেয়ে পঁচা বোটকা গন্ধে আধা ভিরমি গিয়ে মিনার-শিখর চড়তে হয় না।

আইরিশম্যানের মত দিব্যি হাত ধোওয়া হল, অথচ হাত ভিজল না।

তাই কাবুল মনোরম জায়গা। এবং সবচেয়ে আরামের কথা হচ্ছে যে, যা কিছু দেখবার তা বিনা মেহনতে দেখা যায়। বন্ধু-বান্ধবের কেউ না কেউ কোনো একটা বাগানে সমস্ত দিন কাটাবার জন্ম একদিন ধরে নিয়ে যাবেই।

গুলবাগ কাবুলের কাছেই— হেঁটে, টাঙ্গায়, মোটরে যে কোনো কৌশলে যাওয়া যায়।

তিন দিকে উচু দেওয়াল, একদিকে কাবুল নদী; তাতে বাঁধ দিয়ে বেশ খানিকটা জায়গা পুকুরের মত শাস্ত স্বচ্ছ করা হয়েছে। বাগানে অজস্র আপেল-নাসপাতির গাছ, নরগিস্ ফুলের চারা, আর ঘন সবুজ ঘাস। কার্পেট বানাবার অন্তুপ্রেরণা মান্থুয় নিশ্চয় এই

## क्राम विकास

খাদের থেকেই পেয়েছে। সেই নরম তুলতুলে ঘাদের উপর ইয়ার-বন্ধী ভালো ভালো কার্পেট পেতে গান্দাগোন্দা তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসবেন। পাঁচ মিনিট যেতে না-যেতে স্বাই চিং হয়ে শুয়ে পড়বেন।

দীর্ঘ তয়ঙ্গী চিনারের ঘন-পল্লবের ফাঁকে ফাঁকে দেখবেন আস্বচ্ছ ফিরোজা আকাশ। গাছের ফাঁক দিয়ে দেখবেন কাবৃল পাহাড়ের গায়ে সাদা মেঘের হুটোপুটি। কিম্বা দেখবেন হুটোপুটি নয়, এক পাল সাদা মেঘ যেন গৌরীশঙ্কর জয় করতে উঠে পড়ে লেগেছে। কোমর বেঁধে প্ল্যানমাফিক একজন আরেকজনের পিছনে ধাকা দিয়ে দিয়ে চুড়ো পেরিয়ে ওদিকে চলে যাবার তাদের মতলব। ধীরে স্থন্থে গড়িয়ে গড়িয়ে খানিকটে চড়ার পর কোন্ এক অদৃশ্য নন্দীর ত্রিশ্লে ঘা খেয়ে নেমে আসছে, আবার এগছে, আবার ধাকা খাছে। তারপর আলাদা ট্যাকটিক চালাবার জন্য ছু'তিনজন একজন আরেকজনকে জড়িয়ে ধরে বিলকুল এক হয়ে গিয়ে নৃতন করে পাহাড় বাইতে শুরু করবে। হঠাৎ কখন পাহাড়ের আড়াল থেকে আরেকদল মেঘের চুড়োয় পৌছতে পেরে খানিকটে মাথা দেখিয়ে এদের যেন লক্ষা দিয়ে আড়ালে ড়ব মারবে।

উপরের দিকে তাকিয়ে দেখবেন চিনারপল্লব, পাহাড় সব কিছু ছাড়িয়ে উধের্ব অতি উধের্ব আপনারই মত নীল গালচেয় শুয়ে একখানা টুকরো মেঘ : অতি শাস্ত নয়নে নিচের মেঘের গৌরীশঙ্কর-অভিযান দেখছে— আপনারই মত। ওকে 'মেঘদূত' করে হিন্দুস্থান পাঠাবার যো নেই। ভাবগতিক দেখে মনে হয় যেন বাবুরশাহের আমল থেকে সে ঐখানে শুয়ে আছে, আর কোথাও যাবার মতলব নেই। পানশিরের আবছর রহমান এরই কাছ থেকে চুপ করে বসে থাকার কায়দাটা রপ্ত করেছে।

নাকে আসবে নানা অজানা ফুলের মেশা গন্ধ। যদি গ্রীম্মের অন্তিম নিঃশাস হয়, তবে তাতে আরো মেশানো আছে পাকা আপেল, অ্যাপ্রিকটের বাসী বাসী গন্ধ। তিন পাঁচিলের বন্ধ হাওয়াতে সে গন্ধ পচে গিয়ে মিষ্টি মিষ্টি নেশার আমেজ লাগায়। চোথ বন্ধ হয়ে আসে— তথন শুনতে পাবেন উপরের হাওয়ার দোলে তরুপল্লবের মর্মর আর নাম-না-জানা পাখির জান-হানা-দেওয়া ক্লান্ড কুজন।

সব গন্ধ ডুবিয়ে দিয়ে অতি ধীরে ধীরে ভেসে আসবে বাগানের এক কোণ থেকে কোর্মা-পোলাও রান্নার ভারী খুশবাই। চোখে তব্দা, জিভে জল। দ্বন্দের সমাধান হবে হঠাৎ গুড়ুম শব্দে, আর পাহাড়ে পাহাড়ে মিনিটখানেক ধরে তার প্রতিধ্বনি শুনে।

কাবুলের সবচেয়ে উচু পাহাড় থেকে বেলা বারোটার কামান দাগার শব্দ। সবাই আপন আপন ট্যাক্ঘড়ি থুলে দেখবেন— হাত্ঘড়ির রেওয়াজ কম— ঘড়ি ঠিক চলছে কিনা। কাবুলে এ রেওয়াজ অলজ্বনীয়। ঘড়ি না-বের-করা স্নবের লক্ষণ,— 'আহা যেন একমাত্র ওঁয়ার ঘড়িরই চেক-আপের দরকার নেই—'

যাঁদের ঘড়ি কাঁটায় কাঁটায় বারোটা দেখালো না, তাঁরা স্বস্তির নিঃশাস ফেলবেন। কাবুলের কামান নাকি ইহজন্মে কখনো ঠিক বারোটার সময় বাজেনি। কারো ঘড়ি যদি ঠিক বারোটা দেখাল তার তবে রক্ষে নেই। সকলেই তখন নিঃসন্দেহ যে, সে ঘড়িটা দাগী-পুনী— ওঁদের ঘড়ির মত বেনিফিট অব ডাউট পেতে পারে না। গান্ধার শিল্পের বুদ্ধমূর্তির চোখেমুখে যে অপার তিতিক্ষা, তাই নিয়ে সবাই তখন সে ঘড়িটার দিকে করুণ নয়নে তাকাবেন।

মীর আসলম আরবী ছন্দে ফার্সী বলতেন অর্থাৎ আমাদের দেশে ভটচাযরা যে রকম সংস্কৃতের তেলে ডোবানো সপস্পে

বাঙলা বলে থাকেন। আমাকে জিজ্ঞেদ করলেন, 'প্রাতঃ, 'চহার-মগজ শিকন' কি বস্তু তস্তু সন্ধান করিয়াছ কি ?'

আমি বললুম, ''চহার' মানে 'চার' আর 'মগ্জ্' মানে 'মগজ্', 'শিকস্তন' মানে 'টুকরো টুকরো করা।' অর্থাৎ যা দিয়ে চারটে মগজ্ ভাঙা যায়, এই আরবী ব্যাকরণ-ট্যাকরণ কিছু হবে আর কি ?'

মীর আসলম বললেন, ''চহার-মগজ' মানে 'চতুর্মস্তিক্ষ' অতি অবশ্য সত্য, কিন্তু যোগরাঢ়ার্থে ঐ বস্তু আক্ষোট অথবা আখরোট। অতএব 'চহার-মগৃজ্-শিকন' বলিতে শক্ত লোহার হাতুড়ি বোঝায়।' তারপর দাগীঘড়িওয়ালা প্যারিসফের্তা সইফুল আলমের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আয় বরাদরে আজীজে মন্, হে আমার প্রিয় আতঃ, যোগরাঢ়ার্থে ঘটিকাযন্ত্র অথচ ধর্মত কার্যত্ত যে দ্রব্য 'চহার-মগৃজ্-শিকন' সে বস্তু তুমি তোমার যাবনিক অঙ্গরক্ষার আস্তরণ মধ্যে পরম প্রিয়তমার স্থায় বক্ষ-সংলগ্ন করিয়া রাখিয়াছ কেন ? অপিচ পশ্য, পশ্য, অদুরে উত্থানপ্রাস্থে পরিচারকর্বন্দ উপর্যুক্ত যন্ত্রাভাবে উপলথগু দ্বারা অক্ষরোট ভগ্ন করিবার চেষ্টায় গলন্বর্ম হইতেছে। তোমার হৃদয় কি ঐ উপলথগুর স্থায় কঠিন অথবা বজ্ঞাদপি কঠোর ?'

দাগী ঘড়ি রাখা এমনি ভয়ন্ধর পাপ যে, প্যারিসফের্তা বাকচতুর সইফুল আলম পর্যস্ত একটা জুতসই উত্তর দিতে পারলেন না। সাদামাটা কি একটা বিড় বিড় করলেন যার অর্থ এক মাঘে শীত যায় না।

মীর আসলম বললেন, 'ঐ সহস্র হস্ত উচ্চ পর্বতশিখর হইতে তথাকথিত দ্বাদশ ঘটিকার সময় এক সনাতন কামান ধ্যু উদ্গিরণ করে— কখনো কখনো ভজ্জনিত শব্দও কাবুল নাগরিকরাজির কর্ণকুহরে প্রবেশ করে। শুনিয়াছি, একদা দ্বিপ্রহরে তোপচী

লক্ষ্য করিল যে, বিক্ষোরকচ্র্নের অনটন। কনিষ্ঠ প্রাতাকে আদেশ করিল সে যেন নগরপ্রান্তের অস্ত্রশালা হইতে প্রয়োজনীয় চ্র্প আহরণ করিয়া লইয়া আইসে। কনিষ্ঠ প্রাতা সেই সহস্র হস্ত পরিমাণ পর্বত অবতরণ করিল, শ্রান্তি দ্রার্থে বিপণি মধ্যে প্রবেশ করত অষ্টাধিক পাত্র চৈনিক যুষ পান করিল, প্রয়োজনীয় ধ্যুচ্র্ণ আহরণ করত পুনরায় সহস্রাধিক হস্ত পর্বতশিখরে আরোহণ করিয়া কামানে অগ্নিসংযোগ করিল। স্বীকার করি, অপ্রশস্ত দিবালোকেই সেইদিন নাগরিকর্ম্প কামানধ্বনি শুনিতে পাইয়াছিল, কিন্তু প্রাতঃ সইফুল আলম, সেইদিনও কি তোমার 'চহার-মগ্জ্-শিকন' কণ্টকে কণ্টকে দ্বাদশ ঘটিকার লাঞ্ছন অন্ধন করিয়াছিল ?'

আমি বললুম, 'এ রকম ঘড়ি আমাদের দেশেও আছে— তাকে বলা হয়, আঁব-পাড়ার ঘড়ি।'

সইফুল আলম আর মীর আসলম ছাড়া সবাই জিজ্ঞেস করলেন, 'আঁব' কি ? সইফুল আলম বোম্বাই হয়ে প্যারিস যাওয়া-আসা করেছেন। কিন্তু মীর আসলম ?

তিনিই বললেন, 'আম্র অতীব স্থুরসাল ভারতীয় ফলবিশেষ। জাক্ষা আন্তের মধ্যে কাহাকে রাজমুকুট দিব সেই সমস্থা এ যাবং সমাধান করিতে পারি নাই।'

আমি জিজ্ঞেদ করলুম, 'কিন্তু আপনি আম খেলেন কোথায় ?'

মীর আসলম বললেন, 'চতুর্দশ বংসর হিন্দুস্থানের দেওবন্দ রামপুরে শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া অন্ত তোমার নিকট হইতে এই প্রশ্ন শুনিতে হইল ? কিন্তু শোকাতুর হইব না, লক্ষ্য করিয়াছি তোমার জ্ঞানতৃষ্ণা প্রবলা। শুভলগ্নে একদিন তোমাকে ভারত-আফগানি-স্থানের সংস্কৃতিগত যোগাযোগ সম্বন্ধে জ্ঞানদান করিব। উপস্থিত পশ্চাদিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাইবে তোমার অমুগত ভৃত্য

আবহুর রহমান খান তোমার মুখারবিন্দ দর্শনাকাজ্ফায় ব্যাকুল হইয়া দণ্ডায়মান।

কী আপদ, এ আবার জুটল কোখেকে ?

দেখি হাতে লুন্দি তোয়ালে নিয়ে দাঁড়িয়ে। বলল, 'খানা তৈরী হতে দেরী নেই. যদি গোসল করে নেন।'

ইয়ারদোস্তের ছ'চারজন ততক্ষণে বাঁথে নেমেছে। সবাই কাবুল-বাদিন্দা, সাঁতার জানেন না, জলে নামলেই পাথরবাটি। মাত্র একজন চতুদিকে হাত-পা ছুঁড়ে, বারিমন্থনে গোয়ালন্দী জাহাজকে হার মানিয়ে বিপুল কলরবে ওপারে পৌছে হাপাচ্ছেন। এপারে অফুরস্ত প্রশংসাধ্বনি, ওপারে বিরাট আত্মপ্রসাদ। কাবুল নদী সেখানটায় চওড়ায় কুড়ি গজও হবে না।

কিন্তু সেদিন গুলবাগে কান্নাকাটি পড়ে গিয়েছিল। কাবুলীরা কথনো ডুব-সাঁতার দেখেনি।

ঐ একটিবারই এপার-ওপার সাঁতার কেটেছিলুম। ও রকম ঠাণ্ডা জল আমাদের দেশের শীতকালের রাতত্বপুরে পানাঠাসা এঁদো পুকুরেও হয় না। সেই ছু'মিনিট সাঁতার কাটায় খেসারতি দিয়েছিলুম ঝাড়া একঘণ্টা রোদ্ধুরে দাঁড়িয়ে, দাঁতে দাঁতে কন্তাল বাজিয়ে, সব্বাঙ্গে অশ্থপাতার কাঁপন জাগিয়ে।

মীর আসলম অভয় দিয়ে বললেন, 'বরফগলা জলে নাইলে নিওমোনিয়ার ভয় নেই।'

আমি সায় দিয়ে বললুম, 'মানসসরোবরে ডুব দিয়ে যখন মানুষ মরে না, তখন আর ভয় কিসের?' কিন্তু বুঝতে পারলুম বন্ধু বিনায়ক রাও মসোজী মানসসরোবরে ডুব দেবার পর কেন তিন ঘন্টা ধরে রোদ্দুরে ছুটোছুটি করেছিলেন। মানস বিশ হাজার ফুটের কাছাকাছি কাবুল সাত হাজারও হবে না।

কিন্তু সেদিন মীর আসলম আর সইফুল আলম ছাড়া সকলেরই দৃঢ়বিশ্বাস হয়েছিল যে, আমি মরতে মরতে বেঁচে যাওয়ায় তখনো প্রাণের ভয়ে কাঁপছি। শেষটায় বিরক্ত হয়ে বললুম, 'আবার না হয় ডুব-সাঁতার দেখাছিঃ।'

সবাই 'হাঁ হাঁ, কর কি, কর কি,' বলে ঠেকালেন। অবশ্যমৃত্যুর হাত থেকে এক মুসলমানকে আরেক মুসলমানের জান বাঁচানো অলজ্বনীয় কর্তব্য।

তিন ট্করো পাথর, বাগান থেকেই কুড়ানো শুকনো ডাল-পাতা আর হু'চারটে হাঁড়িবাসন দিয়ে উত্তম রান্না করার কায়দায় ভারতীয় আর কাবুলী রাঁধুনীতে কোনো তফাত নেই। বিশেষত মীর আসলম উনবিংশ শতাব্দীর ঐতিহ্যে গড়ে-ওঠা পশুত। অর্থাৎ গুরুগৃহে থাকার সময় ইনি রান্না করতে শিথেছিলেন। তাঁর তদার্কিতে সেদিনের রান্না হয়েছিল যেন হাজিফের একখানা উৎকৃষ্ট গজল।

যথন ঘুম ভাঙলো, তখন দেখি সমস্ত বাগান নাক ডাকাচ্ছে—
একমাত্র হঁকোটা ছাড়া। তা আমরা যতক্ষণ জেগেছিলুম, সে এক
লহমার তরেও নাক ডাকানোতে কামাই দেয়নি। কিন্তু কাবুলী
তামাক ভয়ংকর তামাক— সাক্ষাং পেল্লাদ মারা গুলী। প্রফ্লাদকে
হাতীর পায়ের তলায়, পাহাড় থেকে ফেলে, পাষাণ চাপা দিয়ে
মারা যায়নি, কিন্তু এ তামাকে তিনি ছটি দম দিলে আর দেখতে
হত না। এ তামাক লোকে যত না খায়, তার চেয়ে বেশী কাশে।
ঠাণ্ডা দেশ বলে আফগানিস্থানের তামাক জাতে ভালো, কিন্তু সে
তামাককে মোলায়েম করার জন্ম চিটে-গুড়ের ব্যবহার কাবুলীরা
জানে না, আর মিষ্টি-গরম ধিকিধিকি আগুনের জন্ম টিকে বানাবার
কায়দা তারা এখনো আবিন্ধার করতে পারেনি।

পড়স্ত রোদে দীর্ঘ তরুর দীর্ঘতর ছায়া বাগান জুড়ে ফালি ফালি

দাপ কেটেছে। সব্জ কালোর ডোরাকাটা নাছসমূহস জ্বেরার মত বাগানখানা নিশ্চিন্দি মনে ঘুমছে। নরগিস ফুল ফোটার তখনো অনেক দেরী, কিন্তু চারা-ক্ষেতের দিকে তাকিয়ে দেখি, তারা যেন রোদ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চাঙা হয়ে উঠেছে। কল্পনা না সভিয় বলতে পারব না, কিন্তু মনে হল যেন অল্প অল্প গদ্ধ সেদিক থেকে ভেসে আসছে। রান্তিরে যে খুশবাইয়ের মজলিশ বসবে, তারি মোহড়ার সেতারে যেন অল্প অল্প পিড়িং পিড়িং মিঠা বোল ফুটে উঠছে। জলে ছাওয়ায়, মিঠে হাওয়ায় সমস্ত বাগান স্থেশভামলিম, অথচ এই বাগানের গা ঘেঁষেই দাঁড়িয়ে রয়েছে হাজার ফুট উচু কালো নেড়া পাথরের খাড়া পাহাড়। তাতে এক ফোটা জল নেই, এক মুঠো ঘাস নেই। বুকে একরন্তি দয়ামায়ার চিহ্ন নেই— যেন উলঙ্গ সাধক মাথায় মেছের জটা বেঁধে কোনো এক মন্বন্ধরবাণী কঠোর সাধনায় মগ্র।

পদপ্রান্তে গুলবাগের সবুজপরী কেঁদে কেঁদে কাব্ল নদী ভরে দিয়েছে।

ফকীরের সেদিকে ভ্রাক্ষেপ নেই।

বাড়ি ফিরে কোনো কাজে মন গেল না। বিছানায় শুয়ে আবছর রহমানকে বললুম, জানলা খুলে দিতে। দেখি পাহাড়ের চূড়ায় সপ্তবি। 'আঃ' বলে চোখ বন্ধ করলুম। সমস্ত দিন দেখেছি অজ্ঞানা ফুল, অজানা গাছ, আধাচেনা মানুষ, আর অচেনার চেয়েও পীড়াদায়ক অপ্রিয়দর্শন শুক্ষ কঠিন পর্বত। হঠাৎ চেনা সপ্তবি দেখে সমস্ত দেহমন জুড়ে দেশের চেনা ঘর-বাড়ির জন্ম কি এক আকুল আগ্রহের আঁকুবাঁকু ছড়িয়ে পড়ল।

স্বপ্নে দেখলুম, মা এষার নমাজ পড়ে উত্তরের দাওয়ায় বসে সপ্তর্ষির দিকে তাকিয়ে আছেন। কাবুলে ছই নম্বরের দ্রপ্টব্য তার বাজার। অমৃতসর, আগ্রা, কাশীর পুরোনো বাজার যাঁরা দেখেছেন, এ বাজারের গঠন তাঁদের বৃঝিয়ে বলতে হবে না। সরু রাস্তা, ছদিকে বৃক-উচু ছোট ছোট খোপ। পানের দোকানের ছই বা তিন-ডবল সাইজ। দোকানের সামনের দিকটা খোলা বাজের ঢাকনার মত এগিয়ে এসে রাস্তার খানিকটা দখল করেছে। কোনো কোনো দোকানের বাজের ভালার মত কজা লাগানো, রাত্রে তুলে দিয়ে দোকানে নিচের আধখানা বন্ধ করা যায়— অনেকটা ইংরিজীতে যাকে বলে পুটিঙ আপ দি শাটার'।

বুকের নিচ থেকে রাস্তা অবধি কিংবা তারো কিছু নিচে দোকানেরই একতলা গুদাম-ঘর, অথবা মুচির দোকান। কাবুলের যে কোনো বাজারে শতকরা ত্রিশটি দোকান মুচির। পেশাওয়ারের পাঠানরা যদি হপ্তায় একদিন জুতোতে লোহা পোঁতায়, তবে কাবুলে তিন দিন। বেশীরভাগ লোকেরই কাজ-কর্ম নেই— কোনো একটা দোকানে লাফ দিয়ে উঠে বসে দোকানীর সঙ্গে আড্ডা জমায়, ততক্ষণ নিচের অথবা সামনের দোকানের একতলায় মুচি পয়জারে গোটা কয়েক লোহা ঠুকে দেয়।

আপনি হয়ত ভাবছেন যে, দোকানে বদলে কিছু একটা কিনতে হয়। আদপেই না। জিনিসপত্র বেচার জন্ম কাবুলী দোকানদার মোটেই ব্যস্ত নয়। কুইক টার্নওভার নামক পাগলা রেসের রেওয়াজ প্রাচ্যদেশীয় কোনো দোকানে নেই। এমন কি কলকাতা

# क्षरण विराम्द्रण

থেকেও এই গদাইলস্করী চাল সম্পূর্ণ লোপ পায়নি। চিংপুরের শালওয়ালা, বড়বাজারের আতরওয়ালা এখনো এই আরামদায়ক ঐতিহাটি বজায় রেখেছে।

সুখহুংখের নানা কথা হবে— কিন্তু পলিটিক্স ছাড়া। তাও হবে, তবে তার জন্ম দোস্তি ভালো করে জমিয়ে নিতে হয়। কাবুলের বাজার ভয়ন্বর ধূর্ত — তিনদিন যেতে না যেতেই তামাম বাজার জেনে যাবে আপনি ব্রিটিশ লিগেশনে ঘন ঘন গতায়াত করেন কিনা— ভারতবাসীর পক্ষে রাশিয়ান দূতাবাস অথবা আফগান ফরেন আপিসের গোয়েন্দা হওয়ার সন্তাবনা অত্যন্ত কম। যথন দোকানী জানতে পারে যে, আপনি হাই-পলিটিক্স নিয়ে বিপজ্জনক জায়গায় খেলাধুলো করেন না, তখন আপনাকে 'বাজার গপ্' বলতে তার আর বাধবে না। আর সে অপূর্ব গপ্— বলশেভিক তুর্কীস্থানের জ্রীস্বাধীনতা থেকে আরম্ভ করে, পেশাওয়ারের জানকীবাঈকে ছাড়িয়ে দিল্লীর বড়লাটের বিবিসায়েবের বিনে পয়সায় হীরা-পাল্লা কেনা পর্যন্ত। সে সব গল্পের কতটা গাঁজা কতটা নীট ঠাহর হবে কিছুদিন পরে, যদি নাক-কান খোলা রাখেন। তখন বাদ দরকসের টাকায় বারো আনা, চোদ্দ আনা ঠিক ঠিক ধরতে পারবেন।

যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করে, তাদের পক্ষে এই 'বাজার গপ্' অতীব অপরিহার্য। মোগল ইতিহাসে পড়েছি, দিল্লীকে ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র করে করে এককালে সমস্ত ভারতবর্ষ এমন কি ভারতবর্ষ ছাড়িয়ে তুর্কীস্থান ইরান পর্যস্ত ভারতীয় হণ্ডির তাঁবেতে ছিল। গুণীদের মুখে শুনেছি বাঙলার রাজা জগংশেঠের হণ্ডি দেখলে বুখারার খান পর্যস্ত চোখ বন্ধ করে কাঁচা টাকা ঢেলে দিতেন। কিন্তু এই বিস্তীর্ণ ব্যবসা চালু রাখার জন্ম ভারতীয় বণিকদের আপন আপন ডাক পাঠাবার বন্দোবন্ত ছিল। তার বিশেষ প্রয়োজনও ছিল। হয়ত

## क्षरण विस्तरण

দিল্লীর শাহানশাহ আহমদাবাদের স্থবেদারের (গভর্নর) উপর বীতরাগ হয়ে তাকে ডিসমিসের ফরমান জারী করলেন— সেফরমান আহমদাবাদ পৌছতে অস্তত দিন সাতেক লাগার কথা। ওদিকে স্থবেদার হয়ত ছ'হাজার ঘোড়া কেনার জ্ঞ্য আহমদাবাদী বেনেদের কাছ থেকে টাকা ধার করেছেন— ফরমান পৌছলে স্থবেদার পত্রপাঠ দিল্লী রওনা দেবেন। সে টাকাটা বের করতে বেনেদের তখন ভয়ন্কর বেগ পেতে হত— স্থবেদার বাদশাহকে খুশী করে নৃতন স্থবা, নিদেনপক্ষে নৃতন জায়গীর না পেলে সে টাকাটা একেবারেই মারা থেত।

তাই যে সন্ধ্যায় বাদশা ফরমানে মোহর বসালেন, সেই সন্ধ্যায়ই বেনেদের দিল্লীর হোস থেকে আপন ডাকের ঘোড়সওয়ার ছুটত আহমদাবাদে। সেখানকার বিচক্ষণ বেনে বাদশাহী ফরমান পোঁছবার পূর্বেই স্থবেদারের হিসেবে ঢেরা কেটে দিত— পাওনা টাকা যতটা পারত উশুল করত— নৃতন ওভারড্রাফ্ট্ কিছুতেই দিত না ও দরকার হলে দেবার দায় এড়াবার জন্ম হঠাৎ পালিতাণায় 'তীর্থভ্রমণে' চলে যেত। তিনদিন পর ফরমান পোঁছলে পর স্থবেদারের চোখ খুলত। তখন বুঝতে পারতেন বেনে হঠাৎ ধর্মানুরাগী হয়ে পালিতাণার কোন ভীর্থ করতে চলে গিয়েছিল।

আফগানিস্থানে এখনো সেই অবস্থা। বাদশা কাবুলে বসে
কখন হিরাত অথবা বদখশান স্থবার কোন্ কর্ণধারের কর্ণ কর্তন
করলেন, তার খবর না জেনে বড় ব্যবসা করার উপায় নেই। তাই
'বাজার গপের' ধারা কখন কোন্দিকে চলে, তার দিকে কড়া নজর
রাখতে হয়, আর তীক্ষবুদ্ধির ফিলটার যদি আপনার থাকে, তবে
সেই ঘোলাটে 'গপ্' থেকে খাঁটি-তত্ত্বের করে আর দশজনের চেয়ে
বেশী মুনাফা করতে পারবেন।

>0

আফগানিস্থানের ব্যাঙ্কিং এখনো বেশীরভাগ ভারতীয় হিন্দুদের হাতে। ভারতীয় বলা হয়ত ভূল, কারণ এদের প্রায় সকলেই আফগানিস্থানের প্রজা। এদের জীবন যাত্রার প্রণালী, সামাজিক সংগঠন, পালাপরব সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত কেউ কোনো গবেষণা করেননি।

আশ্চর্য বোধ হয়। মরা বোরোবোছর নিয়ে প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ পড়ে, একই ফোটোগ্রাফের বিশখানা হাজ্বা-ভোঁতা প্রিণ্ট দেখে দেখে সন্মের সীমা পেরিয়ে যায়, কিন্তু এই জ্যান্ত ভারতীয় উপনিবেশ সম্বন্ধে 'বৃহত্তর ভারতের' পাণ্ডাদের কোনো অনুসন্ধিৎসা কোনো আত্মীয়তা-বোধ নেই।

মৃত বোরোবোত্বর গোত্রভুক্ত, জীবস্ত ভারতীয় উপনিবেশ অপাংক্তেয়, ব্রাত্য। ভারতবর্ষের সধবারা তাজা মাছ না থেয়ে শুটকি মাছের কাঁটা দাঁতে লাগিয়ে একাদশীর দিনে সিঁথির সিঁত্র অক্ষয় রাখেন।

কাবুলের বাজার পেশাওয়ারের চেয়ে অনেক গরীব, কিন্তু অনেক বেশী রঙীন। কম করে অন্তত পঁচিশটা জাতের লোক আপন আপন বেশভ্যা চালচলন বজায় রেখে কাবুলের বাজারে বেচাকেনা করে। হাজারা, উজবেগ (বাঙলা উজবৃক), কাফিরিস্থানী, কিজিলবাশ (ভারতচন্দ্রে কিজিলবাসের উল্লেখ আছে, আর টীকাকার তার অর্থ করেছেন 'একরকম পর্দা'!) মঙ্গোল, কুর্দ এদের পাগড়ি, টুপি, পুস্তিনের জোকা, রাইডিং বুট দেখে কাবুলের দোকানদার এক মুহুর্তে এদের দেশ, ব্যবসা, মুনাফার হার, কপ্পুশ না দরাজ্ব-হাত চট করে বলে দিতে পারে।

এই সব পার্থক্য স্বীকার করে নিয়ে তারা নির্বিকার চিত্তে রাস্তা দিয়ে চলে। আমরা মাড়োয়ারী কিংবা পাঞ্জাবীর সঙ্গে লেনদেন

করার সময় কিছুতেই ভ্লতে পারি না যে, তারা বাঙালী নয়—

ত্ব'পয়সা লাভ করার পর কোনো পক্ষই অহ্য পক্ষকে নেমস্তম করে

বাড়িতে নিয়ে খাওয়ানো তো দূরের কথা, হোটেলে ডেকে নেওয়ার

রেওয়াজ পর্যস্ত নেই। এখানে ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে সঙ্গে

সামাজিক যোগাযোগ অঙ্গাঙ্গি বিজড়িত।

স্বপ্রসম লোকযাত্রা। খাস কাব্লের বাসিন্দারা চিংকার করে একে অক্সকে আল্লারস্থলের ডরভয় দেখিয়ে সওদা করছে, বিদেশীরা খচ্চর গাধা ঘোড়ার পিঠে বসে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ফার্সীতে দরকসর করছে, ব্খারার বড় কারবারি ধীরে গন্ধীরে দোকানে ঢুকে এমনভাবে আসন নিচ্ছেন যে, মনে হয় বাকী দিনটা ঐখানেই বেচাকেনা, চা-ভামাক-পান আর আহারাদি করে রাত্রে সরাইয়ে ফিরবেন— তাঁর পিছনে চাকর হুঁকো-কন্ধি সঙ্গে নিয়ে ঢুকছে। তারও পিছনে খচ্চর-বোঝাই বিদেশী কার্পে ট। আপনি উঠি উঠি করছিলেন, দোকানদার কিছুতেই ছাড়বে না। হয়ত মোটা রকমের ব্যবসা হবে, খুদা মেহেরবান, ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর রস্থলেরও আশীর্বাদ রয়েছে, আপনারও যথন ভয়য়য়র তাডা নেই, তখন দাওয়াতটা খেয়ে গেলেই পারেন।

রাস্তায় অনেক অকেজো ছেলে-ছোকরা ঘোরাঘুরি করছে— তাদেরই একটাকে ডেকে বলবে, 'ও বাচ্চা, চাওয়ালাকে বলতো আরেকপ্রস্থ চা দিয়ে যেতে।'

তারপর সেই সব কার্পেটের বস্তা খোলা হবে। কত রঙ, কত চিত্রবিচিত্র নক্সা, কী মোলায়েম স্পর্শস্থ। কার্পেট-শাস্ত্র অগাধ শাস্ত্র— তার কূল-কিনারাও নেই। কাবুলের বাজারে অস্তত ত্রিশ জাতের কার্পেট বিক্রি হয়, তাদের আবার নিজের জাতের ভিতরে বহু গোত্র, বহু বর্ণ। জন্মভূমি, রঙ, নক্সা, মিলিয়ে সরেস নিরেস মালের বাছ-বিচার হয়। বিশেষ রঙের নক্সা বিশেষ উৎকৃষ্ট পশম দিয়ে তৈরী হয়

— সে মালের সস্তা জিনিস হয় না। এককালে বেনারসী শাড়িতে এই ঐতিহ্য ছিল— আড়িবেল শাড়ির বিশেষ নক্সা বিশেষ উৎকৃষ্ট রেশমেই হত— সে নক্সায় নিরেস মাল দিয়ে ঠকাবার চেষ্টা ছিল না।

আজকের দিনে কাবুলের বাজারে কেনবার মত তিনটে ভালো জিনিস আছে— কার্পে ট, পুস্তিন আর সিস্ক। ছোটখাটো জিনিসের ভিতর ধাতুর সামোভার আর জড়োয়া পয়জার। বাদ-বাকি বিলাতী আর জাপানী কলের তৈরী সস্তা মাল, ভারতবর্ষ হয়ে আফগানিস্থানে ঢুকেছে।

কাবলের বাজার ক্রমেই গরীব হয়ে আসছে। তার প্রধান কারণ ইরান ও রুশের নবজাগরণ। আমুদরিয়ার ওপারের মালে বাঁধ দিয়ে রাশানরা তার স্রোত মস্কোর দিকে ফিরিয়ে দিয়েছে, ইরানীরা তাদের মাল সোজাস্থজি ইংরেজ অথবা রাশানকে বিক্রি করে। কাবলের পয়সা কমে গিয়েছে বলে সে ভারতের মাল আর সে পরিমাণে কিনতে পারে না— আমাদের রেশম মলমল মসলিন শিল্পেরও কিছু মরমর, বেশীরভাগ ইংরেজ সাত হাত মাটির নিচে কবর দিয়ে প্রাদ্ধশান্তি করে চুকিয়ে দিয়েছে।

বাবুর বাদশা কাবুলের বাজার দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। বহু জাতের ভিড়ে কান পেতে যে-সব ভাষা শুনেছিলেন, তার একটা ফিরিস্তিও তাঁর আত্মজীবনীতে দিয়েছেন;—

আরবী, ফার্মী, তুর্কী, মোগলী, হিন্দী, আফগানী, পশাঈ, প্রাচী, গেবেরী, বেরেকী ও লাগমানী।

'প্রাচী' হল পূর্ব-ভারতবর্ষের ভাষা, অযোধ্যা অঞ্চলের পূরবীয়া — বাঙলা ভাষা তারই আওতায় পড়ে।

সে সব দিন গেছে; তামাম কাবুলে এখন যুক্তপ্রদেশের তিনজন লোকও আছে কিনা সন্দেহ।

## प्राप्त विद्वारम

তবু প্রাণ আছে, আনন্দ আছে। বাজারের শেষ প্রান্তে প্রকাণ্ড সরাই। সেখানে সন্ধ্যার নমাজের পর সমস্ত মধ্যপ্রাচ্য কাজকর্মে ইস্তফা দিয়ে বেঁচে থাকার মূল চৈতন্সবোধকে পঞ্চেন্দ্রিয়ের রসগ্রহণ দিয়ে চাঙ্গা করে তোলে। মঙ্গোলরা পিঠে বন্দুক ঝুলিয়ে, ভারী রাইডিং বুট পরে, বাবরী চুলে ঢেউ খেলিয়ে গোল হয়ে সরাই-চম্বরে নাচতে আরম্ভ করে। বুটের ধমক, তালে তালে হাততালি আর সঙ্গে সঙ্গে কাবুল শহরের চতুর্দিকের পাহাড় প্রতিধ্বনিত করে তীব্র কণ্ঠে আমুদরিয়া-পারের মঙ্গোল সঙ্গীত। থেকে থেকে নাচের তালের সঙ্গে ঝাঁকুনি দিয়ে মাথা নিচু করে দেয়, আর কানের ত্ব'পাশের বাবরী চুল সমস্ত মুখ ঢেকে ফেলে। লাফ দিয়ে তিন হাত উপরে উঠে শৃত্যে হু'পা দিয়ে ঘন ঘন ঢেরা কাটে, আর হু'হাত মেলে দিয়ে বুক চেতিয়ে মাথা পিছনের দিকে ঠেলে বাবরী চুল দিয়ে সবুজ জামা ঢেকে দেয়। কখনো কোমর তু'ভাঁজ করে নিচু হয়ে বিলম্বিত তালে আন্তে আন্তে হাততালি, কখনো ছ'হাত শৃত্যে উৎক্ষিপ্ত করে ঘূর্ণি হাওয়ার চর্কিবাজি। সমস্তক্ষণ চক্কর ঘুরেই যাচ্ছে, ঘুরেই যাচ্ছে।

আবার এই সমস্ত হটুগোল উপেক্ষা করে দেখবেন, সরাইয়ের এক কোণে কোনো ইরানী কানের কাছে সেতার রেখে মোলায়েম বাজনার সঙ্গে হাফিজের গজল গাইছে। আর পাঁচজন চোখ বন্ধ করে বুঁদ হয়ে দূর ইরানের গুল বুলবুল আর নিঠুরা নিদয়া প্রিয়ার ছবি মনে মনে এঁকে নিছে।

আরেক কোণে পীর-দরবেশ চায়ের মজলিসের মাঝখানে দেশ-বিদেশের ভ্রমণকাহিনী, মেশেদ-কারবালা, মক্কা-মদিনার তীর্থের গল্প বলে যাচ্ছেন। কান পেতে স্বাই শুনছে, বুড়োরা ভাবছে কবে তাদের উপর আল্লার কক্ষণা হবে, মৌলা কবে তাদের মদিনায়

# क्षात्म विकास

ডেকে নিয়ে যাবেন, প্রাণ তো ওষ্ঠাগত,—

লবোঁ পর হৈ দম আয় মূহম্মদ সমহালো, মেরে মোলা মুঝে মদিনে বোলা লো!

ঠোটের উপর দম এসে গেছে বাঁচাও মুহম্মদ, হে প্রভু আমায় ডাকো মদিনায়, ধরেছি ভোমার পদ।

পুস্তিন ব্যবসায়ীর কুঠরিতে কবির মজলিস। অজাতশ্মশ্রু স্থানীল গুন্দ, কাজল-চোথ, তরুণ কবি মোমবাতির সামনে হাঁটু মুড়ে বসে তুলোট কাগজে লেখা কবিতা পড়ে শোনাচ্ছেন। তাঁর এক পদ পড়ার সঙ্গে তামাম মজলিস একগলায় পদের পুনরাবৃত্তি করছে — মাঝে মাঝে উৎসাহিত হয়ে মরহাবা, আফরীন, শাবাশ বলে উচ্চকণ্ঠে কবির তারিফ করছে।

চার সর্ণারজীতে মিলে একটা পুরানো গ্রামোফোনে নথের মতো পালিশ তিনখানা রেকর্ড ঘুরিয়ে বাজাচ্ছে—

> হরদি বোতলা ভরদি বোতলা পাঞ্জাবী বোতলা লাল বোতলা

হায়, কাবুলে বোতল বারণ। কে জানত, প্রবণেও অর্ধপান!

আর আসল মজলিস বসেছে কুহিস্থানের তাজিকদের আডায়। হেঁড়ে গলায় আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে, দেয়াল-পাথর ফাটিয়ে কোরাস গান.

আয় ফতু, জানে মা— ফতুজান, ফতুজান,

বর তু শওম কুরবা—†—†—ন।

কুরবানের 'আ' দীর্ঘ অথবা হস্ক, অবস্থা ভেদে— সম মেলাবার জন্ম। উচ্চাঙ্গের কাব্যস্তি নয়, তবু দরদ আছে,

ওগো ফতুজান,

ত হারি লাগিয়া

দিল-জান দিয়া

হব আমি কুরবান!

উত্তরে ফতুজান যেন অবিশ্বাসের স্থরে বলছেন,

— চেরা রফতী হীচ ন গুফতী দূর হিন্দুস্থান ?

অর্থাৎ—

কেন গেলে আমায় ফেলে দূর হিন্দুস্থান ?

সহস্রপাদ বৈষ্ণব পদাবলীতে যখন এ-প্রশ্নের উত্তর নেই, তখন তাজিক ছোকরার লোক-সঙ্গীতে তার উত্তরের আশা করেন কোন্ অভিনব মন্মট ? মথুরার সিংহাসন জয় হিন্দুস্থানে রাইফেল ক্রয়, ছটোই বদখদ বেতালা উত্তর। হাজারো যুক্তি দিয়ে গীতা বানিয়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জু নের সব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন, কিন্তু মথুরাজয়ের যুক্তির হাল যমুনায় পানি পাবে না বলেই তিনি সেটা ব্রজস্থন্দরী শ্রীরাধার দরবারে পেশ করেননি।

বলহীকের বল্লভও তাই নীরব।

# আঠার

কাব্লের সামাজিক জীবন তিন হিস্তায় বিভক্ত। তিন শরিকে মুখ দেখাদেখি নেই।

পরলা শরিক খাস কাবুলী; সে-ও আবার ছু'ভাগে বিভক্ত—
জনানা, মর্দনা। কাবুলী মেয়েরা কট্টর পর্দার আড়ালে থাকেন,
তাঁদের সঙ্গে নিকট আত্মীয় ছাড়া, দেশী-বিদেশী কারো আলাপ হওয়ার
জো নেই। পুরুষের ভিতরে আবার ছু'ভাগ। একদিকে প্রাচীন
ঐতিহ্যের মোল্লা সম্প্রদায়, আর অক্সদিকে প্যারিস-বার্লিন-মস্কো
ফের্তা এবং তাদের ইয়ারবক্সীতে মেশানো ইয়োরোপীয় ছাঁচে ঢালা
তরুণ সম্প্রদায়। একে অক্সকে অবজ্ঞা করেন, কিন্তু মুখ দেখাদেথি
বন্ধ নয়। কারণ অনেক পরিবারেই বাপ মশাই, বেটা মসিয়ো।

ত্সরা শরিক ভারতীয় অর্থাৎ পাঞ্চাব ফ্রন্টিয়ারের মুসলমান ও ১৯২১ সনের থেলাফৎ আন্দোলনের ভারতত্যাগী মুহাজিরগণ। এন্দের কেউ কেউ কাবুলী মেয়ে বিয়ে করেছেন বলে শ্বশুরবাড়ির সমাজের সঙ্গে এঁরা কিছু কিছু যোগাযোগ বাঁচিয়ে রেখেছেন।

তিসরা শরিক ইংরেজ, ফরাসী, জর্মন, রুশ ইত্যাদি রাজদুতাবাস।
আফগানিস্থান ক্ষুদে গরীব দেশ। সেখানে এতগুলো রাজদুতের
ভিড় লাগাবার কোনো অর্থ নৈতিক কারণ নেই, কিন্তু রাজনৈতিক
কারণ বিস্তর। ফরাসী জর্মন ইতালী তুর্ক সব সরকারের দৃঢ়বিশ্বাস,
ইংরেজ-রুশের মোবের লড়াই একদিন না একদিন হয় খাইবারপাসে, নয় হিন্দুকুশে লাগবেই লাগবে। তাই ছ'দলের পায়তারা
ক্ষার খবর সরজমিনে রাখার জন্ম একগাদা রাজদূতাবাস।

তবু পয়লা শরিক আর ত্সরা শরিকে দেখা-সাক্ষাৎ, কথাবার্তা হয়। ত্সরা শরিকের অধিকাংশই হয় কারবারি, নয় মাস্টার প্রোফেসর। ত্'দলের সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে থাকা অসম্ভব। কিন্তু পয়লা ও তেসরা ও ত্সরা-তেসরাতে কখনো কোনো অবস্থাতেই যোগাযোগ হতে পারে না।

যদি কেউ করার চেষ্টা করে, তবে সে স্পাই।

মাত্র একটি লোক নির্ভয়ে কাবুলের সব সমাজে অবাধে গতায়াত করতেন। বগদানফ সায়েবের বৈঠকখানায় তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয়। নাম দোস্ত মুহম্মদ খান— জাতে খাস পাঠান।

প্রথম দিনের পরিচয়ে শেকহ্যাও করে ইংরেজী কায়দায় জিজ্ঞেস করলেন, 'হাও ড় ইয়ু ড় ?'

দ্বিতীয় সাক্ষাৎ রাস্তায়। দূরের থেকে কাবুলী কায়দায় সেই প্রশ্নের ফিরিস্তি আউড়ে গেলেন, 'খুব হাস্তী, জোর হাস্তী' ইত্যাদি, অর্থাৎ 'ভালো আছেন তো, মঙ্গল তো, সব ঠিক তো, বেজায় ক্লান্ত হয়ে পড়েননি তো ?'

তৃতীয় সাক্ষাৎ তাঁর বাড়িরই সামনে। আমাকে দেখা মাত্র চিৎকার করে বললেন, 'বফরমাইদ, বফরমাইদ (আসুন আসুন, আসতে আজ্ঞা হোক), কদমে তান মবারক (আপনার পদন্বয় পূতপবিত্র হোক), চশমে তান রওশন (আপনার চক্ষ্বয় উজ্জ্ঞলতর হোক), শানায়ে তান দরাজ (আপনার বক্ষস্কন্ধ বিশালতর হোক)—'

তারপর আমার জন্ম যা প্রার্থনা করলেন সেটা ছাপালে এদেশের পুলিশ আমাকে জেলে দেবে।

আমি একট্ থতমত খেয়ে বললুম, 'কি যা তা সব বলছেন ?'
দোস্ত মূহম্মদ চোখ পাকিয়ে তম্বী লাগালেন, 'কেন বলব না ?'
আলবত বলব, এক শ' বার বলব। আমি কি কাবুলের ইরানী

# क्रांच विकास

বললেন, 'কী অসম্ভব বদমায়েশ! আর আমাকে বেকুব বানাবার কায়দাটা দেখলেন গর্ভস্রাবটার! শুধু তাই, নিত্য নিত্য আমাকে বেকুব বানায়।'

তারপর মাথা হেলিয়ে ছলিয়ে আপন মনেই বললেন, 'কিন্তু দাঁড়াও বাচ্চা, স্থাকরার ঠুক্ঠাক্, কামারের এক ঘা।' আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ওর পাঁচ বছরের মাইনে তিন দ' টাকা আমার কাছে জমা আছে। সেই টাকাটা লোপাট মেরে রাইফেল কাঁথে করে একদিন পাহাডে উধাও হয়ে যাব; তথন যাছু টেরটি পাবেন।'

আমি জিজ্ঞেদ করলুম, 'আপনি কলেজ যাবার সময় ঘরে তালা লাগান ?'

তিনি বললেন, 'একদিন লাগিয়েছিলুম। কলেজ থেকে ফিরে দেখি সে তালা নেই, আরেকটা পর্বতপ্রমাণ তালা তার জায়গায় লাগানো। ভাঙ্গবার চেষ্টা করে হার মানলুম। ততক্ষণে পাড়ার লোক জমে গিয়েছে— আগা আহমদের দর্শন নেই। কি আর করি, বসে রইলুম হী হী শীতে বারান্দায়। হেলে ছলে আগা আহমদ এলেন ঘণ্টাখানেক পরে। পাষ্ণ কি বলল জানো? 'ও তালাটা ভালো নয় বলে একটা ভালো দেখে তালা লাগিয়েছি।' আমি যখন মার মার করে ছুটে গেলুম তখন শুধু বললো, 'কারো উপকার করতে গেলেই মার থেতে হয়।''

আমি বললুম, 'ভালা তা হলে আর লাগাচ্ছেন না বলুন।'

'কি হবে ? আগা আহমদ আফ্রিদী, ওরা সব তালা খুলতে পারে। জানো, এক আফ্রিদী বাজী ফেলে আমীর হবীব উল্লার নিচের থেকে বিছানার চাদর চুরি করেছিল।'

আমি বললুম, 'তালা যদি না লাগান তবে একদিন দেখবেন আগা আহমদ আপনার দামী রাইফেল নিয়ে পালিয়েছে।'

দোস্ত মূহম্মদ খূশী হয়ে বললেন, 'তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি আছে দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু আমি তত কাঁচা ছেলে নই। আগা আহমদের দাদা আমাকে আর বছরে ছ' শ' টাকা দিয়েছিল ওর জক্য দাঁও মত একটা ভালো রাইফেল কেনার জন্ম। এটা সেই টাকায় কেনা কিন্তু আগা আহমদ জানে না। ও যদি রাইফেল নিয়ে উবে যায় তবে আমি তার ভাইকে তক্ষ্ণি চিঠি লিখে পাঠাব, 'তোমার আতৃহস্তে রাইফেল পাঠাইলাম; প্রাপ্তি-সংবাদ অতি অবশ্য জানাইবা।' তারপর তুই ভাইয়েতে—'

আমি বললুম, 'স্থন্দ-উপস্থন্দের লড়াই।'

দোস্ত মৃহম্মদ জিজ্ঞাসা করলেন, 'রাইফেলের জম্ম তারা লড়েছিল ?' আমি বললুম, 'না, স্থন্দরীর জম্ম।'

দোস্ত মূহম্মদ বললেন, 'তওবা! তওবা! স্ত্রীলোকের জন্ম কখনো জব্বর লড়াই হয় ? মোক্ষম লড়াই হয় রাইফেলের জন্ম। রাইফেল থাকলে স্থন্দরীর স্বামীকে খুন করে তার বিধবাকে বিয়ে করা যায়। উত্তম বন্দোবস্ত। সে বেহেস্তে গিয়ে ছরী পেল তুমিও স্থন্দরী পেলে।'

রাস্তা পর্যস্ত এগিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'ভেবো না, লক্ষ্য করিনি যে, তুমি আমাকে 'আপনি' বলছো আর আমি 'তুমি' বলে যাচ্ছি। কিন্তু বেশী দিন চালাতে পারবে না। সমস্ত আফগানিস্থানে আমাকে কেউ 'আপনি' বলে না, ইস্তেক আগা আহমদ পর্যস্ত না।'

টাঙ্গায় চড়বার সময় 'দাঁড়াও' বলে ছুটে গিয়ে একখানা বই নিয়ে এসে আমার হাতে গুঁজে দিলেন। মন্তব্য প্রকাশ করলেন, 'ভালো বই, কর্সিকা আর আফগানিস্থানে একই রকম প্রতিশোধের ব্যবস্থা।' চেয়ে দেখি 'কলঁবা'।\*

<sup>\* &#</sup>x27;আগুনের ফুলকি' নাম দিয়ে চারু বন্দ্যোপাধ্যায় অহবাদ করেছেন।

# উনিশ

দিন দশেক পরে একদিন জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখি, দোস্ত মূহম্মদ। ছুটে গিয়ে দরজা খুলে কাবুলী কায়দায় 'ভালো আছেন তো, মঙ্গল তো, সব ঠিক তো', বলতে আরম্ভ করলুম। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলুম, দোস্ত মূহম্মদ কোনো সাড়া-শব্দ না দিয়ে আপন মনে কি সব বিড়-বিড় করে বলে যাচ্ছেন। কাছে এসে কান পেতে যা শুনলুম, তাতে আমার দম বন্ধ হবার উপক্রম। বলছেন, 'কমরত ব শিকনদ, খুদা তোরা কোর সাজদ, ব পূন্দী, ব তরকী ইত্যাদি।'

সরল বাঙলায় ভর্জমা করলে অর্থ দাঁড়ায়, 'তোর কোমর ভেঙে ছু'টুকরো হোক, খুদা তোর ছ'চোখ কানা করে দিন, ভূই ফুলে উঠে ঢাকের মত হয়ে যা, তারপর টুকরো টুকরো হয়ে ফেটে যা।'

আমি কোনো গতিকে সামলে নিয়ে বললুম, 'দোস্ত মুহম্মদ, কি সব আবোল-তাবোল বকছেন ?'

দোস্ত মুহম্মদ আমাকে আলিঙ্গন করে ছ'গালে ছটো বম্শেল ছুমো লাগালেন। বললেন, 'আমি কক্ষনো আবোল-তাবোল বকিনে।' আমি বললুম, 'ভবে এসব কি ?'

বললেন, 'এসব তোর বালাই কাটাবার জন্য। লক্ষ্য করিসনি, এদেশে বাচ্চাদের সাজিয়ে-গুজিয়ে কপালের একপাশে খানিকটে ভূসো মাখিয়ে দেয়। তোর কপালে তো আর ভূসো মাখাতে পারিনে— তাই কথা দিয়ে সেরে নিলুম। যাকে এত গালাগাল দিচ্ছি, যম তাকে নেবে কেন ? পরমায়ু বেড়ে যাবে। বুঝলি ?'

# रमर्च विरमर्च

লক্ষ্য করলুম গেল বার দোস্ত মৃহত্মদ আমাকে 'তৃমি' বলে সম্বোধন করেছিলেন এবারে সেটা 'তৃই'য়ে এসে দাঁড়িয়েছে।

কার্সী ভাষায় 'আপনি, তুমি, তুই' তিন বাক্য নেই— আছে শুধু 'শোমা' আর 'তো'। কিন্তু ঐ 'তো' দিয়ে 'তুমি, তুই' তুই-ই বোঝানো যায়— যে রকম ইংরিজীতে যখন বলি, 'ড্যাম ইউ,' তখন তার অর্থ 'আপনি চুলোয় যান,' নয়, অর্থ তখন 'তুই চুলোয় যা'। খাঁটি পাঠান আবার 'শোমা' কথাটাও ব্যবহার করে না, ইংরেজের মত শুধু ঐ এক 'ইউ'ই জানে। বেতুইনের আরবীতেও মাত্র এক 'আনতা'। বোধ হয় পাঠান, ইংরেজ, বেতুইনের ডিমোক্র্যাসি তার সম্বোধনের সমতায় প্রকাশ পেয়েছে।

দোস্ত মূহম্মদ স্মরণ করিয়ে দিলেন প্যারিসফের্তা সইফুল আলমের ছোট ভাইয়ের বিয়ের নেমস্তন্ধ। সইফুল আলম তাঁকে পাঠিয়েছেন আমাকে নিয়ে যেতে। গাড়ি তৈরী।

मिशदबं ि किर्य वनन्म, 'थान।'

বললেন, 'না। আবছুর রহমানকে বলো তামাক দিতে।' আমি বললুম, 'আবছুর রহমানকে চেনেন তা হলে।'

বললেন, 'তোমাকে কে চেনে বাপু, তুমি তো ছু'দিনের চিড়িয়া আমাকে কে চেনে বাপু, আমিও তিন দিনের পাথি— যে-পাহাড় থেকে নেমে এসেছি, সে-পাহাড়ের গর্ভে আবার চুকে যাব, আগা আহমদের টাকাটা মেরে। আমি কে? মকতবে আমানিয়ার অধ্যাপক অবশ্যি বটি, কিন্তু ক'টা লোক জানে। অথচ বাজারে গিয়ে পুছো, দেখবে সবাই জানে, আমি হচ্ছি সেই মূর্থ, যার কাঁধে বন্দুক রেখে আগা আহমদ শিকার করে; অর্থাৎ আগা আহমদের মনিব। তুমি কে? যার কাঁধে আবছর রহমান বন্দুক রেখেছে— শিকার করে কি না-করে পরে দেখা যাবে। চাকর দিয়ে মনিব চিনতে হয়।'

আমি বললুম, 'বেশক্, বেশক্।' তারপর বাঙলায় বললুম, 
''গোঁপের আমি, গোঁপের তুমি, তাই দিয়ে যায় চেনা।' '

वललन, 'वृक्षियः वल।'

তর্জমা শুনে দোস্ত মূহম্মদ আনন্দে আত্মহারা। শুধু বলেন 'আফরীন, আফরীন, সাবাস, সাবাস, উম্দা কবিতা, জরির কলম।' তারপর মূথে মূথে শেষ লাইনের একটা অমুবাদও করে ফেললেন,—

'মনে বুরুৎ, তনে বুরুৎ, বুরুৎ সনাক্তদার।'

ভারপর বললেন, 'আমি আরবী, ফার্সী, আর তুর্কী নিয়ে কিছু কিছু নাড়াচাড়া করেছি, কিন্তু ভাল রসিকতা কোথাও বিশেষ দেখিনি। পত্তে ভো প্রায় নেই-ই। বাঙলায় বৃঝি এরকম অনেক মাল আছে ?'

আমি বললুম, 'না, মাত্র হুখানা কি আড়াইখানা বই।'

দোস্ত মূহম্মদ নিরাশ হয়ে বললেন, 'তাহলে আর বাঙলা শিখে কি হবে।'

পেশাওয়ারের আহমদ আলী আর কাব্লের দোস্ত মূহম্মদে একটা মিল দেখতে পেলুম— হজনই অল্প রসিকভায় খ্ব মৃশ্ধ হন। তফাতের মধ্যে এইটুকু যে, আহমদ আলীর জীবনের ধারা বয়ে চলেছে আর পাঁচজনের মত, আর দোস্ত মূহম্মদের জীবন যেন নির্মরের স্বপ্পভঙ্গ। এক পাথর থেকে আরেক পাথরে লাফ দিয়ে দিয়ে এগিয়ে চলেছে, মাঝখানে রসিকভার স্থাকিরণ পড়লেই রামধন্ত্র রঙ মেখে নিচ্ছে। ছ'-একবার মামূলি ছঃখকষ্টের কথা বলতে গিয়ে দেখলুম, সে সব কথা ভার কানে যেন পোঁচচ্ছেই না। বিলাসবাসনেও শথ নেই। তিনি যেন সমস্তক্ষণ বোম্বাগড়ের সন্ধানে যেখানে রাজার পিসি পাঁউরুটিতে পেরেক ঠোকেন, যেখানে পণ্ডিতের। টাকের উপর ডাকের টিকিট আঁটেন।

# साम विकास

তাই যখন আমরা বিয়ের মজলিসে গিয়ে কাবুল শহরের গণ্যমান্ত ব্যক্তিদের মাঝখানে আসন পেলুম, তখন দোস্ত মূহম্মদের জন্ত হংখ হল। খানিকক্ষণ পরে দেখি, তিনি চোখ বন্ধ করে বিজ্ বিজ্ করে কি যেন আপন মনে বলে যাচ্ছেন। তাঁর দিকে একটু ঝ্ঁকতেই তিনি বললেন, 'ফয়েজ মূহম্মদের গুণে শিক্ষামন্ত্রীর নাম, না শিক্ষামন্ত্রীর পদের জােরে ফয়েজ মূহম্মদের নাম— মূহম্মদ তর্জীর গণে বিদেশী সচিবের নাম, না বিদেশী সচিবের পদের জােরে মূহম্মদ তর্জীর নাম ? বাঙালী কবি লাখ কথার এক কথা বলেছে,

'গোঁপের আমি, গোঁপের তুমি তাই দিয়ে যায় চেনা।' '

আমি বললুম, 'চুপ, মন্ত্রীরা সব আপনার দিকে ভাকিয়ে আছেন, শুনতে পেলে আপনাকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলবেন।'

বললেন, 'হাঁ। তা বটে, বিশেষ করে ঐ ফয়েজটা।'

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'ফয়েজ মুহম্মদ খান, মিনিস্টার অব পাবলিক-ইনস্ট্রাকশন ?'

উত্তর দিলেন, 'না, সিনিস্টার অব পাবলিক ডিস্ট্রাকশন। কত ছেলের মগজ ডেস্ট্রয় করছে। আমাকে মারবে তার আর নৃতন কি ?'

আমি ভয় পেয়ে 'চুপ চুপ' বলে উজীর সায়েবদের 'জ্ঞানগর্ভ' কথাবার্তায় কান দেবার চেষ্টা করলুম।

দোস্ত মূহম্মদকে দোষ দেওয়া অক্যায়। অনেক ভেবেও কৃল কিনারা পাওয়া যায় না যে, এঁরা সব কোন্ গুণে মন্ত্রী হয়েছেন। লেখাপড়ায় এক-একজন যেন বিভাসাগর। ছনিয়ার কোনো খবর রাখার চাড়ও কারো নেই। বেশীর ভাগই একবার ছ'বার ইয়োরোপ হয়ে এসেছেন, কিন্তু সেখান থেকে ছ'-একটা শক্ত ব্যাধি ছাড়া যে কিছু সঙ্গে এনেছেন, তা তো কথাবার্তা থেকে ধরা পড়ে না। ছোকরাদের মধ্যে যারা গালগল্পে যোগ দিল, তারা তবু ছ'-একটা

# क्षरण विस्तरण

পাশ দিয়ে এসেছে, বুড়োদের যাঁরা অবজ্ঞা অবহেলা সত্ত্বও মুখ খুললেন, তাঁদের কথাবার্তা থেকে ধরা পড়ে যে, আর কিছু না হোক তাঁদের অভিজ্ঞতা আছে কিন্তু এই উজীরদের দল না পারে উড়তে, না পারে সাঁতার কাটতে— চলন যেন ব্যাঙের মত, এলোপাতাড়ি, থপথপ। কাবুলের বহু জিনিস, বহু প্রতিষ্ঠান দেখে মনে তৃঃখ হয়, কিন্তু এই মন্ত্রিমগুলীকে দেখে কনফুৎসিয়দের মত বলতে হয়,

'আমি লইলাম ভিক্ষাপাত্র, সংসারে প্রণিপাত।'

সইফুল আলম এসে কানে কানে বললেন, 'একটু বাদে দক্ষিণের দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসবেন; আমি দোরের গোড়ায় আপনার জ্বন্য অপেকা করছি।' দোস্ত মৃহম্মদ না শুনেও মাথা নাড়িয়ে প্রকাশ করলেন যে, তিনিও আসছেন।

মজলিস থেকে বেরিয়ে যেন দম ফেলে বাঁচলুম। দোস্ত মূহম্মদ বললেন, 'তা ব্ গুলুরেম রসীদ— গলা পর্যস্ত পৌছে গিয়েছে, গরগরা শুদম— আমার ফাঁসি হয়ে গিয়েছে।'

সত্যিকার বিয়ের মজলিসে তখন প্রবেশ পেলুম। সেখানে দেখি, জনবিশেক ছোকরা, কেউ বসে, কেউ শুয়ে, কেউ গড়াগড়ি দিয়ে আড্ডা জমাছে। একজন গামছা দিয়ে গ্রামোফোনটার মুখ গুঁজে সাউগু-বক্সের পাশে কান পেতে গান শুনছে। জনতিনেক তাস খেলছে। বিদম্ম মোলা মীর আসলম এক কোণে কি একখানা বই পড়ছেন। আরেক কোণে এক বুড়ো দেয়ালে হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করে বসে আছেন, অথবা ঘুমছেন— মাথায় প্রকাণ্ড সাদা পাগড়ি, বরকের মত সাদা দাড়ি আর কালো মিশমিশে জোববা। শাস্ত মুখছেবি— একপাশে ছোট একখানা সেতার। সব ছেলে-ছোকরার পাল, ঐ মীর আসলম আর সেতারওয়ালা বৃদ্ধ ছাড়া। মজলিসে আসবাবপত্র কিছু নেই, শুধু দামী গালচে আর রঙীন তাকিয়া।

কেউ কেউ 'বহুরমাইদ, আসতে আজ্ঞা হোক' বলে অভ্যর্থনা করলেন।

আমি দোস্ত মৃহম্মদকে জিজ্ঞাসা করল্ম, 'এইখানে সোজা এলেই তো হত।'

তিনি বললেন, 'সেটি হবার জো নেই, আসল মজলিসে বসে
নাভিশ্বাস না হওয়া পর্যন্ত এখানে প্রোমোশন নদারদ। তা তুমি
তো বাপু বেশ চাঁদপানা মুখ করে বসেছিলে। তোমাকে সেখানে
উস্থুস না করে বসে থাকতে দেখে আমার মনে তোমার ভবিশ্বং
সম্বন্ধে বড় ভয় জেগেছে। এদেশে উজীর হবার আসল গুণ তোমার
আছে— To sit among bores without being bored.
কিন্তু খবরদার, সাবধানে পা ফেলে চলো দাদা, নইলে রক্ষে নেই—
দেখবে একদিন বলা নেই কওয়া নেই কাঁাক করে ধরে নিয়ে উজীর
বানিয়ে দিয়েছে।'

সইফুল আলম আমাকে আদর করে বসালেন।

তরুণদের আড়া যে উজীরদের মজলিসের চেয়ে অনেক বেশী
মনোরঞ্জক তা নয়, তবে এখানে লৌকিকতার তর্জনী নেই বলে যাখুশী করার অনুমতি আছে। এরা নির্ভয়ে পলিটিয় পর্যস্ত আলোচনা
করে এবং যৌবনের প্রধান ধর্ম সম্বন্ধে কথা বলতে গেলে কারো
মুখে আর কোনো লাগাম থাকে না। কথাবার্তায় ভারতীয় তরুণদের
সঙ্গে এদের আসল তফাত এই যে, এদের জীবনে নৈরাশ্রের কোনো
চিহ্ন নেই, বর্তমান থেকে পালিয়ে গিয়ে অতীতে আশ্রয় তো এরা
থোঁজেই না, ভবিদ্রৎ সম্বন্ধে যা আশা-ভরসা, তাও স্বপ্নেগড়া
পরীস্থান নয়। শারীরিক ক্লেশ সম্বন্ধে অচেতন এরকম জোয়ান
আমি আর কোথাও দেখিনি। এদেরই একজন আর বসস্তে কি
করে ট্র্যান্সফার হয়ে বদখশান থেকে হিন্দুকুশ পার হয়ে কাবুল

# क्षरण विकारण

এসেছিল তার বর্ণনা দিচ্ছিল। সমস্ত দিন হেঁটে মাত্র তিন মাইল রাস্তা এগোতে পেরেছিল, কারণ একই নদীকে ছ'বার পার হতে হয়েছিল, কিছুটা সাঁতরে, কিছুটা পাথর আঁকড়ে ধরে ধরে। ছটো খচ্চর ভেসে গেল জলের তোড়ে, সঙ্গে নিয়ে গেল খাবার-দাবার স্বকিছ। দলের সাতজনের মধ্যে ছজন অনাহারে মারা যান।

এসব বর্ণনা আমি যে জীবনে প্রথম শুনলুম তা নয়, কিন্তু এর বর্ণনাতে কোনো রোমান্স মাখানো ছিল না, পর্যটকদের গতারুগতিক দম্ভ ছিল না আর আফগান সরকারের নির্থক অসময়ে ট্র্যান্সফার করার বাতিকের বিরুদ্ধে কণামাত্র নালিশ-ফরিয়াদ ছিল না। ভাবখানা অনেকটা 'ছাতা ছিল না তাই বিষ্টিতে ভিজে বাড়ি ফিরলুম। কাল আবার বেরতে পারি দরকার হলে— ছাতা যে সঙ্গে নেবই সে রকম কথাও দিচ্ছিনে।' অর্থাৎ আগামী বসস্তে যদি তাকে ফের বদখশান যেতে হয় তবে সে আপত্তি জানাবে না।

অথচ যথন বার্লিনে পড়াশুনা করত তখন তিন বছর ধরে মাসে চার শ' মার্ক খর্চা করে আরামে দিন কাটিয়েছে।

অনেক রাতে খাবার ডাক পড়ল। গরম বাঙলা দেশেই যখন বিয়ের রান্না ঠাণ্ডা হয় তখন ঠাণ্ডা কাবুলে যে বেশীর ভাগ জিনিসই হিম হবে তাতে আর আশ্চর্য কি ?

মীর আসলম তাই খানিকটে মাংস এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'কিঞিং শ্ল্যপক অঁজমাংস ভক্ষণ কর। আভ্যন্তরিক উন্মার জক্ম ইহাই প্রশস্ততম।'

তারপর দোস্ত মৃহন্মদকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোনো জিনিসের অপ্রাচুর্য হয় নাই তো ?' দোস্ত মৃহন্মদ বললেন, 'তা ব্ গুলুয়েম রসীদ— গলা পর্যস্ত পৌছে গিয়েছে— গরগরা শুদম— আমার ফাঁসি হয়ে গিয়েছে।'

# क्रटम विकटन

কোনো জিনিসে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হওয়ার এই হল ফার্সী সংস্করণ।

আফগান বিয়ের ভোজে যে বিস্তর লোক প্রচুর পরিমাণে খাবে সে কথা কাবুলে না এসেও বলা যায়, কিন্তু তারো চেয়ে বড় তত্ত্ব কথা এই যে, যত খাবে তার চেয়ে বেশী ফেলবে, বাঙলা দেশের এই স্থসভা বর্বরতার সন্ধান আফগানরা এখনো পায়নি।

খাওয়া-দাওয়ার পর গালগল্প জমলো ভালো করে। শুধু দোশ্ত মৃহত্মদ কাউকে কিছু না বলে তিনটে কুশনে মাথা দিয়ে দেয়ালের দিকে মৃথ ফিরিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। আমার বাড়ি ফিরবার ইচ্ছে করছিল, কিন্তু আবহাওয়া থেকে অমুমান করলুম যে, রেওয়াজ হচ্ছে, হয় মজলিসের পাঁচজনের সঙ্গে গুটিত্মখ অমুভব করা, নয় নির্বিকারচিত্তে অকাতরে ঘুমিয়ে পড়া। বিয়ে বাড়ির হৈ-হয়া, কড়া বিজলি বাতি আফগানের ঘুমের কোনো ব্যাঘাত জন্মাতে পারে না।

রাত ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে একজন একজন করে প্রায় স্বাই ঘুমিয়ে পড়লেন। সইফুল আলম আমাদের আরেকপ্রস্থ চা দিয়ে গেলেন। মীর আসলমের ভাষা বিদগ্ধ হতে বিদগ্ধতর হয়ে যখন প্রায় যজ্জভন্মের মত প্তপবিত্র হবার উপক্রম করেছে, তখন তিনি হঠাং চুপ করে গেলেন। চেয়ে দেখি, সেই বৃদ্ধ সেতার খানা কোলে তুলে নিয়েছেন।

মীর আসলম আমাকে কানে কানে বললেন, 'ভোমার অদৃষ্ট অগু রজনীর তৃতীয় যামে সুপ্রসন্ন হইল।'

সমস্ত সন্ধা বৃদ্ধ কারো সঙ্গে একটি কথাও বলেননি। 'পিড়িং' করে প্রথম আওয়াজ বেরতেই মনে হল, এঁর কিন্তু বলবার মত অনেক কিছু আছে ।

প্রথম মৃত্ টকারের সঙ্গে সঙ্গেই দোক্ত মূহম্মদও সোজা হয়ে উঠে

# प्राप्त विपारन

বসলেন— যেন এডক্ষণ তারই অপেক্ষায় শুয়ে গুয়ে প্রহর শুন্চিলেন।

সেতারের আওয়াজ মিলিয়ে যাবার পূর্বেই বৃড়ার গলা থেকে গ্রন্থারন ধানি বেরল— কিন্তু ভূল বললুম— গলা থেকে নয়, বৃক, কলিজা থেকে, তার প্রতি লোমকৃপ ছিন্ন করে যেন সে শব্দ বেরল। সেতার বাঁধা হয়েছিল কোন্ সন্ধ্যায় জানিনে কিন্তু তাঁর গলার আওয়াজ শুনে মনে হল, এঁর সর্বশরীর যেন আর কোনো ওস্তাদের ওস্তাদ বহুকাল ধরে বেঁধে বেঁধে আজ যামিনীর শেষ্যামে এই প্রথম পরিপূর্বতায় পৌছালেন।

ওস্তাদী বাজনা নয়— বুড়ার গলা থেকে যে পরী হঠাৎ ডানা মেলে বেরল, সেতারের আওয়াজ যেন ভার ছায়া হয়ে গিয়ে তারই নাচে যোগ দিল।

ফার্সী গজল। বুড়ার চোথ বন্ধ; শাস্ত-প্রশাস্ত মুখচ্ছবি, চোথের পাতাটি পর্যস্ত কাঁপছে না, ওষ্ঠ অধরের মৃত্ ক্লুরণের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে আসছে গন্তীর নিক্ষপ গুঞ্জরন। বাতাসের সঙ্গে মিশে গিয়ে সে আওয়াজ যেন বন্ধনমুক্ত আতরের মৃত সভাস্থল ভরে দিল।

গানের কথা শুনব কি, সেতারে গলায় মিশে গিয়েছে, যেন সন্ধ্যা বেলাকার নীল আকাশ সূর্যান্তের লাল আবির মেখে নিয়ে ঘন বেগুনী থেকে আন্তে আন্তে গোলাপীর দিকে এগিয়ে চলেছে। আর পাঁচজনের কথা বলতে পারিনে— এরকমের অভিজ্ঞতা আমার জীবনে এই প্রথম। জন্মান্ধ যেন চোখ মেলল সূর্যান্তের মাঝখানে। আমি তখন রঙের মাঝখানে ডুবে গিয়েছি— সমৃত্ত, বেলাভূমি, তরুপল্লব কিছুই চোখে পড়ছে না।

ধ্বনির ইম্রজালে মোহাচ্ছন্ন করে বৃদ্ধ যেন একমাত্র আমারই কানে কানে তাঁর গোপন মন্ত্র পড়তে লাগলেন,

# क्राप विकास

'শবি আগর, শবি আগর, শবি আগর—.

'যদি এক রাত্রের ভরে, মাত্র এক রাত্রের ভরে, একবারের ভরে—'

আমি যেন চেঁচিয়ে জিজেন করতে যাচ্ছি, 'কি ? কি ? কি ? এক রাতের তরে, একবারের তরে কি ?' কিন্তু বলার উপায় নেই—দরকারও নেই, গুণী কি জানেন না ?

'আজ লবে ইয়ার বোসয়ে তলবম্' 'প্রিয়ার অধর থেকে একটি চুম্বন পাই'

প্রথমবার বললেন অতি শাস্তকণ্ঠে, কিন্তু যেন নৈরাশ্য-ভরা স্থরে, তারপর নৈরাশ্য যেন কেটে যেতে লাগল, আশা-নিরাশার দম্ম আরম্ভ হল, সাহস বাড়তে লাগল, সবশেষে রইল দৃঢ় আত্ম-বিশ্বাসের ভাষা, 'পাবোই পাবো, নিশ্চয় পাব।'

গুণী গাইছেন 'লবে ইয়ার', 'প্রিয়ার অধর' আর আমার বন্ধ চোথের সামনে কালোর মাঝখানে ফুটে ওঠে টকটকে লাল ছটি ঠোঁট, যখন শুনি 'বোসয়ে তলবম্', 'যদি একটি চুম্বন পাই', তখন চোথের সামনে থেকে সব কিছু মুছে যায়, বুকের মাঝখানে যেন তখন শুনতে পাই সেই আশানিরাশার দ্বন্দ্ব, আতুর হিয়ার আকুলি-বিকুলি, আত্মবিশ্বাসের দৃঢ প্রত্যয়।

হুষার দিয়ে গেয়ে উঠলেন, 'জোয়ান শওম'

'তাহলে আমি জোয়ান হব— একটি মাত্র চুম্বন পেলে লুপ্ত যৌবন ফিরে পাব।'

সভাস্থল যেন তাণ্ডব নৃত্যে ভরে উঠল— দেখি শঙ্কর যেন তপস্থা শেষে পার্বতীকে নিয়ে উন্মন্ত নৃত্যে মেতে উঠেছেন। হুঙ্কারের পর হুঙ্কার— 'জোয়ান শুওম', 'জোয়ান শুওম'। কোথায় বুদ্ধ সেতারের

# प्तरम विस्तरम

একেছিল তার বর্ণনা দিচ্ছিল। সমস্ত দিন হেঁটে মাত্র তিন মাইল রাস্তা এগোতে পেরেছিল, কারণ একই নদীকে ছ'বার পার হতে হয়েছিল, কিছুটা সাঁতরে, কিছুটা পাথর আঁকড়ে ধরে ধরে। ছটো খচ্চর ভেসে গেল জলের তোড়ে, সঙ্গে নিয়ে গেল খাবার-দাবার স্বকিছ। দলের সাতজনের মধ্যে ছজন অনাহারে মারা যান।

এসব বর্ণনা আমি যে জীবনে প্রথম শুনলুম তা নয়, কিন্তু এর বর্ণনাতে কোনো রোমান্স মাখানো ছিল না, পর্যটকদের গতানুগতিক দম্ভ ছিল না আর আফগান সরকারের নিরর্থক অসময়ে ট্র্যান্সফার করার বাতিকের বিরুদ্ধে কণামাত্র নালিশ-ফরিয়াদ ছিল না। ভাবখানা অনেকটা 'ছাতা ছিল না তাই বিষ্টিতে ভিজে বাড়ি ফিরলুম। কাল আবার বেরতে পারি দরকার হলে— ছাতা যে সঙ্গে নেবই সে রকম কথাও দিচ্ছিনে।' অর্থাৎ আগামী বসস্তে যদি তাকে ফের বদখশান যেতে হয় তবে সে আপত্তি জানাবে না।

অথচ যখন বার্লিনে পড়াশুনা করত তখন তিন বছর ধরে মাসে চার শ' মার্ক খর্চা করে আরামে দিন কাটিয়েছে।

অনেক রাতে থাবার ডাক পড়ল। গরম বাঙলা দেশেই যখন বিয়ের রালা ঠাণ্ডা হয় তখন ঠাণ্ডা কাব্লে যে বেশীর ভাগ জিনিসই হিম হবে তাতে আর আশ্চর্য কি ?

মীর আসলম তাই খানিকটে মাংস এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'কিঞিৎ শূল্যপক অঁজমাংস ভক্ষণ কর। আভ্যন্তরিক উন্মার জন্ম ইহাই প্রশস্ততম।'

তারপর দোস্ত মৃহম্মদকে জিজ্ঞেদ করলেন, 'কোনো জিনিদের অপ্রাচুর্য হয় নাই তো ?' দোস্ত মৃহম্মদ বললেন, 'তা ব্ গুলুয়েম রদীদ— গলা পর্যস্ত পৌছে গিয়েছে— গরগরা শুদম— আমার ফাঁদি হয়ে গিয়েছে।'

# क्षरण विकारण

কোনো জিনিসে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হওয়ার এই হল কার্সী সংস্করণ।

আফগান বিয়ের ভোজে যে বিস্তর লোক প্রচুর পরিমাণে খাবে সে কথা কাবুলে না এসেও বলা যায়, কিন্তু তারো চেয়ে বড় তন্ত্ব কথা এই যে, যত খাবে তার চেয়ে বেশী ফেলবে, বাঙলা দেশের এই স্থসভা বর্বরতার সন্ধান আফগানরা এখনো পায়নি।

খাওয়া-দাওয়ার পর গালগল্প জমলো ভালো করে। শুধু দোস্ত মৃহত্মদ কাউকে কিছু না বলে তিনটে কুশনে মাথা দিয়ে দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। আমার বাড়ি ফিরবার ইচ্ছে করছিল, কিন্তু আবহাওয়া থেকে অনুমান করলুম যে, রেওয়াজ হচ্ছে, হয় মজলিসের পাঁচজনের সঙ্গে শুষ্ঠিত্মখ অনুভব করা, নয় নির্বিকারচিত্তে অকাতরে ঘুমিয়ে পড়া। বিয়ে বাড়ির হৈ-হল্লা, কড়া বিজলি বাতি আফগানের ঘুমের কোনো ব্যাঘাত জন্মাতে পারে না।

রাত ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে একজন একজন করে প্রায় সবাই ঘুমিয়ে পড়লেন। সইফুল আলম আমাদের আরেকপ্রস্থ চা দিয়ে গেলেন। মীর আসলমের ভাষা বিদগ্ধ হতে বিদগ্ধতর হয়ে যখন প্রায় যজ্জভশ্মের মত পৃতপবিত্র হবার উপক্রম করেছে, তখন তিনি হঠাং চুপ করে গেলেন। চেয়ে দেখি, সেই বৃদ্ধ সেতার খানা কোলে তুলে নিয়েছেন।

মীর আসলম আমাকে কানে কানে বললেন, 'ভোমার অদৃষ্ট অগু রজনীর তৃতীয় যামে স্থপ্রসন্ন হইল।'

সমস্ত সন্ধ্যা বৃদ্ধ কারো সঙ্গে একটি কথাও বলেননি। 'পিড়িং' করে প্রথম আওয়াজ বেরতেই মনে হল, এঁর কিন্তু বলবার মভ অনেক কিছু আছে।

প্রথম মৃহ টকারের সঙ্গে সঙ্গেই দোস্ত মৃহম্মণও সোজা হয়ে উঠে

# प्राप्त विप्राप्त

বসলেন— যেন এতক্ষণ তারই অপেক্ষায় শুয়ে গুয়ে প্রহর গুনছিলেন।

সেতারের আওয়াজ মিলিয়ে যাবার পূর্বেই বৃড়ার গলা থেকে গুজরন ধানি বেরল— কিন্তু ভূল বললুম— গলা থেকে নয়, বৃক, কলিজা থেকে, তার প্রতি লোমকৃপ ছিন্ন করে যেন সে শব্দ বেরল। সেতার বাঁধা হয়েছিল কোন্ সন্ধ্যায় জানিনে কিন্তু তাঁর গলার আওয়াজ শুনে মনে হল, এঁর সর্বশরীর যেন আর কোনো ওস্তাদের ওস্তাদ বহুকাল ধরে বেঁধে বেঁধে আজ যামিনীর শেষ্যামে এই প্রথম পরিপূর্ণতায় পোঁছালেন।

ওস্তাদী বাজনা নয়— বুড়ার গলা থেকে যে পরী হঠাৎ ডানা মেলে বেরল, সেতারের আওয়াজ যেন তার ছায়া হয়ে গিয়ে তারই নাচে যোগ দিল।

ফার্সী গজল। বুড়ার চোথ বন্ধ; শাস্ত-প্রশাস্ত মুখছেবি, চোথের পাতাটি পর্যস্ত কাঁপছে না, ওষ্ঠ অধরের মৃত্ ক্লুরণের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে আসছে গন্তীর নিক্ষপ গুঞ্জরন। বাতাসের সঙ্গে মিশে গিয়ে সে আওয়াজ যেন বন্ধনমুক্ত আতরের মৃত সভাস্থল ভরে দিল।

গানের কথা শুনব কি, সেতারে গলায় মিশে গিয়েছে, যেন সন্ধ্যা বেলাকার নীল আকাশ স্থান্তের লাল আবির মেখে নিয়ে ঘন বেগুনী থেকে আন্তে আন্তে গোলাপীর দিকে এগিয়ে চলেছে। আর পাঁচজনের কথা বলতে পারিনে— এরকমের অভিজ্ঞতা আমার জীবনে এই প্রথম। জন্মান্ধ যেন চোখ মেলল স্থান্তের মাঝখানে। আমি তখন রঙের মাঝখানে ডুবে গিয়েছি— সমুদ্র, বেলাভূমি, তরুপল্লব কিছুই চোখে পড়ছে না।

ধ্বনির ইল্রজালে মোহাচ্ছন্ন করে বৃদ্ধ যেন একমাত্র আমারই কানে কানে তাঁর গোপন মন্ত্র পড়তে লাগলেন,

#### स्मर्भ विस्मर्भ

'শবি আগর, শবি আগর, শবি আগর—.

'যদি এক রাত্রের তরে, মাত্র এক রাত্রের তরে, একবারের তরে—'

আমি যেন চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছি, 'কি ? কি ? কি ? এক রাতের তরে, একবারের তরে কি ?' কিন্তু বলার উপায় নেই—দরকারও নেই, গুণী কি জানেন না ?

'আজ লবে ইয়ার বোসয়ে তলবম্' 'প্রিয়ার অধর থেকে একটি চুম্বন পাই'

প্রথমবার বললেন অতি শাস্তকণ্ঠে, কিন্তু যেন নৈরাশ্য-ভরা সুরে, তারপর নৈরাশ্য যেন কেটে যেতে লাগল, আশা-নিরাশার ছন্দ্র আরম্ভ হল, সাহস বাড়তে লাগল, সবশেষে রইল দৃঢ় আত্ম-বিশ্বাসের ভাষা, 'পাবোই পাবো, নিশ্চয় পাব।'

গুণী গাইছেন 'লবে ইয়ার', 'প্রিয়ার অধর' আর আমার বন্ধ চোখের সামনে কালোর মাঝখানে ফুটে ওঠে টকটকে লাল ছটি ঠোঁট, যখন গুনি 'বোসয়ে তলবম্', 'যদি একটি চুম্বন পাই', তখন চোখের সামনে থেকে সব কিছু মুছে যায়, বুকের মাঝখানে যেন তখন গুনতে পাই সেই আশানিরাশার দ্বন্দ্ব, আতুর হিয়ার আকুলি-বিকুলি, আত্মবিশ্বাসের দৃঢ প্রত্যায়।

হুষ্কার দিয়ে গেয়ে উঠলেন, 'জোয়ান শওম'

'তাহলে আমি জোয়ান হব— একটি মাত্র চুম্বন পেলে লুপ্ত যৌবন ফিরে পাব।'

সভাস্থল যেন তাগুব নৃত্যে ভরে উঠল— দেখি শঙ্কর যেন তপস্থা শেষে পার্বতীকে নিয়ে উন্মন্ত নৃত্যে মেতে উঠেছেন। হুল্কারের পর হুল্কার— 'জোয়ান শুওম', 'জোয়ান শুওম'। কোথায় বৃদ্ধ সেতারের

# क्षात्म विद्यादम

ওস্তাদ— দেখি সেই জোয়ান মঙ্গোল। লাফ দিয়ে তিন হাত উপরে উঠে শৃষ্মে ত্থ-পা দিয়ে ঘন ঘন ঢেরা কাটছে, আর ত্থ-হাত মেলে বৃক চেতিয়ে মাথা পিছনে ছুঁড়ে কালো বাবরী চুলের আবর্তের ঘূর্দি লাগিয়েছে।

দেখি তাজমহলের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলেন শাহজাহান আর মমতাজ। হাত ধরাধরি করে। নবীন প্রাণ, নৃতন যৌবন ফিরে পেয়েছেন, শতাব্দীর বিচ্ছেদ শেষ হয়েছে।

শুনি সঙ্গীত তরঙ্গের কলকল্লোল জাহ্নবী। সগররাজের সহস্র সস্তান নবীন প্রাণ নবীন যৌবন ফিরে পেয়ে উল্লাসধ্বনি করে উঠেছে।

কিন্তু গুণী, যৌবন পেয়েছে, প্রিয়ার প্রসাদ পেয়েছে, চূড়াস্তে পৌছে গিয়েছে— অথচ কবিতার পদ যে এখনো অগ্রগামী—

> 'শবি আগর, আজ লবে ইয়ার বোসয়ে তলবম্ জোয়ান শওম—'

আঙ্গি এ নিশীথে প্রিয়া অধরেতে চুম্বন যদি পাই জোয়ান হইব—

তারপর, তারপর কি ? শুনি অবিচল দৃঢ়কঠে অদ্ভুত শপথ গ্রহণ,— 'জ্পেরো জিন্দেগী গুবারা কুনম'

'এই জীবন তাহলে আবার দোহরাতে, ছ'বার করতে রাজী আছি। একটি চুম্বন দাও, তাহলে আবার সেই অসীম বিরহের তপ্ত দীর্ঘ অন্তবিহীন পথ ক্ষতবিক্ষত রক্তসিক্ত পদে অতিক্রম করবার শক্তি পাব। আম্বক না আবার সেই দীর্ঘ বিচ্ছেদ, তোমার অবহেলার কঠোর কঠিন দাহ।

# क्रांच विद्यारम

'আমি প্রস্তুত, আমি শপথ করছি,
— 'জদেরো জিন্দেগী হবারা কুনম!'
'গোড়া হতে তবে এ-জীবন দোহরাই।' '

আমি মনে মনে মাথা নিচু করে বললুম, 'ক্ষমা করো গুণী, ক্ষমা করো কবি। শিখরে পৌছে উদ্ধত প্রশ্ন করেছিলুম, পদ এখনো অগ্রগামী, যাবো কোথায়। তুমি যে আমাকে হঠাৎ সেখান থেকে শৃত্যে তুলে নিতে পারো, তোমার গানের পরী যে আমাকেও নীলাম্বরের মর্মমাঝে উধাও করে নিয়ে যেতে পারে, তার কল্পনাও বে করতে পারিন।'

বারে বারে ঘূরে ফিরে গুণীর আকুতি-কাকুতি 'শবি আগর', 'যদি এক রাতের তরে' আর সেই দৃঢ় শপথ 'জিন্দেগী ছবারা কুনম', 'এ-জীবন দোহরাই'— গানের বাদ বাকি এই ছই বাক্যেই বারে বারে সম্পূর্ণ রূপ নিয়ে স্বপ্রকাশ হচ্ছে। কখনো শুনি 'শবি আগর' কখনো শুধু 'ছবারা কুনম'— 'শবি আগর,' 'ছবারা কুনম।'

পশ্চিমের সূর্য ডুবে যাওয়ার পরও পুবের আকাশ অনেকক্ষণ ধরে লাল রঙ ছাড়ে না— কখন গান বন্ধ হয়েছিল বলতে পারিনে। হঠাৎ ভোরের আজান কানে গেল, 'আল্লান্থ আকবর,' 'খুদাতালা মহান' মাভৈ, মাভৈ, ভয় নেই, ভয় নেই, তোমার সব কামনা পূর্ণ হবে।

> 'ওয়া লাল আখিরাতু খাইরুন লাকা মিনাল্ উলা' 'অতীতের চেয়ে নিশ্চয় ভালো হবে ভো ভবিয়ং।' \*

চোখ মেলে দেখি কবি নেই। মোল্লা মীর আসলম পাথরের মত বসে আছেন, আর দোস্ত মুহম্মদ ছ'-হাত দিয়ে মুখ ঢেকে কেলেছেন।

<sup>\*</sup> কুরান শরীফ ১৩, ৪।

# বিশ

দরজা খাঁখা করছে। ঘরে চুকেই থমকে দাঁড়ালুম। আসবাবপত্র সব অন্তর্ধান। কার্পেটের উপর অ্যাটাচিকেসে মাথা রেখে দোস্ত মুহম্মদ শুয়ে। আমাকে দেখেই চেঁচিয়ে বললেন, 'বোরো, গুমশো'— 'বেরিয়ে যা, পালা এখান থেকে।'

দোস্ত মৃহম্মদের রকমারি অভ্যর্থনা সম্ভাষণে ততদিনে আমি অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি। কাছে গিয়ে বললুম, 'জিনিসপত্র সব কি হল ? আগা আহমদ যে ভারী ভারী টেবিল চেয়ার, কোচ সোফা পর্যস্ত সরাবে ততটা আঁচ করতে পারিনি।'

দোস্ত মূহম্মদ বিড়বিড় করে বললেন, 'সব ব্যাটা চোর, সব শালা চোর, কোনো ব্যাটাকে বিশ্বাস নেই, কাবুল থেকে প্যারিস পর্যস্ত।'

আমি বললুম, 'বড় অস্থায় কথা। চুরি করল আগা আহমদ, দোব ছড়ালো প্যারিস পর্যস্ত।'

বললেন, 'কী মুশকিল, আগা আহমদ চুরি করলে তার পিছনে আমি রাইফেল কাঁধে করে বেরতুম না? না বেরলে আফ্রিদী সমাজে আমার জাত-ইচ্জ্বত থাকত ? নিয়েছে ব্যাটা লাফোঁ?'

'সে আবার কে ?<sup>‡</sup>

'পশু এসে পৌচেছে, ফরাসীর অধ্যাপক। লব্-ই-দরিয়ায় বাসা বেঁধেছে— বেশ বাড়িখানা। আফগান সরকারের যত আদিখ্যেতা-আতি সব বিদেশীদের জগ্য।'

আমি বললুম, 'চোর কে, তার সাকিন-ঠিকানা সব যখন জানেন তখন মাল উদ্ধার—'

বললেন, 'আইনে দেয়ু না— বেচারী ছংখ করছিল কোথাও আসবাবপত্র পাচ্ছে না। আমি বললুম আমার বাড়িতে বিস্তর আছে— ফরাসী জানো তো, বুক ছা ম্যোবল, ফুল ছা ম্যোবল, তা ছা ম্যোবল, ব্যাটাকে দেখিয়ে দিলুম 'বিস্তর মাল' কত বিচিত্র কায়দায় ফরাসীতে বলা যায়। শুনে ব্যাটা ছুসরা আফগান লড়াইয়ের গোরা সেপাইয়ের মত কচুকাটা হয়ে শুয়ে পড়ল।'

আমি বিরক্ত হয়ে বললুম, 'শুয়ে পড়ল কোথায়, এসে তো দিব্যি সব কিছু ঝেঁটিয়ে নিয়ে গেল।'

দোস্ত মুহম্মদ আপত্তি জানিয়ে বললেন, 'তওবা তওবা, নিজে এলে কি আর সব নিয়ে যেত— দেখত না ভিটেতে কবৃতর চরার মত অবস্থা হয়ে উঠেছে। আমিই সব পাঠিয়ে দিলুম।'

আমি চটে গিয়ে বললুম, 'বেশ করেছ, এখন মরে৷ হিমে খ্যে—'

এক লাফ দিয়ে দোস্ত মুহম্মদ আমার গলা জড়িয়ে ধরে বললেন, 'বলিনি বলিনি, তখন বলিনি, পারবিনি রে, পারবিনি— তোকে 'আপনি' বলা ছাড়তেই হবে। কিন্তু তুই ভাই রেকর্ড ব্রেক করেছিস— ঝাড়া পনরো দিন 'আপনি' চালিয়েছিস।'

আমি বললুম, 'বেশ বেশ। কিন্তু স্বেচ্ছায় যখন সব কিছু বিলিয়ে দিয়েছ তখন ছনিয়া শুদ্ধ লোককে 'চোর চামার' বলে কট্-কাটব্য করছিলে কেন ?'

'কাউকে বলবিনে, শুনেই ভূলে যাবি ? তবে বলি শোন। তুই যথন ঘরে ঢুকলি তথন দেখলুম তোর মুখ বড্ড ভার। হয়ত দেশের কথা ভাবছিলি, নয় কাল রাত্তিরের গানের খোয়ারি কাটিয়ে উঠতে পারিসনি— কেন যে ক্যাপারা এরকম ভূতুড়ে গান গায়? তা সে যাক্গে। কিন্তু তোর মুখ দেখে মনে হল তুই বড্ড বেজার।

তাই বা-তা সব বানিয়ে, তোকে চটিয়ে সব কথা ভূলিয়ে দিলুম। দেখলি কায়দাখানা।

আমি বললুম, 'খুব দেখলুম, আমাকে বেকুব বানালে। ভোমাকে বেকুব বানায় আগা আহমদ, আর ভূমি বেকুব বানালে আমাকে। তা মৃতন কিছু নয়— আমাদের দেশে একটা দোহা আছে—

> শমনদমন রাবণ আর রাবণদমন রাম, শশুরদমন শাশুড়ী আর শাশুড়ীদমন হাম্।

ঢিলে গল্প, কাঁচা রসিকতা। কিন্তু দোস্ত মৃহম্মদ নবীনের মত, 'যাহা পায় তাহাই খায়,' মুখে হাসি লেগেই আছে।

আমি বললুম, 'সব বুঝেছি, কিন্তু একটা খাট ভো অস্তুত কেনো, মাটিতে শোবে নাকি የ'

দোস্ত মৃহত্মদ বললেন, 'তবে আসল কথাটা এই বেলা শোনো; বিলিতী আসবাবপত্রে আমি কখনো আরাম বোধ করিনি— দশ বংসর চেষ্টা করার পরও। অথচ পয়সা দিয়ে কিনেছি, ফেলতে গেলে লাগে। এতদিনে যখন স্থোগ মিলল তখন নৃতন করে জ্ঞাল জুটোব কেন? এইবার আরাম করে পাঠানী কায়দায় খরময় মই চবে বেড়াব— খাট থেকে পড়ে গিয়ে কোমর ভাঙবার আর ভয় নেই।'

আমি বললুম, 'কর্মরত ন শিকনদ', তোমার কোমর ভেঙ্গে ছ' টুকরো না হোক।'

कथा ছिन वृंज्यत এकमल वंशनानक मारायत्व वाष्ट्रियाव।

পূর্বেই বলেছি ফরাসী দূতাবাসে বগদানফ সায়েবের বৈঠকখানা ছিল বিদেশী মহলের কেন্দ্রভূমি। বাগান থেকেই শব্দ শুনে তার আভাস পেলুম। ধরে ঢুকে দেখি একপাল সায়েব মেম।

# क्षरम विसाम

আমাকে ঘরের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে বগদানক সায়েব চোল্ক ফরাসী ভাষায় ত্রুক্ত ফরাসী কায়দায় বললেন, 'পেরমেতে মওয়া ল্য প্লেজির ছ ভূ প্রেজাতে— অনুমতি যদি দেন তবে আপনাদের সামনে অমুককে নিবেদন করে বিমলানন্দ উপভোগ করি।'

তারপর এক-একজন করে সকলের নাম বলে যেতে লাগলেন।
আমি বলি, 'হাড়ুডু', তাঁদের কেউ বলেন, 'আঁশাতে', কেউ বলেন,
'শার্মে', কেউ বলেন, 'রাভি'। অর্থাং আমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে
কেউ হয়েছেন enchanted, কেউ charmed কেউ বা ravished!
একেই বলে ফরাসী ভন্ততা। এঁরা যখন গ্রেতা গার্বো বা মার্লেনে
দীতরিশের সঙ্গে পরিচিত হয়ে সত্যি সত্যি enchanted হন তখন
কি বলেন তার সন্ধান এখনো পাইনি।

মসিয়ো লাফোঁ গল্পের ছেঁড়া স্তোর থেই তুলে নিয়ে বললেন, 'তারপর বাদশা আমায় জিজ্ঞেদ করলেন, 'ফরাসী শিখতে ছ'মাদের বেশী সময় লাগার কথা নয়।' আমি বললুম, 'না হুজুর, অন্তত তু'বছর লাগার কথা।'

বগদানফ সায়েব বললেন, 'করেছেন কি ? বাদশাহের কোনো কথায় না বলতে আছে ? দিবা দ্বিপ্রহরে, প্রথর রৌজালোকে যদি হুজুর বলেন 'পশু, পশু, নীলাম্বরের ললাটদেশে চন্দ্রমা কি প্রকারে শ্বেতচন্দ্রন প্রলেপ করেছেন।' আপনি তথন প্রথম বললেন, 'হুজুরের যে প্তপবিত্র পদদ্বয় অনাদি কাল থেকে অসীম কাল পর্যস্ত মণি-মাণিক্যবিজ্ঞভিত সিংহাসনে বিরাজমান এ-গোলাম সেই পদরজ-স্পর্শ লাভের আশায় কুরবানী হতে প্রস্তুত।' তারপর বলবেন—'

বাধা দিয়ে মাদাম লাকোঁ বললেন, 'সম্পূর্ণ মন্ত্রোচ্চারণে যদি ভুলচুক হয়ে যায় ? দৈঘ্য তো কিছু কম নয়।'

वर्गानिक मार्युव मन्यु शिमि रहरम वन्नरमन, 'ञज्ञ-खन्न द्राप्तनम

# त्मर्थ विस्मर्थ

হলে আপত্তি নেই। 'মণি-মাণিক্যের' বদলে 'হীরা-জওহর' বলডে পারেন, 'পদরজের' পরিবর্তে 'পদধূলি' বললেও বাধবে না।

'তারপর বলবেন, 'হুজুরের কী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি,— চন্দ্রমা সত্যই কি অপুর্ব বেশ ধারণ করেছেন এবং নক্ষত্রমণ্ডলী কতই না নয়নাভিরাম।' '

ইতালির সিয়োরা দিগাদো জিজ্ঞেস করলেন, 'তবে কি ভত্রতা বজায় রেখে হুজুরকে সত্যি কথা জানাবার কোনো উপায়ই নেই ? এই মনে করুন মসিয়ো লাফোঁ যদি সত্যি সত্যি জানাতে চান যে, ফরাসী শিখতে ছ'বছর লাগে ?'

বগদানফ বললেন, 'নিশ্চয়ই আছে, বাদশা যথন বলবেন ছ'মাস আপনি তথন বলবেন, 'নিশ্চয়ই, হুজুর, ছ'মাসেই হয়। ছ'বছরে আরো ভালো হয়।' হুজুরেরও তো কাগুজ্ঞান আছে। আপনার ভদ্রতাসৌজন্মের আতর তিনি শুকবেন, গায়ে মাথবেন, তাই বলে তো আর গিলবেন না।'

मित्रा लाएँ। वललान, 'এ तर राष्ट्रां राष्ट्रि।'

বগদানফ বললেন, 'নিশ্চয়ই; বাড়াবাড়িরই আরেক নাম superfluity। আর পোয়েট টেগোর— আমাদের তিনি গুরুদেব—' বলেই তিনি প্রোফেসর বেনওয়া ও আমার দিকে একবার বাও করলেন— 'তিনি বলেন, 'আর্টের স্থষ্ট হয়েছে স্থপারফুয়িটি থেকে।' ' আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বললেন, 'কথাটা বোঝাতে গিয়ে তিনি শাস্ত্রী মশায়কে কি একটা চমৎকার তুলনা দিয়েছিলেন না ?'

আমি বললুম, 'কাঠের ডাণ্ডা লাগানো টিনের কেনেস্তারায় করে রাধু মালীর নাইবার জল আনার মধ্যে আর নন্দলাল কর্তৃক চিত্রবিচিত্রিত মুংপাত্র ভরে ষোড়শী তম্বন্ধী সুন্দরীর জল আনার মধ্যে যে সুপারফুয়িটির তফাত তাই আর্ট।'

বগদানক সায়েব উৎসাহিত হয়ে বললেন, 'শুধু আর্ট ? দর্শন,

# सारम विस्तरम

বিজ্ঞান, সব কিছু— কলচর বলতে যা কিছু বৃঝি। সবই স্থপারফুরিটি থেকে, বাড়াবাড়ি থেকে।

অধ্যাপক ভাঁাসাঁ বললেন, 'কিন্তু এই কলচর যখন চরমে পৌছর তখন গুরুচণ্ডালে এত পার্থক্য হয়ে যায় যে, বাইরের শত্রু এসে যখন আক্রমণ করে তখন সে দেশের সব শ্রেণী এক হয়ে দাঁড়াতে পারে না বলে স্বাধীনতা হারায়। যেমন ইরান।'

আমি বললুম, 'ভারতবর্ষ।'

পোলিশ মহিলা মাদাম ভরভচিয়েভিচি বললেন, 'কিন্তু ইংরেজ ? তারা তো সভ্য, তাদের গুরুচণ্ডালেও তফাত অনেক, কিন্তু তারা তো সব সময় এক হয়ে লড়তে পারে।'

বগদানফ জিজ্ঞেদ করলেন, 'কাদের কথা বললেন, মাদাম ?' 'ইংরেজের।'

'ঐ যারা ইয়োরোপের পশ্চিমে একটা ছোট দ্বীপে থাকে ?'
মজলিসে ইংরেজ কেউ ছিল না। সবাই ভারী খুশী। আমি
মনে মনে বললুম, 'আমাদের দেশেও বলে 'চরুয়া'।'

অধ্যাপক ভাঁাগাঁ বললেন, 'বগদানফ ঠিকই অবজ্ঞা প্রকাশ করেছেন। ইংরেজদের ভিতর অনেক খানদানী বংশ আছে সভ্যি কিন্তু গুরুচণ্ডালে যে বৈদয়্যের পার্থক্য হবে, সে কোথায়? ওদের তো থাকার মধ্যে আছে এক সাহিত্য। সঙ্গীত নেই, চিত্রকলা নেই, ভাস্কর্য নেই, স্থপতি নেই। শ্রেণীতে শ্রেণীতে যে পার্থক্য হবে তার অনুভূতিগত উপকরণ কোথায়? অথচ ফ্রান্সে এসব উপকরণ প্রেচুর; তাই দেখুন ফরাসীরা এক হয়ে লড়তে জানে না, শাস্তির সময় রাজ্য পর্যস্ত চালাতে পারে না। যে দেশে আছি তার নিন্দে করতে নেই, কিন্তু দেখুন, এক ফোঁটা দেশ অথচ স্বাধীন।

মাদাম ভরভচিয়েভিচি বললেন, 'এ দেশেও তো মোলা আছে।'

# त्मर्थ विस्मर्थ

দোস্ত মূহম্মদ বললেন, 'কিছু ভয় নেই মাদাম। মোল্লাদের আমি বিলক্ষণ চিনি। ওদের বেশির ভাগ যেট্কু শাস্ত্র জানে আপনাকে সেট্কু আমি তিন দিনেই শিখিয়ে দিতে পারব। কিছু মেয়েদের মোলা হওয়ার রেওয়াজ নেই।'

মাদাম চটে গিয়ে বললেন, 'কেন নেই ?'

দোস্ত মুহম্মদ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'দাঁড়ি গজায় না বলে।'

ভাঁাসাঁ সান্ধনা দিয়ে বললেন, 'মোল্লাই হন আর যাই হন, এ দেশের মেয়ে হয়ে জন্মালে যে আপনাকে বোরকার আড়ালে থাকতে হত। আমাদের ক্ষেতিটা বিবেচনা করুন।'

সবাই একবাকো

'Oui, Madame,

Si, si, Madame,

Certainement, Madame.'

কোরাস সমাপ্ত হলে দোস্ত মূহম্মদ বললেন, 'কিন্তু পর্দা-প্রথা ভালো।'

যেন আটখানা অদৃশ্য তলোয়ার খোলার শব্দ শুনতে পেলুম; চোখ বন্ধ করে দেখি দোস্ত মূহম্মদের মূগুটা গড়িয়ে গড়িয়ে আফ্রিদী মূলুকের দিকে চলেছে।

না: ! কল্পনা। গৈনে দোস্ত মুহম্মদ বলছেন, 'ধর্মত বলুন তো মশায়রা, মাদাম ভরভচিয়েভিচি, মাদাম লাফোঁ, সিল্লোরা দিগাদোর মত স্থানরী সংসারে কয়টি ! বেশীর ভাগই তো কুচ্ছিত। পাইকারী পর্দা চালালে ভাহলে ক্ষতির চেয়ে লাভ বেশী নয় কি !'

মহিলারা কথঞিং শাস্ত হলেন।

কিন্তু মাদাম ভরভচিয়েভিচি পোলিশ,— উষ্ণ রক্ত। জিজ্ঞাসা

# स्मर्थ विस्मर्थ

করলেন, 'আর পুরুষদের সবাই বৃঝি খাপস্থরত এ্যাডনিস ? তারাই বা বোরকা পরে না কেন. শুনি।'

দোস্ত মুহম্মদ বললেন, 'তাই তো পুরুষদের দিকে মেয়েদের তাকানো বারণ।'

মজলিসে হটগোল পড়ে গেল। মেয়েরা খুশী হলেন না ব্যাজার হলেন ঠিক বোঝা গেল না। কুয়াশা কাটিয়ে সিয়োরা দিগাদো দোস্ত মুহম্মদকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'স্বন্দরীর অপ্রাচুর্য বলেই কি আপনি বিয়ে করেননি ?'

দোস্ত মূহম্মদ একট্থানি হাঁ করে বাঁ হাত দিয়ে ডান দিকের গাল চুলকোতে চুলকোতে বললেন, 'তা নয়। আসল কথা হচ্ছে, কোনো একটি স্থন্দরীকে বেছে নিয়ে যদি তাকে বিয়ে করি তবে তার মানে কি এই নয় যে, আমার মতে ছনিয়ার আর সব মেয়ে তার তুলনায় কুচ্ছিত। একটি স্থন্দরীর জন্ম ছনিয়ার সব মেয়েকে এ রকম বে-ইচ্ছাৎ করতে আমার প্রার্থিত হয় না।'

সবাই খুশী। আমি বিশেষ করে। পাহাড়ী আফগান বিদগ্ধ ভাঁাসাঁকে শিভালরিতে ঘায়েল করে দিল বলে।

ইরানী রাজদূতাবাসের আগা আদিব এতক্ষণ চুপ করে বসেছিলেন, বললেন, 'তবেই আফগানিস্থানের হয়েছে। ইরানী কায়দার নকল করে আফগানিস্থানেরও কপাল ভাঙবে। ইরান কিন্তু ইতিমধ্যে ছুঁশিয়ার হয়ে গিয়েছে। শাহ-বাদশাহের সঙ্গেকথা বলবার যে সব কায়দা বগদানফ সায়েব বললেন সেগুলো তিনি দশ বছর আগে ইরানে শিখেছিলেন। এখন আর সেদিন নেই। সব রকম এটিকেটের বিরুদ্ধে সেখানে এখন জ্ঞার আন্দোলন আর ঠাট্টামস্করা চলছে। ঘরে ঢোকার সময় যে সামান্ত ভক্তভা একে অন্তকে দেখায় তার বিরুদ্ধে পর্যন্ত এখন কবিতা লেখা হয়।

# प्राप्त विपारम

শুনে ওকটা তো আমারই মুখন্থ হয়ে গিয়েছে; আপনারা শোনেন তো বলি।

সবাই উৎসাহের সঙ্গে রাজী হলেন। আগা আদিব বেশ রসিয়ে রসিয়ে আরতি করে গেলেন— 'খদা তুমি দিলে বহুৎ জ্ঞান, শেষ রহস্ত এই বারেতে কর সমাধান। ইবান দেশেব লোক কসম খেয়ে বলতে পারি নয় এরা উজবোক। বিতে আছে, বৃদ্ধি আছে, সাহস আছে ঢের সিঙি লডে, মোকাবেলা করে ইংরেজের। তবে কেন ঢুকতে গেলেই ঘরে সবাই এমন ঠেলাঠেলি করে? দোরের গোডায় থমকে দাঁডায় ভিতর পানে চায়. 'আপনি চলুন', 'আপনি ঢুকুন', দাঁড়িয়ে কিন্তু ঠায়। शिन-श्रेमी वक्ष श्री शहा य यात्र थिया ঠলাঠেলির মধািখানে উঠছে সবাই থেমে। অবাক হয়ে ভাবি স্বাই কেন এমন করে. দিবা-দ্বিপ্রহরে কি করে হয় ঘরের মাঝে ভূত ? তবে কি যমদূত ? সলমনের জিন্ ? কিমা গিলটিন ? ঢুকলে পরেই কপাৎ করে কেটে দেবে গলা,

তাই দেখে কি দোরে এসে বন্ধ সবার চলা ?'

# একুশ

কাব্লের রাস্তাঘাট, বাজারহাট, উজীরনাজির, গুরুচণ্ডালের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপিত হ'ল বটে, কিন্তু গোটা দেশের সঙ্গে মোলাকাত হওয়ার আশা দেখলুম কম, আর নগর জনপদ উভয় ক্ষেত্রে যে-সব অদৃশ্য শক্তি শাস্তির সময় মনদ গতিতে এবং বিজোহবিপ্লবের সময় ঘ্র্বার বেগে এগিয়ে চলে সেগুলোর তাল ধরা ব্যুলুম আরো শক্ত, প্রায় অসম্ভব।

আফগানিস্থানের মেরুদণ্ড তৈরী হয়েছে জনপদবাসী আফগান উপজাতিদের নিয়ে, অথচ তাদের অর্থনৈতিক সমস্তা, আভান্তরিণ শাসনপ্রণালী, আচারব্যবহার সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত কোনো কেতাব লেখা হয়নি; কাবুলে এমন কোনো গুণীরও সন্ধান পাইনি যিনি সে সম্বন্ধে তত্ত্বভান বিতরণ করুন আর নাই করুন অস্তুত একটা মোটামুটি বর্ণনাও দিতে পারেন। ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে কাবুলীরা প্রায়ই বলেন, 'তারপর শিনওয়ারীরা বিদ্রোহ করল', কিন্তু যদি তখন প্রশ্ন করেন, বিদ্রোহ করল কেন, তবে উত্তর পাবেন, 'মোল্লারা তাদের খ্যাপালো বলে', কিন্তু তারপরও যদি প্রশ্ন শুধান যে, উপজাতিদের ভিতরে এমন কোনু অর্থ নৈতিক বা রাজনৈতিক উষ্ণ বাতাবরণের সৃষ্টি হয়েছিল যে, মোল্লাদের ফুলকি দেশময় আগুন ধরাতে পারল তা'হলে আর কোনো উত্তর পাবেন না। মাত্র একজন লোক— তিনিও ভারতীয়— আমাকে বলেছিলেন, 'মোদ্দা কথা হচ্ছে এই যে, বিদেশের পণ্য-বাহিনীকে লুটভরাজ না করলে গরীব আফগানের চলে না বলে সভ্যদেশের ট্রেড-সাইক্লের মত

### प्राटम विपारम

তাদেরও বিপ্লব আর শান্তির চড়াই-ওতরাই নিয়ে জীবনযাত্রা সম্পূর্ণ করতে হয়।'

গ্রামের অবস্থা যেট্কু শুনতে পেলুম তার থেকে মনে হল শান্তির সময় গ্রামবাসীর সঙ্গে শহরবাসীর মাত্র এইটুকু যোগাযোগ যে, গ্রামের লোক শহরে এসে তাদের ফসল, তরকারি, ছম্বা, ভেড়া বিক্রয় করে সস্তা দরে, আর সামাত্র যে ছ'-একটি অত্যাবশুক জব্য না কিনলেই নয়, তাই কেনে আক্রা দরে। সভ্যদেশের শহরবাসীরা বাদবাকির বদলে গ্রামের জন্ম ইমুল, হাসপাতাল, রাস্তাঘাট বানিয়ে দেয়। কাবুলের গ্রামে সরকারী কোনো প্রতিষ্ঠান নেই বললেই হয়। কতকগুলো ছেলে সকালবেলা গাঁয়ের মসজিদে জড়ো হয়ে গলা ফাটিয়ে আমপারা (কোরানের শেষ অধ্যায়) মুখস্থ করে— এই হ'ল বিতাচর্চা। তাদের তদারক করনেওয়ালা মোল্লাই গাঁয়ের ডাক্তার। অমুখ-বিস্থথে তাবিজ-কবচ তিনিই লিখে দেন। ব্যামো শক্ত হলে পানি-পড়ার বন্দোবস্ত, আর মরে গেলে তিনিই তাকে নাইয়ে ধুইয়ে গোর দেন। মোল্লাকে পোষে গাঁয়ের লোক।

খাজনা দিয়ে তার বদলে আফগান গ্রাম যখন কিছুই ফেরড পায় না তখন যে সে বড় অনিচ্ছায় সরকারকে টাকাটা দেয় এ কথাটা সকলেই আমাকে ভালো করে বুঝিয়ে বললেন, যদিও তার কোনো প্রয়োজন ছিল না।

দেশময় অশান্তি হলে আফগান-গাঁয়ের সিকি পয়সার ক্ষতি হয়
না— বরঞ্চ তার লাভ। রাইফেল কাঁধে করে জায়ানরা তখন লুটে
বেরোয়— 'বিধিদন্ত' আফগানিস্থানের অশান্তিও বিধিদন্ত, সেই
হিড়িকে ছ'পয়সা কামাতে আপত্তি কি? ফ্রান্স-জর্মনিতে লড়াই
লাগলে যে রকম জর্মনরা মার্চ করার সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে বলে,
'নাখ্ পারিজ, নাখ্ পারিজ,' 'প্যারিস চলো, প্যারিস চলো,'

আফগানরা তেমনি বলে, 'বিআ ব্ কাব্ল, ব্ রওম্ ব্ কাব্ল,' 'কাবুল চলো, কাবুল চলো।'

শহরে বসে আছেন বাদশা। তাঁর প্রধান কর্ম আফগান উপজাতির
লুগুনলিন্সাকে দমন করে রাখা। তার জন্ম সৈন্ম দরকার, সৈন্মকে
মাইনে দিতে হয়, গোলাগুলীর খর্চা তো আছেই। শহরের লোক
তার খানিকটা যোগায় বটে কিন্তু মোটা টাকাটা আসে গাঁ থেকে।

তাই এক অন্ত্ অচ্ছেত চক্রের সৃষ্টি হয়। খাজনা তোলার জন্ত সেপাই দরকার, সেপাই পোষার জন্ত খাজনার দরকার। এ-চক্র যিনি ভেদ করতে পারেন তিনিই যোগীবর, তিনিই আফগানিস্থানের বাদশা। তিনি মহাপুরুষ সন্দেহ নেই; যে আফগানের দাঁতের গোড়া ভাঙ্গবার জন্ত তিনি শিলনোড়া কিনতে চান সেই আফগানের কাছ থেকেই তিনি সে প্রসা আদায় করে নেন।

ঘানি থেকে যে তেল বেরোয়, ঘানি সচল রাখার জক্ম সেটুকু ঐ ঘানিতেই ঢেলে দিতে হয়।

সামান্ত যেটুকু বাঁচে তাই দিয়ে কাবুল শহরের জৌলুশ।

কিন্তু সে এতই কম যে, তা দিয়ে ন্তন ন্তন শিল্প গড়ে তোলা যায় না, শিক্ষাদীক্ষার জন্ম ব্যাপক কোনো প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করা যায় না। কাজেই কাবুলে শিক্ষিত সম্প্রদায় নেই বলকেও চলে।

কিন্তু তাই বলে কাবুল সম্পূর্ণ অশিক্ষিত বর্বর একথা বলা ভুল। কাবুলের মোল্লা সম্প্রদায় ভারতবর্ষ-আফগানিস্থানের যোগাযোগের ভগ্নাবশেষ।

কথাটা বৃঝিয়ে বলতে হয়।

কাবুলের দরবারী ভাষা ফার্সী, কাজেই সাধারণ বিদেশীর মনে এই বিশ্বাস হওয়াই স্বাভাবিক যে, কাবুলের সংস্কৃতিগত সম্পর্ক ইরানের সঙ্গে। কিন্তু ইরান শীয়া মতবাদের অনুরাগী হয়ে পড়ায়

স্থানী আফগানিস্থান শিক্ষা দীক্ষা পাওয়ার জন্ম ইরান যাওয়া বন্ধ করে দিল। অথচ দেশ গরীব, আপন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবার মভ সামর্থ্যও তার কোনো কালে ছিল না।

এদিকে পাঠান, বিশেষ করে মোগল যুগে ভারতবর্ষের এশ্বর্য দিল্লী লাহোরে ইসলাম ধর্মের স্থনী শাখার নানা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলল। শিক্ষাদানের মাধ্যম ফার্সী; কাজেই দলে দলে কাবুল কান্দাহারের ধর্মজ্ঞানপিপাস্থ ছাত্র ভারতবর্ষে এসে এই সব প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করল। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই; পূর্ববর্তী যুগে কাবুলীরা বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করার জন্ম তক্ষশিলায় আসত—আফগানিস্থানে যে-সব প্রাচীন প্রাচীর-চিত্র পাওয়া গিয়েছে সেগুলো অজ্যার ঐতিক্রে আঁকা, চীন বা ইরানের প্রভাব ভাতে নগণ্য।

এই এতিহ এখনো লোপ পায়নি। কাব্লের উচ্চশিক্ষিত মৌলবীমাত্রই ভারতে শিক্ষিত ও যদিও ছাত্রাবস্থায় ফার্সীর মাধ্যমে এদেশে জ্ঞানচর্চা করে গিয়েছেন, তবু সঙ্গে সঙ্গে দেশজ উত্থ ভাষাও শিখে নিয়ে গিয়েছেন। গ্রামের অর্ধশিক্ষিত মোল্লাদের উপর এ দের প্রভাব অসীম এবং গ্রামের মোল্লাই আফগান জাতির দৈনন্দিন জীবনের চক্রবর্তী।

বিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত জগৎ ধর্মযাজক সম্প্রদায়ের নিন্দায় পঞ্চমুখ। এঁরা নাকি সর্ব প্রকার প্রগতির শত্রু, এঁদের দৃষ্টি নাকি সব সময় অতীতের দিকে ফেরানো এবং সে অতীতও নাকি মানুষের স্থত্থথে মেশানো, পতনঅভ্যুদয়ে গড়া অতীত নয়, সে অতীত নাকি আকাশকুস্থমজাত সত্যযুগের শান্ত্রীয় অচলায়তনের অন্ধ্রন্থাটীর নিক্লদ্ধ।

তুলনাত্মক ধর্মশাস্ত্রের পুস্তক লিখতে বসিনি, কাজেই পৃথিবীর সর্ব ধর্মবাজক সম্প্রদায়ের নিন্দা বা প্রশংসা করা আমার কর্ম নয়।

# स्मर्थ विस्मर्थ

কিন্তু আফগান মোল্লার একটি সাফাই না গাইলে অক্সায় করা হবে।

সে-সাফাই তৃলনা দিয়ে পেশ করলে আমার বক্তব্য খোলসা হবে।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যস্ত ভারতবর্ধের গ্রামে গ্রামে কর্ণধার ছিলেন মৌলবী-মোল্লা, শান্ত্রী-ভটচায। কিন্তু এঁরা দেশের লোককে উত্তেজিত করে ইংরেজের উচ্ছেদ সাধন করতে পারেননি অথচ আফগান মোল্লার কট্টর তৃশমনও স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে, ইংরেজকে তিন-তিনবার আফগানিস্থান থেকে কান ধরে বের করবার জন্ত প্রধানত দায়ী আফগান মোল্লা।

আহা, আহা! এর পর আর কি বলা যেতে পারে আমি তো ভেবেই পাই না। এর পর আর আফগান মোল্লার কোন্ দোষ ক্ষমা না করে থাকা যায়? কমজোর কলম আফগান মোল্লার তারিফ গাইবার মত ভাষা খুঁজে পায় না।

পাশ্চাত্য শিক্ষা পেয়েছেন এমন লোক আফগানিস্থানে হু'ডজন হবেন কিনা সন্দেহ। দেশে যখন শাস্তি থাকে তখন এঁদের দেখে মনে হয়, এঁরাই বৃঝি সমস্ত দেশটা চালাচ্ছেন; অশাস্তি দেখা গেলেই এঁদের আর খুঁজে পাওয়া যায় না। এঁদের সঙ্গে আলাপচারি হল; দেখলুম প্যারিসে তিন বংসর কাটিয়ে এসে এঁরা মার্সেল প্রস্তু, আঁত্রে জিদের বই পড়েননি, বার্লিন-ফের্তা ড্যুরারের নাম শোনেননি, রিলকের কবিতা পড়েননি। মিন্ট্ন বাল্মীকি মিলিয়ে মধুসুদন যে কাব্য সৃষ্টি করেছেন তারই মত গ্যোটে ফিরদৌসী মিলিয়ে কাব্য রচনা করার মত লোক কাব্লে জন্মাতে এখনো তের বাকি।

তাহলে দাঁড়ালো এই:—বিদেশফের্ভাদের জ্ঞান পল্লবগ্রাহী,

### प्राप्त विप्राप्त

এবং দেশের নাড়ীর সঙ্গে এদের যোগ নেই। মোল্লাদের অধিকাংশ অশিক্ষিত,— যাঁরা পণ্ডিত তাঁদের সাতখুন মাফ করলেও প্রশ্ন থেকে যায়,— ইংরেজ রুশকে ঠেকিয়ে রাখাই কি আফগানিস্থানের চরম মোক্ষ ? দেশের ধনদৌলত বাড়িয়ে শিক্ষাসভ্যতার জন্ম যে প্রচেষ্টা, যে আন্দোলনের প্রয়োজন মৌলবী-সম্প্রদায় কি কোনো দিন তার অনুপ্রেরণা যোগাতে পারবেন ? মনে তো হয় না। তবে কি বাধা দেবেন ? বলা যায় না।

পৃথিবীর সব জাত বিশ্বাস করে যে, তার মত ভ্বনবরেণ্য জাত আর ছটো নেই; গরীব জাতের তার উপর আরেকটা বিশ্বাস যে, ভার দেশের মাটি খুঁড়লে সোনা রুপো তেল যা বেরবে তার জোরে সে বাকি ছনিয়া, ইন্তেক চন্দ্রসূর্য কিনে ফেলতে পারবে। নিরপেক্ষ বিচারে জোর করে কিছু বলা শক্ত কিন্তু একটা বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, যদি কিছু না বেরোয় তবে আফগানিস্থানের পক্ষেধনী হয়ে শিক্ষাদীক্ষা বিস্তার করার অন্ত কোনো সামর্থ্য নেই।

সত্যযুগে মহাপুরুষরা ভবিশ্বদ্বাণী করতেন, কলিযুগে গণংকাররা করে। পাকাপাকি ভবিশ্বদ্বাণী করার সাহস আমার নেই তবু অনুমান করি, ভারতবর্ষ স্বাধীনতা অর্জন করে শক্তিশালী হওয়া মাত্র আবার আফগানিস্থান ভারতবর্ষে হার্দিক সম্পর্ক স্থাপিত হবে। কাবুল কান্দাহারের বিভার্থীরা আবার লাহোর দিল্লীতে পড়াশুনা করতে আয়বে।

প্রমাণ ? প্রমাণ আর কি ? প্যারিস-বাসিন্দা ইংরিজী বলে
না, ভিয়েনার লোক ফরাসী বলে না, কিন্তু বুডাপেস্টের শিক্ষিত
সম্প্রদায় এখনো জর্মন বলেন, জ্ঞানান্বেষণে এখনো ভিয়েনা যান—
ভিন্ন রাষ্ট্র নির্মিত হলেই তো আর ঐতিহ্য-সংস্কৃতির যোগস্ত্র
ছিন্ন করে ফেলা যায় না। কাবুলের মৌলবী-সম্প্রদায় এখনো

# प्राप्त विप्राप्त

উর্ছ বলেন, ভারতবর্ষ বর্জন করে এঁদের উপায় নেই। ঝগড়া যদি করেন তবে সে তিনদিনের তরে।

উর্ছ যে এদেশে একদিন কভটা ছড়িয়ে পড়েছিল তার প্রমাণ পেলুম হাতেনাতে।

# বাইশ

আগেই বলেছি, আমার বাসা ছিল কাব্ল থেকে আড়াই মাইল দ্রে— সেখান থেকে আরো মাইল ছুই দ্রে নৃতন শহরের পত্তন হচ্ছিল। সেখানে যাবার চওড়া রাস্তা আমার বাড়ির সামনে দিয়ে চলে গিয়েছে। অনেক পয়সা খরচা করে অতি যত্নে তৈরী রাস্তা। ছ'দিকে সারি-বাঁধা সাইপ্রেস গাছ, স্বচ্ছ জলের নালা, পায়ে চলার আলাদা পথ, ঘোডসোয়ারদের জন্মও প্থক বন্দোবস্ত।

এ রাস্তা কাবৃলীদের বুলভার। বিকেল হতে না হতেই মোটর, ঘোড়ার গাড়ি, বাইসিকেল, ঘোড়া চড়ে বিস্তর লোক এ রাস্তা ধরে নৃতন শহরে হাওয়া খেতে যায়। হেঁটে বেড়ানো কাবৃলীরা পছন্দ করে না। প্রথম বিদেশী ডাক্তার যখন এক কাবৃলী রোগীকে হজমের জন্ম বেড়াবার উপদেশ দিয়েছিলেন তখন কাবৃলী নাকি প্রশ্ন করেছিল যে, পায়ের পেশীকে হায়রান করে পেটের অন্ধ হজম হবে কি করে ?

বিকেলবেলা কাবুল না গেলে আমি সাইপ্রেস সারির গা ঘেঁষে ঘেঁষে পায়চারি করতুম। এসব জায়গা সন্ধ্যার পর নিরাপদ নয় বলে রাস্তায় লোক চলাচল তখন প্রায় সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যেত।

এক সন্ধ্যায় যখন বাড়ি ফিরছি তখন একখানা দামী মোটর ঠিক আমার মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াল। স্টিয়ারিঙে এক বিরাট বপু কাবুলী ভদ্রলোক, তাঁর পাশে মেমসায়েবের পোষাকে এক ভদ্রমহিলা— হ্যাটের সামনে ঝুলানো পাতলা পর্দার ভিতর দিয়ে যেটুকু দেখা গেল তার থেকে অনুমান করলুম, ভদ্রমহিলা সাধারণ স্থানরী নন।

# त्मरम विद्यारम

নমস্কার অভিবাদন কিছু না, ভত্রলোক সোজাস্থজি জিজ্ঞাসা করলেন, 'ফার্সী বলতে পারেন ?'

আমি বললুম, 'অল্ল স্বল্ল।'

'দেশ কোথায় ?'

'হিন্দুস্থান।'

তথন ফার্সী ছেড়ে ভদ্রলোক ভূল উর্গুতে, কিন্তু বেশ স্বচ্ছন্দে জিজ্ঞাসা করলেন, 'প্রায়ই আপনাকে অবেলায় এখানে দেখতে পাই। আপনি বিদেশী বলে হয়ত জানেন না যে, এ জায়গায় সন্ধ্যার পর চলাফেরা করাতে বিপদ আছে।'

আমি বললুম, 'আমার বাসা কাছেই।'

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'সে কি করে হয় ? এখানে তো অজ পাড়াগাঁ— চাষাভূষোরা থাকে।'

আমি বললুম, 'বাদশা এখানে কৃষিবিভাগ খুলেছেন— আমরা জনতিনেক বিদেশী এক সঙ্গে এখানেই থাকি।'

আমার কথা ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীকে ফার্সীতে তর্জমা করে বৃঝিয়ে দিচ্ছিলেন। তিনি হাঁ, না, কিছুই বলছিলেন না।

তারপর জিজ্ঞেদ করলেন, 'কাবুল শহরে দোস্ত-আশনা নেই ? একা একা বেড়ানোতে দিল হায়রান হয় না ? আমার বিবি বলছিলেন, 'বাচ্চা গম্ মীখুরদ— ছেলেটার মনে স্থুখ নেই।' ভাইতে আপনার দক্ষে আলাপ করলুম।' ব্রুলুম, ভজ-মহিলার সৌন্দর্য মাতৃত্বের সৌন্দর্য। নিচু হয়ে আদাবতসলিমাত জানালুম।

ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, 'টেনিস খেলতে পারেন ?' 'হাঁ।'

'ভবে কাবুলে এলেই আমার সঙ্গে টেনিস খেলে যাবেন।'

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'অনেক ধক্যবাদ— কিন্তু আপনার কোর্ট কোধায়, আপনার পরিচয়ও তো পেলুম না।'

ভদ্রলোক প্রথম একট্ অবাক হলেন। তারপর সামলে নিয়ে বললেন, 'আমি ? ওঃ, আমি ? আমি মুইন-উস্-স্থলতানে। আমার টেনিস-কোর্ট ফরেন অফিসের কাছে। কাল আসবেন।' বলে আমাকে ভালো করে ধন্যবাদ দেবার ফুর্সৎ না দিয়েই মোটর হাঁকিয়ে চলে গেলেন।

এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি, মোটরের প্রায় বিশ গজ পিছনে দাঁড়িয়ে আমার ভৃত্য আবহুর রহমান অ্যারোগ্লেনের প্রপেলারের বেগে হু'হাত নেড়ে আমাকে কি বোঝাবার চেষ্টা করছে। মোটর চলে যেতেই এঞ্জিনের মত ছুটে এসে বলল, 'মুইন-উস্-স্থলতানে, মুইন-উস্-স্থলতানে,

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'লোকটি কে বটেন ?'

আবছর রহমান উত্তেজনায় ফেটে চৌচির হয় আর কি।
আমি যতই জিজ্ঞাসা করি মুইন-উস্-স্থলতানে কে, সে ততই
মস্ত্রোচ্চারণের নত শুধু বলে, মুইন-উস্-স্থলতানে, মুইন-উস্স্থলতানে। শেষটায় নৈরাশ্র, অমুযোগ, ভর্পনা মিশিয়ে বলল,
'চেনেন না, বরাদরে-আলা-হজরত, বাদশার ভাই,— বড় ভাই।
আপনি করেছেন কি? রাজবাড়ির সকলের হাতে চুমো থেতে
হয়।'

আমি বললুম, 'রাজবাড়িতে লোক সবশুদ্ধ ক'জন না জেনে তো আর চুমো খেতে আরম্ভ করতে পারিনে। সকলের পোষাবার আগে আমার ঠোঁট ক্ষয়ে যাবে না তো ?'

আবহুর রহমান শুধুবলে, 'ইয়া আল্লা, ইরা রস্থা, করেছেন কি, করেছেন কি ?'

### प्रत्म विप्रतम

আমি জিজ্ঞেদ করলুম, 'তা উনি যদি রাজার বড় ভাই-ই হবেন তবে উনি রাজা হলেন না কেন গ'

আবছর রহমান প্রথম মূখ বন্ধ করে তার উপর হাত রাখল, তারপর ফিসফিস করে বলল, 'আমি গরীব তার কি জানি; কিন্তু এসব কথা শুধোতে নেই।'

সে রাত্রে থাওয়া দাওয়ার পর আবছর রহমান যখন ঘরের এক কোণে বাদামের খোদা ছাড়াতে বদল তখন তার মুখে ঐ এক মুইন-উদ্-স্থলতানের কথা ছাড়া অহ্য কিছু নেই। ছু তিনবার ধমক দিয়ে হার মানলুম। বুঝলুম, সরল আবছর রহমান মনে করেছে, আফগানিস্থান যখন কাকামামাশালার দেশ, অর্থাৎ বড়লোকের নেকনজর পেলে সব কিছু হাঁসিল হয়ে যায় তখন আমি রাতারাতি উজীরনাজির কেউ-কেটা, কিছু-না-কিছু একটা, হয়ে যাবই যাব।

ততক্ষণে অভিধান খুলে দেখে নিয়েছি মুইন-উস্-স্থলতানে সমাসের অর্থ 'যুবরাজ'।

যুবরাজ রাজা হলেন না, হলেন ছোট ভাই। সমস্তাটার সমাধান করতে হয়।

# তেইশ

মুইন-উস্-স্থলতানে বা যুবরাজ রাজা না হয়ে ছোট ছেলে কেন রাজা হলেন সে-সমস্থার সমাধান করতে হলে খানিকটা পিছিরে এ-শতকের গোড়ায় পৌছতে হয়।

বাঙালী পাঠক এখানে একটু বিপদগ্রস্ত হবেন। আমি জানি, বাঙালী— তা তিনি হিন্দুই হোন আর মুসলমানই হোন— আরবী ফার্সী মুসলমানী নাম মনে রাখতে বা বানান করতে অল্পবিস্তর কাতর হয়ে পড়েন। একথা জানি বলেই এতক্ষণ যতদূর সম্ভব কম নাম নিয়েই নাড়াচাড়া করেছি— বিশেষতঃ আনাতোল ফ্রাঁসের মত গুণী যখন বলেছেন, 'পাঠকের কাছ থেকে বড়ু বেশী মনোযোগ আশা করো না, আর যদি মনস্কামনা এই হয় যে, তোমার লেখা শত শত বৎসর পেরিয়ে গিয়ে পরবর্তী যুগে পৌছুক তা হলে হাল্বা হয়ে ভ্রমণ করো।' আমার সে-বাসনা নেই, কারণ ভাষা এবং শৈলী বাবদে আমার অক্ষমতা সম্বন্ধে আমি যথেষ্ঠ সচেতন। কাজেই যখন ক্ষমতা নেই, বাসনাও নেই তখন পাঠকের নিকট ঈষৎ মনোযোগ প্রত্যাশা করতে পারি। মৌসুমী ফুলই মনোযোগ চায় বেশী; ত্ব'দিনের অতিথিকে তোয়াজ করতে মহা কপ্সুসও রাজী হয়।

যে সময়ের কথা হচ্ছে তখন আফগানিস্থানের কর্তা বা আমীর ছিলেন হবীব উল্লা। তাঁর ভাই নসর উল্লা মোল্লাদের এমনি খাস-পেয়ারা ছিলেন যে, বড় ছেলে মুইন-উস্-স্থলতানে তাঁর মরার পর আমীর হবেন এ-ছোষণা হবীব উল্লা বুকে হিম্মৎ বেঁধে করভে পারেননি। বরঞ্চ ছুই ভায়ে এই নিষ্পত্তিই হয়েছিল যে, হবীব উল্লা

### क्राम विकास

মরার পর নসর উল্লা আমীর হবেন, আর তিনি মরে গেলে আমীর হবেন মুইন-উস্-স্থলতানে। এই নিষ্পত্তি পাকা-পোক্ত করার

# আমীর আবতুর রহমান

আমীর হবীব উল্লা

নসর উল্লা

ক্তা ( ব্বরাজের নিকট বাগ্দন্তা )

ম্ইন-উদ্-স্থলতানে (যুবরা**জ**)

আমান উলা

ইনায়েত উল্লা

( হবীব উল্লান

( মাতা মৃতা )

দ্বিতীয়া মহিষী – রানী-মা –

উলিয়া হজরত )

মতলবে হবীব উল্লা নসর উল্লা হুই ভাইয়ে মীমাংসা করলেন বে,
মুইন-উস্-স্থলতানে নসর উল্লার মেয়েকে বিয়ে করবেন। হবীব
উল্লা মনে মনে বিচার করলেন, আর যাই হোক, নসর উল্লা,
জামাইকে খুন করে 'দামাদ-কুশ' (জামাতৃহস্তা) আখ্যায় কলন্ধিত
হতে চাইবেন না। ঐতিহাসিকদের শারণ থাকতে পারে যোধপুরের
রাজা অজিত সিং যখন সৈয়দ আতৃদ্বয়ের সঙ্গে একজোট হয়ে
জামাই দিল্লীর বাদশাহ ফর্রুখ সিয়ারকে নিহত করেন তখন দিল্লীর
ছেলে-বুড়োর 'দামাদ-কুশ,' 'দামাদ-কুশ' চিৎকারে অতিষ্ঠ হয়ে
শেষটায় তিনি দিল্লী ছাড়তে বাধ্য হন। রাস্তার ডেঁপো ছোঁড়ারা
পর্যস্ত নির্ভয়ে অজিত সিং-এর পান্ধির হু'পাশে সঙ্গে স্কে ছুটে চল্ড
আর সেপাই-বরকলাজের তথী-তথাকে বিলকুল পরোয়া না করে

ভারস্বরে ঐকতানে 'দামাদ-কুশ,' 'দামাদ-কুশ,' বলে অজিত সিংহকে ক্ষেপিয়ে তুলত।

হবীব উল্লা, নসর উল্লা, মুইন-উস্-স্থলতানে তিনজনই এই চুক্তিতে অল্পবিস্তর সম্ভষ্ট হলেন। একদম নারাজ হলেন মাতৃহীন মুইন-উস্-স্থলতানের বিমাতা। ইনি আমান উল্লার মা, হবীব উল্লার দ্বিতীয়া মহিষী। আফগানিস্থানের লোক এঁকে রানী-মা বা উলিয়া হজরত নামে চিনত। এঁর দাপটে আমীর হবীব উল্লার মত খাণ্ডারও ক্রবানির বকরি অর্থাৎ বলির পাঁঠার মত কাঁপতেন। একবার গোসাকরে রানী-মা যখন নদীর ওপারে গিয়ে তাঁবু খাটান তখন হবীব উল্লাকোনো কোঁশলে তাঁর কিনারা না লাগাতে পেরে শেষটায় এপারে বসে পাগলের মত সর্বাব্দে ধুলো-কাদা মেখে তাঁর সংগ্-দিল্ বা পাষাণ স্থদয় গলাতে সমর্থ হয়েছিলেন। রানী-মা স্থির করলেন, এই সংসারকে যখন ওমর থৈয়াম দাবাখেলার ছকের সঙ্গে তুলনা করেছেন তখন নসর উল্লা এবং মুইন-উস্-স্থলতানের মত তুই জকবর ঘুঁটিকে ঘায়েল করা আমান উল্লার মত নগণ্য বড়ের পক্ষে অসম্ভব নাও হতে পারে। তাঁর পক্ষেই বা রাজা হওয়া অসম্ভব হবে কেন ?

এমন সময় কাবুলের সেরা খানদানী বংশের মুহম্মদ তর্জী সিরিয়া নির্বাসন থেকে দেশে ফিরলেন। সঙ্গে পরীর মত তিন কস্থা, কাওকাব, স্থরাইয়া আর বিবি খুর্দ। এঁরা দেশবিদেশ দেখেছেন, লেখাপড়া জানেন, রূজ-পাউভার ব্যবহারে ওকিবহাল; এঁদের উদয়ে কাব্ল কুমারীদের চেহারা অত্যস্ত মান, বেজৌলুশ, 'অমার্জিত' বা 'অনকল-চরড্' (আজ্ জঙ্গল বর আমদেহ = যেন জঙ্গলী) মনে হতে লাগল।

হবীব উল্লা রাজধানীতে ছিলেন না। আমান উল্লার মা— যদিও আসলে দ্বিতীয়া মহিষী কিন্তু মূইন-উস্-স্থলতানের মাতার মৃত্যুতে প্রধান মহিষী হয়েছেন— এক বিরাট ভোজের বন্দোবস্ত করলেন।

# क्षरण विकारण

অন্তরক্ষ আত্মীয়স্বজনকে পই পই করে বৃঝিয়ে দিলেন, যে করেই হোক মুইন-উস্-স্থলতানেকে তর্জীর বড় মেয়ে কাওকাবের দিকে আরুষ্ট করাতেই হবে। বিপুল রাজপ্রাসাদের আনাচে কানাচে ত্'-একটা কামরা বিশেষ করে খালি রাখা হল। সেখানে কেউ যেন হঠাৎ গিয়ে উপস্থিত না হয়।

খানাপিনা চলল, গানাবাজানায় রাজবাড়ি সরগরম। রানী-মানজে মুইন-উস্-স্থলতানেকে কাওকাবের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন আর কাওকাবকে ফিস ফিস করে কানে কানে বললেন, 'ইনিই যুবরাজ, আফগানিস্থানের তথ্ৎ একদিন এঁরই হবে।' কাওকাব বৃদ্ধিমতী মেয়ে, ক'সের গমে ক'সের ময়দা হয় জানতেন, আর না জানলেই বা কি, শঙ্করাচার্য তরুণতরুণীর প্রধান বৃত্তি সম্বন্ধে যে মোক্ষম তত্ত্ব বলেছেন সেটা রাজপ্রাসাদেও খাটে।

প্ল্যানটা ঠিক উতরে গেল। বিশাল রাজপ্রাসাদে ঘুরতে ঘুরতে মুইন-উস্-স্থলতানে কাওকাবের সঙ্গে পুরীর এক নিভ্ত কক্ষে বিশ্রস্তালাপে মশগুল হলেন। মুইন ভাবলেন, থুশ-এখতেয়ারে নিভ্ত কক্ষে ঢুকেছেন (ধর্মশাস্ত্রে যাকে বলে ফ্রীডম অব্ উইল), রানী-মা জানতেন, শিকার জালে পড়েছে (ধর্মশাস্ত্রে যাকে বলে প্ল্যান্ড্ ডেসটিনি)।

প্ল্যানমাফিকই রানী-মা হঠাৎ যেন বেথেয়ালে সেই কামরায় ঢুকে পড়লেন। তরুণতরুণী একটু লচ্ছা পেয়ে মাথা নিচুকরে উঠে দাঁড়ালেন। রানী-মা সোহাগ মেথে অমিয়া ছেনে সতীনপোকে বললেন, বাচ্চা তোমার মা নেই, আমিই তোমার মা। তোমার স্থহুংখের কথা আমাকে বলবে না তো কাকে বলবে ? তোমার বিয়ের ভার তো আমার কাঁথেই। কাওকাবকে যদি তোমার পছন্দ হয়ে থাকে তবে এত লচ্ছা পাচ্ছ কেন ? তজীর মেয়ের কাছে

507

# त्मरम विद्यार म

দাঁড়াতে পারে এমন মেয়ে তো কাব্লে আর নেই। তোমার দিল কি বলে ?'

দিল আর কি বলবে ? মুইন তথন ফাটা বাঁশের মাঝখানে।

দিল যা বলে বলুক। মুথে কি বলেছিলেন সে সম্বন্ধে কাবৃল চারণরা পঞ্চমুখ। কেউ বলেন, নীরবতা দিয়ে সম্মতি দেখিয়েছিলেন; কেউ বলেন, মৃত্ব আপত্তি জানিয়েছিলেন, কারণ, জানতেন, নসর উল্লার মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ে ঠিক হয়ে আছে; কেউ বলেন, মিনমিন করে সম্মতি জানিয়েছিলেন, কারণ ঠিক তার এক লহমা আগে ভালোমন্দ না ভেবে কাওকাবকে প্রেম-নিবেদন করে বসেছিলেন— হয়ত ভেবেছিলেন, প্রেম আর বিয়ে ভিন্ন ভিন্ন শিরংপীড়া— এখন এড়াবেন কি করে? কেউ বলেন, শুধু 'হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ করেছিলেন, তার থেকে হস্ত-নীস্ত ('হাঁ-না',— যে কথা থেকে বাঙলা 'হেস্তনেস্ত' বেরিয়েছে) কিছুই বোঝবার উপায় ছিল না; কেউ বলেন, তিনি রামগঙ্গা ভালো করে কিছু প্রকাশ করার আগেই রানী-মা কামরা ছেডে চলে গিয়েছিলেন।

অর্থাৎ কাবুল চারণদের পঞ্চমুখ পঞ্চতন্ত্রের কাহিনী বলে।

মোদ্দা কথা এই, সে অবস্থায় আমীর হোক, ফ্কীর হোক, ঘুঘু হোক, কব্তর হোক, আর পাঁচজন গুরুজনের সামনে পড়লে যা করে থাকে বা বলে থাকে মুইন-উস্-স্থলতানে তাই করেছিলেন।

কিন্তু কি করে বলেছিলেন সে কথা জানার যত না দরকার, তার চেয়ে ঢের বেশী জানা দর্মকার রানী-মা মজলিসে ফিরে গিয়ে সে-বলা বা না-বলার কি অর্থ প্রকাশ করলেন। বিশ্ববিভালয়ের টেক্স্ট্-বুক কি-বলে না-বলে সেটা অবাস্তর, জীবনে কাজে লাগে বাজারের গাইড-বুক।

্রানী-মা পর্দার আড়ালে থাকা সত্ত্বেও যখন তামাম আফগানিস্থান

# क्रांच विद्यार्थ

তাঁর কঠম্বর শুনতে পেত তখন মজলিসের হর্ষোল্লাস যে তাঁর গলার নিচে চাপা পড়ে গিয়েছিল তাতে আর কি সন্দেহ ? রানী-মা বললেন, 'আজ বড় আনন্দের দিন। আমার চোথের জ্যোতি (নূর-ই-চশ্ম্) ইনায়েত উল্লাখান, মুইন-উস্-মূলতানে তর্জীকস্তা কাওকাবকে বিয়ে করবেন বলে মনস্থির করেছেন। খানা-মজলিস ছটোর সময় ভাঙবার কথা ছিল, সে বন্দোবস্ত বাতিল। ফজরের নমাজ (সুর্যোদয়) পর্যন্ত আজকের উৎসব চলবে। আজ রাত্রেই আমি কন্তাপক্ষকে প্রস্তাব পাঠাচ্ছি।'

মজলিসের ঝাড়বাতি দ্বিগুণ আভায় জ্বলে উঠল। চতুর্দিকে আনন্দোচ্ছাস, হর্ষধানি। দাসদাসী ছুটলো বিয়ের তত্ত্বের তত্ত্বতাবাস করতে। সব কিছু সেই ত্বপুর রাতে রাজবাড়িতেই পাওয়া গেল। আশ্চর্য হওয়ার সাহস কার ?

তর্জী হাতে স্বর্গ পেলেন। কাওকাব হৃদয়ে স্বর্গ পেয়েছেন।

সঙ্গে সঙ্গে রানী-মা হবীব উল্লার কাছে 'সুসংবাদ' জানিয়ে দৃত পাঠালেন। মা ও রাজমহিষীরূপে তিনি মুইন-উস্-স্থলতানের হৃদয়ের গতি কোন্ দিকে জানতে পেরে তর্জী-কন্মা কাওকাবের সঙ্গে তাঁর বিয়ে স্থির করেছেন। 'প্রগতিশীল' আফগানিস্থানের ভাবী রাজমহিষী স্থশিক্ষিতা হওয়ার নিতান্ত প্রয়োজন। কাবুলে এমন কুমারী নেই যিনি কাওকাবের কাছে দাঁড়াতে পারেন। প্রাথমিক মঙ্গলামুষ্ঠান খুদাতালার মেহেরবানীতে স্থসম্পন্ন হয়েছে। মহারাজ অতিসম্বর রাজধানীতে ফিরে এসে 'আকৃদ্-রস্থমাতের' (আইনতঃ পূর্ণ বিবাহ) দিন ঠিক করে পৌরজনের হর্ষবর্ধন করুন।

হবীব উল্লা তো রেগে টং। কিন্তু কাণ্ডজ্ঞান হারালেন না। আর কেউ বৃঝ্ক না-বৃঝ্ক, তিনি বিলক্ষণ টের পেলেন যে, মূর্থ মূইন-উস্-স্থলতানে কাওকাবের প্রেমে পড়ে নসর উল্লার মেয়েকে

হারায়নি, হারাতে বসেছে রাজসিংহাসন। কিন্তু হবীব উল্লা যদিও সাধারণত পঞ্চ ম'কার নিয়ে মত্ত থাকতেন তব্ও তাঁর ব্ঝতে বিলম্ব হল না যে, সমস্ত ষড়যন্ত্রের পিছনে রয়েছেন মহিষী। সংমার এত প্রেম তো সহজে বিশ্বাস হয় না।

সতীন মা'র কথাগুলি
মধুরসের বাণী
তঙ্গা দিয়ে গুঁড়ি কাটেন
উপর থেকে পানি।

পানি-ঢালা দেখেই হবীব উল্লা বুঝতে পারলেন, গুঁড়িটি নিশ্চয়ই কাটা হয়েছে।

রাগ সামলে নিয়ে হবীব উল্লা অতি কমনীয় নমনীয় উত্তর দিলেন ;—

'খুদাতালাকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে, মহিষী শুভবৃদ্ধি প্রণোদিতা হয়ে এই বিয়ে স্থির করেছেন। তর্জীকন্যা কাওকাব যে সব দিক দিয়ে মুইন-উস্-স্থলতানের উপযুক্ত তাতে আর কি সন্দেহ ? কিন্তু শুধু কাওকাব কেন, তর্জীর মেজো মেয়ে স্থরাইয়াও তো স্থানিকিতা স্থরূপা, স্থমার্জিতা। দ্বিতীয় পুত্র আমান উল্লাই বা খাস কাবৃলী জংলী মেয়ে বিয়ে করবেন কেন ? তাই তিনি মহিষীর মহান দৃষ্টাস্ত অনুসরণ করে স্থরাইয়ার সঙ্গে আমান উল্লার বিয়ে স্থির করে এই চিঠি লেখার সঙ্গে সঙ্গে তর্জীর নিকট বিয়ের প্রস্তাব পাঠাচ্ছেন। সহর রাজধানীতে ফিরে এসে তিনি স্বয়ং' ইত্যাদি।

হবীব উল্লা ব্ঝতে পেরেছিলেন, রানী-মার মতলব মুইন-উস্স্থলতানের স্বন্ধে কাওকাবকে চাপিয়ে দিয়ে, আপন ছেলে আমান
উল্লার দক্ষে নসর উল্লার মেয়ের বিয়ে দেবার তাহলে নসর উল্লার

#### स्मर्भ विस्मर्भ

মরার পর আমান উল্লার আমীর হওয়ার সম্ভাবনা অনেকখানি বেড়ে যায়। হবীব উল্লা সে পথ বন্ধ করার জন্ম আমান উল্লার স্বন্ধে স্থরাইয়াকে চাপিয়ে দিলেন। যে রানী-মা কাওকাবের বিদেশী শিক্ষাদীক্ষার প্রশংসায় পঞ্চমুখ তিনি স্থরাইয়াকে ঠেকিয়ে রাখবেন কোন লজ্জায় ? বিশেষ করে যখন চিহ্ল্সভূন থেকে বাগ্-ই-বালা পর্যন্ত স্থবে কাব্ল জানে, স্থরাইয়া কাওকাবের চেয়ে দেখতে শুনতে পড়াশোনায় অনেক ভালো।

রানী-মার মস্তকে বজ্ঞাঘাত। বড়ের কিস্তিতে রাজাকে মাত করতে গিয়ে তিনি যে প্রায় চাল-মাতের কাছাকাছি। হবীব উল্লাকে প্রাণভরে অভিসম্পাত দিলেন, 'নসর উল্লার মেয়েকে তুই পেলিনি, আমিও পেলুম না। তবু মন্দের ভালো; নসর উল্লার কাছে এখন মুইন-উস্-স্থলতানে আর আমান উল্লা ত্ব'জনই বরাবর। মুইন-উস্-স্থলতানের পাশা এখন আর নসর-কন্থার সীসায় ভারী হবে না তো।— সেই মন্দের ভালো।'

দাবা খেলায় ইংরিজীতে যাকে বলে 'ওয়েটিঙ মূভ্' রানী-মা সেই পম্বা অবলম্বন করলেন।

# চবিৱশ

এর পরের অধ্যায় আরম্ভ হয় ভারতবর্ষের রাজা মহেন্দ্র-ইপ্রতাপকে নিয়ে।

১৯১৫ সালের মাঝামাঝি জর্মন পররাষ্ট্র বিভাগ রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপের উপদেশ মত স্থির করলেন যে, কোনো গতিকে যদি
আমীর হবীব উল্লাকে দিয়ে ভারতবর্ধ আক্রমণ করানো যায় তাহলে
ইংরেজের এক ঠ্যাং থোঁড়া করার মতই হবে। ভারতবর্ধ তথন
স্বাধীনতা পাবার লোভে বিজ্রোহ করুক আর নাই করুক, ইংরেজকে
অস্তত একটা পুরো বাহিনী পাঞ্চাবে রাখতে হবে— তাহলে তুর্করা
মধ্য-প্রাচ্যে ইংরেজকে কাবু করে আনতে পারবে। ফলে যদি সুয়েজ
বন্ধ হয়ে যায় তাহলে ইংরেজের ত্ব'পা-ই থোঁড়া হয়ে যাবে।

মহেন্দ্রপ্রতাপ অবশ্য আশা করেছিলেন যে, আর কিছু হোক না হোক ভারতবর্ষ যদি ফাঁকতালে স্বাধীনতা পেয়ে যায় তা হলেই যথেষ্ট।

কাইজার রাজাকে প্রচুর খাতির-যত্ন করে, স্বর্ণ-ঈগল মেডেল পরিয়ে একদল জর্মন কূটনৈতিকের সঙ্গে আফগানিস্থান রওয়ানা করিয়ে দিলেন। পথে রাজা তুর্কীর স্থলতানের কাছ থেকেও অনেক আদর-আপ্যায়ন পোলেন।

কিন্তু পূর্ব-ইরান ও পশ্চিম-আফগানিস্থানে রাজা ও জর্মনদলকে নানা বিপদ-আপদ, ফাঁড়া-গর্দিশ কাটিয়ে এগতে হল। ইংরেজ ও রুশ উভয়েই রাজার দৌত্যের খবর পেয়ে উত্তর দক্ষিণ হু'দিক থেকে হানা ট্রাদেয়। অসম্ভব হুঃখকষ্ট সহা করে, বেশীর ভাগ জিনিসপত্র

# स्मर्भ विस्मर्भ

পথে ফেলে দিয়ে তাঁরা ১৯১৫ সালের শীতের শুরুতে কাব্ল পৌছান।

আমীর হবীব উল্লা বাদশাহী কায়দায় রাজাকে অভ্যর্থনা করলেন— তামাম কাবুল শহর রাস্তার হু'পাশে ভিড় লাগিয়ে রাজাকে তাঁহাদের আনন্দ-অভিবাদন জানালো। বাবুরবাদশাহের কবরের কাছে রাজাকে হবীব উল্লার এক খাস প্রাসাদে রাখা হল।

কাবুলের লোক সহজে কাউকে অভিনন্দন করে না। রাজার জন্য তারা যে ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে রাস্তায় দাঁড়িয়েছিল তার প্রথম কারণ, কাবুলের জনসাধারণ ইংরেজের নষ্টামি ও হবীব উল্লার ইংরেজ-প্রীতিতে বিরক্ত হয়ে পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল; নব-তুর্কী নব্য-মিশরের জাতীয়তাবাদের কচিং-জাগরিত বিহঙ্গকাকলী কাবুলের গুলিস্তান-বোস্তানেকেও চঞ্চল করে তুলেছিল। দ্বিতীয় কারণ, রাজা ভারতবর্ষের লোক, জর্মনীর শেষ মতলব কি সে সম্বন্ধে কাবুলীদের মনে নানা সন্দেহ থাকলেও ভারতবর্ষের নিঃস্বার্থপরতা সম্বন্ধে তাদের মনে কোনো দ্বিধা ছিল না। এ-অনুমান কাইজার বার্লিনে বসে করতে পেরেছিলেন বলেই ভারতীয় মহেন্দ্রকে জর্মন কূটনৈতিকদের মাঝখানে ইন্দ্রের আসনে বিসিয়ে পাঠিয়েছিলেন।

ইংরেজ অবশ্য হবীব উল্লাকে তম্বী করে স্কুম দিল, পত্রপাঠ যেন রাজা আর তার দলকে আফগানিস্থান থেকে বের করে দেওয়া হয়। কিন্তু ধূর্ত হবীব উল্লা ইংরেজকে নানা রকম টালবাহানা দিয়ে ঠাণ্ডা করে রাখলেন। একথাও অবশ্য তাঁর অজানা ছিল না যে, ইংরেজের তখন ছ'হাত ভর্তি, আফগানিস্থান আক্রমণ করবার মত সৈশ্যবলও তার কোমরে নেই।

### प्रत्म विपर्

কিন্তু হবীব উল্লা রাজার প্রস্তাবে রাজী হলেন না। কেন হলেন না এবং না হয়ে ভালো করেছিলেন কি মন্দ করেছিলেন সে সম্বন্ধে আমি অনেক লোকের মুখ থেকে অনেক কারণ, অনেক আলোচনা শুনেছি। সে-সব কারণের ক'টা খাঁটী, ক'টা ঝুটা বলা অসম্ভব কিন্তু এ-বিষয়ে দেখলুম কারো মনে কোনো সন্দেহ নেই যে, হবীব উল্লা তখন ভারত আক্রমণ করলে সমস্ত আফগানিস্থান ভাতে সাড়া দিত। অর্থাৎ আমীর জনমত উপেক্ষা করলেন; জর্মনি, তুর্কী, ভারতবর্ষকেও নিরাশ করলেন।

জর্মনরা এক বংসর চেষ্টা করে দেশে ফিরে গেল কিন্তু রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ তথনকার মত আশা ছেড়ে দিলেও ভবিষ্যতের জন্ম জমি আবাদ করতে কম্বর করলেন না। রাজা জানতেন, হবীব উল্লার মৃত্যুর পর আমীর হবেন নসর উল্লা নয় মূইন-উস্-মূলতানে। কিন্তু ছটো টাকাই যে মেকি রাজা ছ'চারবার বাজিয়ে বেশ বুঝে নিয়েছিলেন। আমান উল্লার কথা কেউ তথন হিসেবে নিত না কিন্তু রাজা যে তাকে বেশ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেকবার পরথ করে নিয়েছিলেন সে কথা কাবুলের সকলেই জানে। কিন্তু তাঁকে কি কানমন্ত্র দিয়েছিলেন সে কথা কেউ জানে না; রাজাও মূথ ফুটে কিছু বলেন নি।

১৯১৭ সালের রুশ-বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে রাজা কাবুল ছাড়েন। তারপর যুদ্ধ শেষ হল।

শেষ আশায় নির্রাশ হয়ে কাবুলের প্রগতিপন্থীরা নির্জীব হয়ে পড়লেন। পর্দার আড়াল থেকে তখন এক অদৃশ্য হাত আফগানি-স্থানের ঘুঁটি চালাতে লাগলো। সে হাত আমান উল্লার মাতা রানী-মা উলিয়া হজরতের।

বহু বংসর ধরে রানী-মা প্রহর গুনছিলেন এই স্থযোগের

# प्राप्त विद्यारम

প্রত্যাশায়। তিনি জানতেন প্রগতিপন্থীরা হবীব উল্লা, নসর উল্লা, মুইন-উস্-স্থলতানে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিরাশ না হওয়া পর্যন্ত আমান উল্লার কথা হিসেবেই আনবেন না। পর্দার আড়াল থেকেই রানী-মা প্রগতিপন্থী যুবকদের বুঝিয়ে দিলেন যে, হবীব উল্লা কাবুলের বুকের উপর জগদ্দল পাথর, রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপও যথন সে পাথরে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে পারেননি তখন তাঁরা বসে আছেন কিসের আশায় ? নসর উল্লা, মুইন-উস্-স্থলতানে ত্ব'জনই ভাবেন সিংহাসন তাঁদের হক্কের মাল— সে-মালের জন্ম তাঁরা কোনো দাম দিতে নারাজ্য।

কিন্তু আমান উল্লা দাম দিতে তৈরী। সে দাম কি ? বুকের খুন দিয়ে তিনি ইংরেজের সঙ্গে লড়ে দেশকে স্বাধীন করতে প্রস্তুত।

কিন্তু আমান উল্লাকে আমীর করা যায় কি প্রকারে? রানী-মা বোরকার ভিতর থেকে তারও নীলছাপ বের করলেন। আসছে শীতে হবীব উল্লা যখন নসর উল্লা আর মূইন-উস্-স্থলতানেকে সঙ্গে নিয়ে জলালাবাদ যাবেন তখন আমান উল্লা কাবুলের গভর্নর হবেন। তখন যদি হবীব উল্লা জলালাবাদে মারা যান তবে কাবুলের অন্ত্রশালা আর কোষাধ্যক্ষের জিম্মাদার গভর্নর আমান উল্লা তার ঠিক ঠিক ব্যবহার করতে পারবেন। রাজা হতে হলে এই ফুটো জিনিষ্ট যথেই।

কিন্তু মানুষ মরে ভগবানের ইচ্ছায়। নীলছাপের সঙ্গে দাগ মিলিয়ে যে হবীব উল্লা ঠিক তখনই মরবেন তার কি স্থিরতা? অসহিষ্ণু রানী-মা বুঝিয়ে দিলেন যে, ভগবানের ইচ্ছা মানুষের হাত দিয়েই সফল হয়— বিশেষত যদি তার হাতে তখন একটি নগণ্য পিস্তল মাত্র থাকে।

স্বামী হত্যা ? এঁয়া ? হাঁ। কিন্তু এখানে ব্যক্তিগত সম্পর্কের

# क्रांच विकारण

কথা হচ্ছে না— যেখানে সমস্ত দেশের আশাভরসা, ভবিদ্যুৎ মঙ্গণ-অমঙ্গণ ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন সেখানে কে স্বামী, স্ত্রীই বা কে ?

শঙ্করাচার্য বলেছেন, 'কা তব কাস্তা?' কিন্তু ঠিক তার পরেই 'সংসার অতীব বিচিত্র' কেন বলেছেন সে তত্ত্বটা এতদিন পর আমার কাছে খোলসা হল।

অর্বাচীনরা তবু শুধালো, 'কিন্তু আমীর হবীব উল্লার সৈক্তদল আর জলালাবাদ অঞ্চলের লোকজন নসর উল্লা বা মৃইন-উস্-স্লতানের পক্ষ নেবে না ?'

রাগে ছংখে রানী-মার নাকি কণ্ঠরোধ হবার উপক্রম হয়েছিল। উন্মা চেপে শেষটায় বলেছিলেন, 'ওরে মূর্থের দল, জলালাবাদে যে-ই রাজা হোক না কেন, আমরা রটাব না যে, সিংহাসনের লোভে অসহিষ্ণু হয়ে সেই গৃধুই নিরীহ হবীব উল্লাকে খুন করেছে?' মূর্থেরা এভক্ষণে ব্রাল, এস্থলে 'রানীর কি মত?' নয়। এখানে 'রানীর মতই সকল মতের রানী'।

এসব আমার শোনা কথা— কতটা ঠিক কতটা ভূল হলপ করে বলতে পারব না ; তবে এরকমেরই কিছু একটা যে হয়েছিল সে বিষয়ে কাবুল চারণদের মনে কোনো সন্দেহ নেই।

কিন্তু কথামালার গল্প ভূল। বিড়ালের গলায় ঘটা বাঁধার জগ্ত লোকও জুটল।

আপন অলসতাই হবীব উল্লার মৃত্যুর আরেক কারণ। জলালাবাদে একদিন সন্ধ্যাবেলা শিকার থেকে ফিরে আসতেই তাঁর এক গুপুচর নিবেদন করল যে, গোপনে হুজুরের সঙ্গে সে অত্যম্ভ জরুরী বিষয় নিয়ে আলাপ করতে চায়। সে নাকি করে শেষ মুহুর্তে এই ষড়যন্ত্রের থবর পেয়ে গিয়েছিল। 'কাল হবে, কাল হবে' বলে নাকি হবীব উল্লা প্রাসাদের

ভিতরে চুকে গেলেন। সকলের সামনে গুপ্তচর কিছু খুলে বলভে পারল না— আমীরও শুধু বললেন, 'কাল হবে, কাল হবে।'

সে কাল আর কথনো হয় নি। সে-রাত্রেই গুপ্তঘাতকের হাতে হবীব উল্লা প্রাণ দেন।

সকালবেলা জলালাবাদে যে কী তুমূল কাগু হয়েছিল তার বর্ণনার আশা করা অক্সায়। কেউ শুধায়, 'আমীরকে মারল কে ?' কেউ শুধায়, 'রাজা হবেন কে ?' একদল বলল, 'শহীদ আমীরের ইচ্ছা ছিল নসর উল্লা রাজা হবেন,' আরেকদল বলল, 'মৃত আমীরের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো মূল্য নেই; রাজা হবেন বড় ছেলে, যুবরাজ মুইন-উস্-স্লতানে ইনায়েত উল্লা। তথ্তের হক তাঁরই।'

বেশীর ভাগ গিয়েছিল ইনায়েত উল্লার কাছে। তিনি কেঁদে কেঁদে চোথ ফুলিয়ে ফেলেছেন। লোকজন যতই জিজ্ঞেস করে রাজা হবেন কে? তিনি হয় উত্তর দেন না, না হয় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলেন, 'ব কাকায়েম বোরো' অর্থাৎ 'খুড়োর কাছে যাও, আমি কি জানি।' কেন সিংহাসনের লোভ করেননি বলা শক্ত; হয়ত পিতৃশোকে অত্যধিক কাতর হয়ে পড়েছিলেন, হয়ত পিতার ইচ্ছার সম্মান রাখতে চেয়েছিলেন, হয়ত আন্দাজ করেছিলেন যে, যারা তাঁর পিতাকে খুন করেছে তাদের লোকই শেষ পর্যন্ত তথ্ৎ দথল করবে। তিনি যদি সে-পথে কাঁটা হয়ে মাথা খাড়া করেন তবে সে-মাথা বেশীদিন ঘাড়ে থাকবে না। অত্যন্ত কাঁচা, কাঁচা-লঙ্কা ও পাঁঠার বলি দেখে খুশী হয় না। জানে এবার তাকে পেষার লগ্ন আসয়। নসর উল্লা আমীর হলেন।

এদিকে রানী-মা কাবুলে বসে ভড়িং গতিতে কাবুল কান্দাহার

# क्षरण वित्रदर्भ

জলালাবাদ হিরাতে খবর রটালেন রাজ্যগৃগ্ধ অসহিষ্ণু নসর উল্লা ভ্রাতা হবীব উল্লাকে খুন করেছেন। তাঁর আমীর হওয়ার এমনিতেই কোনো হক্ ছিল না— এখন তো আর কোনো কথাই উঠতে পারে না। হক্ ছিল জ্যেষ্ঠ পুত্র, যুবরাজ মুইন-উস্-মূলতানের। তিনি যখন স্বেচ্ছায়, খুশ-এখতেয়ারে নসর উল্লার বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছেন অর্থাং সিংহাসনের দাবী ত্যাগ করেছেন, তখন হক্ বর্তালো আমান উল্লার উপর।

অকাট্য যুক্তি। তবু কাবুল চীংকার করলো, 'জিন্দাবাদ আমান উল্লাখান'— ক্ষীণকঠে।

সঙ্গে সঙ্গে রানী-মা আমান উল্লার তথ্ৎ লাভে খুশী হয়ে সেপাইদের বিস্তর বথশিশ দিলেন; নৃতন বাদশা আমান উল্লা সেপাইদের তনথা অত্যস্ত কম বলে নিতান্ত 'কর্তব্য পালনার্থে' সে তনথা ডবল করে দিলেন। উভয় টাকাই রাজকোষ থেকে বেরলো। কাবুল হুলার দিয়ে বলল, 'জিন্দাবাদ আমান উল্লা খান।'

ভলতেয়ারকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, মস্ত্রোচ্চারণ করে একপাল ভেড়া মারা যায় কিনা। ভলতেয়ার বলেছিলেন, 'যায়; কিন্তু গোড়ায় প্রচুর পরিমাণে সেঁকো বিষ খাইয়ে দিলে আর কোনো সন্দেহই থাকবে না।'

আফগান সেপাইয়ের কাছে যুক্তিতর্ক মন্ত্রোচ্চারণের তায়— টাকাটাই সেঁকো।

আমান উল্লা কার্বুল বাজারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পিতার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করলেন। সজল নয়নে, বলদৃগু কঠে পিতৃ-ঘাতকের রক্তপাত করবেন বলে শপথ গ্রহণ করলেন, 'যে পাষণ্ড আমার জান্-দিলের পিতাকে হত্যা করেছে তার রক্ত না দেখা পর্যস্ত আমার কাছে জল পর্যস্ত শরাবের মত হারাম, তার মাংস

# प्रत्म विप्रतम

টুকরো টুকরো না করা পর্যস্ত সব মাংস আমার কাছে শৃকরের মাংসের মত হারাম।'

আমান উল্লার শত্রুপক্ষ বলে আমান উল্লা থিয়েটারে চুকলে নাম করতে পারতেন; মিত্রপক্ষ বলে, সমস্ত ষড়যন্ত্রটা রানী-মা সর্দারদের সঙ্গে তৈরী করেছিলেন— আমান উল্লাকে বাইরে রেখে। হাজার হোক 'পিদর-কুশ' বা পিতৃহস্তার হস্ত চুম্বন করতে অনেক লোকই ঘুণা বোধ করতে পারে। বিশেষত রানী-মা যখন একাই একলক্ষ তখন তরুণ আমান উল্লাকে নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে নামিয়ে লাভ কি ? আফগানিস্থানে স্ত্রীলোকের আমীর হওয়ার রেওয়াজ থাকলে তাঁকে হয়ত সারাজীবনই যবনিকা-অন্তরালে থাকতে হত।

আমান উল্লার সৈতাদল জলালাবাদ পেঁছিল। নসর উল্লা, ইনায়েত উল্লা ত্ব'জনই বিনাযুদ্ধে আত্মসমর্পণ করলেন। নসর উল্লা মোল্লাদের কুতুব-মিনার স্বরূপ ছিলেন; সে মিনার থেকে যাজক সম্প্রদায়ের গম্ভীর নিনাদ বহির্গত হয়ে কেন যে সেপাই-সান্ত্রী জড়ো করতে পারল না সেও এক সমস্তা।

কাব্ল ফেরার পথে যুবরাজ নাকি ভবিয়তের কথা চিস্তা করে কেঁদে ফেলেছিলেন। জলালাবাদের যেসব সেপাই তাঁকে আমীরের তথ্তে বসাবার জন্ম তাঁর কাছে গিয়েছিল তারা ততক্ষণে আমান উল্লার দলে যোগ দিয়ে কাব্ল যাচ্ছে। কায়া দেখে তারা নাকি মুইন-উস্-স্লতানের কাছে এসে বারবার বিদ্রূপ করে বলেছিল, 'বলো না এখন, 'ব কাকায়েম বোরো— খুড়োর কাছে যাও, তিনি সব জানেন।' যাও এখন খুড়োর কাছে ? এখন দেখি, কাব্ল পোঁছলে খুড়ো তোমাকে বাঁচান কি করে!'

কাবুলের আর্ক ছর্গে ছ'জনকেই বন্দী করে রাগ্না হ'ল। কিছুদিন পর নসর উল্লা 'কলেরায়' মারা যান। কফি খেয়ে নাকি তাঁর

#### स्तर्भ विस्तर्भ

কলেরা হয়েছিল। কফিতে অস্থ কিছু মেশানো ছিল কিনা সে বিষয়ে দেখলুম অধিকাংশ কাবুল চারণের স্মৃতিশক্তি বড়ই ক্ষীণ।

এর পর মুইন-উস্-স্থলতানের মনের অবস্থা কি হয়েছিল ভাবতে গেলে আমার মত নিরীহ বাঙালীর মাথা ঘুরে যায়। কল্পনা সেখানে পৌছয় না, মৃত্যুভয়ের তুলনাও নাকি নেই।

এখানে পৌছে সমস্ত ছনিয়ার উচিত আমান উল্লাকে বারবার সাষ্টাক্ষ প্রণাম করা। প্রাচ্যের ইতিহাসে যা কখনো হয়নি আমান উল্লা তাই করলেন। মাতার হাত থেকে যেটুকু ক্ষমতা তিনি ততদিনে অধিকার করতে পেরেছিলেন তারই জোরে, বিচক্ষণ কূটনৈতিকদের শত উপদেশ গ্রাহ্য না করে তিনি বৈমাত্রেয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে মুক্তি দিলেন।

এ যে কত বড় সাহসের পরিচয় তা শুধু তাঁরাই ব্রুতে পারবেন যাঁরা মোগলপাঠানের ইতিহাস পড়েছেন। এত বড় দরাজ-দিল আর হিম্মৎ-জিগরের নিশান আফগানিস্থানের ইতিহাসে আর নেই।

# পঁটিশ

রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ কানমন্ত্র দিয়ে গিয়েছিলেন, ইংরেজের সঙ্গেলড়াই করে আমান উল্লা আরো ভালো রকমেই বৃক্তে পারলেন যে, চোরের যদি তিন দিন হয় তবে সাধুর মাত্র এক দিন। সেই একদিনের হক্কের জোরে তিনি লড়াই জিতেছেন— এখন আবার ফুশমনের পালা। আমান উল্লা তার জন্ম তৈরী হতে লাগলেন।

জমাথরচের খাতা খুলে দেখলেন, জমায় লেখা, আমান উল্লাখান দেশের স্বাধীনতা অর্জন করে জনসাধারণের হৃদয় জয় করেছেন, তিনি আর 'আমীর' আমান উল্লাখন— তিনি 'গাজী' বাদশাহ' আমান উল্লাখান।

খরচে লেখা, নসর উল্লার মোল্লার দল যদিও আসর থেকে সরে
গিয়েছে তবু তাদের বিশ্বাস নেই। আমান উল্লা করাসী জানতেন
— 'রেক্যুলের পূর মিয়ো সোতের,' অর্থাৎ 'ভালো করে লাফ দেওয়ার জন্ম পিছিয়ে যাওয়া' প্রবাদটা তাঁর অজানা ছিল না।

• কিন্তু আমান উল্লা মনে মনে স্থির করলেন, মোল্লারা সরকারী রাস্তার কোন্ খানে খানাখন্দ বানিয়ে রাখবে সে ভয় অহরহ বুকের ভিতর পুষে রাখলে দেশ-সংস্থারের মোটর টপ্ গিয়ারে চালানো অসম্ভব। অথচ পুরা স্পীডে মোটর না চালিয়ে উপায় নেই— সাধুর মাত্র এক দিন।

কাবুলে পৌছে যে দিকে তাকাই সেখানেই দেখি হরেকরকম সরকারী উর্দিপরা স্কুল-কলেজের ছেলেছোকরারা ঘোরাঘুরি করছে। খবর নিয়ে শুনি কোনোটা উর্দি ফরাসী স্কুলের, কোনোটা জর্মন,

# स्तरम विदमरम

কোনোটা ইংরিজী আর কোনোটা মিলিটারি স্কুলের। শুধু তাই নয়, গাঁয়ের পাঠশালা পাশ করে যারা শহরে এসেছে তাদের জন্ম ফ্রি বোর্ডিং, লজিং, জামাকাপড়, কেতাবপত্র, ইন্স্টুমেণ্ট-বক্স, ডিক্সনরি, ছুটিতে বাড়ি যাবার জন্ম থচ্চরের ভাড়া, এক কথায় 'অল ফাউগু।'

ভারতবর্ষের হয়ে আমি বললুম, 'নাথিং লস্ট'।

প্যারিসফের্তা সইফুল আলম ব্ঝিয়ে বললেন, 'আপনি ভেবেছেন 'অল ফাউণ্ড' হলে বিছেও ব্ঝি সঙ্গে সঙ্গে জুটে যায়। মোটেই না। হস্টেল থেকে ছেলেরা প্রায়ই পালায়।'

আমি বললুম, 'ধরে আনার বন্দোবস্ত নেই ?'

সইফুল আলম বললেন, 'গাঁয়ের ছেলেরা শক্ত হাড়ে তৈরী। পালিয়ে বাড়ি না গিয়ে যেথানে সেখানে দিন কাটাতে পারে। তারও দাওয়াই আমান উল্লা বের করেছেন। হস্টেল থেকে পালানো মাত্রই আমার সরকারকে থবর দিই। সরকারের তরফথেকে তথন ছ'জন সেপাই ছোকরার গাঁয়ের বাড়িতে গিয়ে আসর জমিয়ে বসে, তিন বেলা খায় দায় এবং যদিও ছকুম নেই তবুসকলের জানা কথা যে, কোর্মা-কালিয়া না পেলে বন্দুকের কুঁদো দিয়ে ছেলের বাপকে তিন বেলা মার লাগায়। বাপ তথিছেলেকে খুঁজতে বেরোয়। সে এসে হস্টেলে হাজিয়া দেবে, হেডমাস্টারের চিঠি গুঁয়ে পৌছবে যে আসামী ধরা দিয়েছে তথন সেপাইয়া বাপের ভালো ছম্বাটি কেটে বিদায়-ভোজ খেয়ে তাকেছ দিয়ার না করে শহরে ফিরবে। পরিস্থিতিটার পুনরার্ত্তিতে তাদের কোনো আপত্তি নেই।'

আমি বললুম, 'কিন্তু পড়াশোনায় যদি কেউ নিতান্তই গর্দজ্ঞ হয় তবে ?'

# क्षरण विकारण

'পর পর তিনবার যদি ফেল মারে তবে হেডমাস্টার বিবেচনা করে দেখবেন তাকে ডিসমিস করা যায় কি না ? বৃদ্ধিশুদ্ধি আছে অথচ পড়াশোনায় চিটেমি করছে জানলে তার তখনো ছুটি নেই।'

এর পর কোন দেশের রাজা আর কি করতে পারেন ?

মিলিটারি স্ক্লের ভার তুর্কদের হাতে। তুর্কী জেনারেলদের ঐতিহ্য বার্লিনের পৎস্দাম সমরবিভায়তনের সঙ্গে জড়ানো; তাই শুনলুম স্কুলটি জর্মন কায়দায় গড়া। সেখানে কি রকম উন্নতি হচ্ছে তার থবর কেউ দিতে পারলেন না। শুধু অধ্যাপক বেনওয়া বললেন, 'ইস্কুলটা তুলে দিলে আফগানিস্থানের কিছু ক্ষতি হবে না।'

মেয়েদের শিক্ষার জন্ম আমান উল্লা আর তাঁর বেগম বিবি স্থরাইয়া উঠে পড়ে লেগেছেন। বোরকা পরে এক কাবুল শহরেই প্রায় তু'হাজার মেয়ে ইঙ্কুলে যায়, উচু পাঁচিলঘেরা আভিনায় বাস্কেট-বল, ভলি-বল খেলে। সইফুল আলম বললেন, 'লিখতে পড়তে, আঁক কষতে শেখে, সেই যথেষ্ট। আর তাও যদি না শেখে আমার অন্তত কোনো আপত্তি নেই। হারেমের বন্ধ হাওয়ার বাইরে এসে লাফালাফি করছে এই কি যথেষ্ট নয় ?'

আমি সর্বান্তঃকরণে সায় দিলুম। সইফুল আলম কানে কানে বললেন, 'কিন্তু একজন লোক একদম সায় দিচ্ছেন না। রানী-মা।'

শুনে একট্ ঘাবড়ে গেলুম। ছই শক্ত নিপাত করে, তৃতীয় শক্রকে ঠাণ্ডা রেখে যিনি আমান উল্লাকে বাদশা বানাতে পেরেছেন তাঁর রায়ের একটা মূল্য আছে বই কি ? তার মতে নাকি এত শিক্ষার খোরাক আফগানিস্থান হজম করতে পারবে না। এই নিয়ে নাকি মাতাপুত্রে মনোমালিক্যও হয়েছে— মাতা অভিমানভরে পুত্রকে উপদেশ দেওয়া বন্ধ করেছেন। বধ্ সুরাইয়াও নাকি শাশুড়ীকে অবজ্ঞা করেন।

কিন্তু কাবুল শহর তখন আমান উল্লার চাবুক খেয়ে পাগলা ঘোড়ার মত ছুটে চলেছে— 'দেরেশি' পরে। 'দেরেশি' কথাটা ইংরিজী 'ডেস' থেকে এসেছে— অর্থাৎ হ্যাট, কোট, টাই, পাতলুন। খবর নিয়ে জানতে পারলুম, সরকারী কর্মচারী হলেই তাকে দেরেশি পরতে হয় তা সে বিশ টাকার কেরানীই হোক, আর দশ টাকার সিপাই-ই হোক। শুধু তাই নয়, দেরেশি পরা না থাকলে কাবুল নাগরিক সরকারী বাগানে পর্যন্ত ঢুকতে পায় না। একদিকে সরকারী চাপ, অক্সদিকে বাইরের চাকচিক্যের প্রতি অন্তর্মত জাতির মোহ, মাঝখানে সিনেমার উস্থানি, তিনে মিলে কাবুল দেরেশি-পাগল হয়ে উঠেছে।

ইস্তেক আবছর রহমানের মনে ছোঁয়াচ লৈগেছে। আমি বাড়িতে শিলওয়ার পরে বসে থাকলে সে খুঁতথুঁত করে; আট-পৌরে স্থট পরে বেরতে গেলে নীলকৃষ্ণ দেরেশি পরার উপদেশ দেয়।

মেয়েরাও তাল রেখে চলেছেন। আমীর হবীব উল্লা হারেমের মেয়েদের ফ্রক রাউজ পরাতেন। আমান উল্লার আমলে দেখি ভদ্রমহিলা মাত্রেই উচু হিলের জুতো, হাঁটু পর্যন্ত ফ্রক, আমচ্ছ সিল্কের মোজা, লম্বাহাতার আঁটসাঁট রাউজ, দস্তানা আর হ্যাট পরে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন। হ্যাটের সামনে একখানা অতি পাতলা নেট ঝুলছে বলে চেহারাখানা পন্তাপন্তি দেখা যায় না। যে মহিলার যত সাহস তাঁর নেটের বৃত্বনি তত ঢিলে।

Figure কথাটার ফরাসী উচ্চারণ ফিগুর, অর্থ— মুখের চেহারা। ফরাসী অধ্যাপক বেনওয়া বলতেন, 'কাবুলী মেয়েদের ফিগার বোঝা যায় বটে, কিন্তু ফিগুর দেখবার উপায় নেই।'

কিন্তু দেশের ধনদৌলত না বাড়িয়ে তো নিত্য নিত্য নৃতন

# দেশে বিদেশে

কুল-কলেজ খোলা যায় না, দেরেশি দেখানো যায় না, ফিগার
ফলানো যায় না। ধনদৌলত বাড়াতে হলে আজকের দিনে
কলকারখানা বানিয়ে শিল্পবাণিজ্যের প্রসার করতে হয়। তার
জন্ম প্রচুর পুঁজির দরকার। আফগানিস্থানের গাঁটে সে কড়ি
নেই— বিদেশীদের হাতে দেশের শিল্পবাণিজ্য ছেড়ে দিতেও বাদশা
নারাজ। আমান উল্লার পিতামহ দোর্দগুপ্রতাপ আবছর রহমান
বলতেন, 'আফগানিস্থান সেদিনই রেলগাড়ি চালাবে যেদিন সে
নিজের হাতে রেলগাড়ি তৈরী করতে পারবে।' পিতা হবীব উল্লা
সে আইন ঠিক ঠিক মেনে চলেননি— তবে কাবুলের বিজলী বাতির
জন্ম যে কলকজা কিনেছিলেন সেটা কাবুলী টাকায়। আমান
উল্লা কি করবেন ঠিক মনস্থির করতে পারছিলেন না— স্থাশনাল
লোন তোলার উপদেশ কেউ কেউ তাঁকে দিয়েছিলেন বটে, কিস্ক
তাহলে স্বাইকে স্থদ দিতে হয় এবং স্থদ দেওয়া-নেওয়া ইসলামে
বারণ।

হয়ত আমান উল্লা ভেবেছিলেন যে, দেশের গুরুভারের খানিকটে নিজের কাঁধ থেকে সরিয়ে দেশের আর পাঁচজনের কাঁধে যদি ভাগবাঁটোয়ারা করে দেওয়া যায় তাহলে প্রগতির পথে চলার স্থবিধে হবে। আমান উল্লা বললেন, পার্লিমেন্ট তৈরী করো।

দে পার্লিমেন্টের স্বরূপ দেখতে পেলুম পাগমান গিয়ে।

কাবুল থেকে পাগমান কুড়িমাইল রাস্তা। বাস চলাচল আছে।
সমস্ত শহরটা গড়ে তোলা হয়েছে পাহাড়ের থাকে থাকে। দূর
থেকে মনে হয় যেন একটা শাখ কাৎ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর তার
ভাঁজে ভাঁজে ছোট ছোট বাঙলো; অনেকটা ইতালিয়ান ভিলার মত।
সমস্ত পাগমান শহর জুড়ে আপেল নাসপাতির গাছ বাঙলোগুলোকে
ঘিরে রেথেছে আর চূড়ার বরফগলা ঝরনা রাস্তার এক পাশের

# स्तर्भ विस्तर्भ

নালা দিয়ে থাকে থাকে নেমে এসেছে। পিচ ঢালা পরিষ্কার রাস্তা দিয়ে উঠছি আর দেখছি তুদিকে ঘন সবুজের নিবিড় স্তব্ধ সুষ্প্তি। কোনো দিকে কোনো প্রকার জীবনযাত্রার চঞ্চলতা নেই, কঠিন পাথরের খাড়া দেয়াল নেই, ঘিনঘিনে হলদে রঙের বাড়িঘরদোর নেই। কিছুতেই মনে হয় না যে, নীরস কর্কশ আফগানিস্থানের ভিতর দিয়ে চলেছি, থেকে থেকে ভুল লাগে আর চোখ চেয়ে থাকে সামনের মোড় ফিরতেই নেবুর ঝুড়ি-কাঁধে খাসিয়া মেয়েগুলোকে দেখবে বলে।

বাদশা আমীর-ওমরাহ নিয়ে গ্রীম্মকালটা এখানে কাটান।
এক সপ্তাহের জন্ম তামাম আফগানিস্থান এখানে জড়ো হয় 'জশন'
বা স্বাধীনতা দিবসের আমোদ আফ্রাদ করার জন্ম। দল বেঁধে
আপন আপন তাঁবু সঙ্গে নিয়ে এসে তারা রাস্তার হু'দিকে যেখানে
সেখানে সেগুলো খাটায়। সমস্ত দিন কাটায় চাঁদমারি, মঙ্গোল
নাচ, পল্টনের কুচকাওয়াজ দেখে, না হয় চায়ের দোকানে আড্ডা
জমিয়ে; রাত্রে তাঁবুতে তাঁবুতে শুরু হয় গানের মজলিস। "আজি
এ নিশীথে প্রিয়া অধরেতে চুম্বন যদি পাই; জোয়ান হইব গোড়া
হতে তবে এ জীবন দোহরাই"— ধরনের ওস্তাদী গানের রেওয়াজ
প্রায় নেই, হরেকরকম "ফতুজানকে" অনেকরকম সাধ্য-সাধনা
করে ডাকাডাকি করা হচ্ছে এ-সব গানের আসল ঝোঁক। মাঝে
মাঝে একজন অতিরিক্ত উৎসাহে লাফ দিয়ে উঠে হু'চার চক্কর নাচ
ভী দেখিয়ে দেয়। 'আর স্বাই গানের ফাঁকে ফাঁকে 'সাবাস সাবাস'
বলে নাচনেওয়ালাকে উৎসাহ দেয়।

এ-রকম মজলিসে বেশীক্ষণ বসা কঠিন। বন্ধ ঘরে যদি সবাই সিগারেট ফোঁকে তবে নিজেকেও সিগারেট ধরাতে হয়— না হলে চোখ জ্বালা করে, গলা খুসখুস করতে থাকে। এ-সব

# দেশে বিদেশে

মজলিসে আপনিও যদি মনের ভিতর কোনো "ফতুজান" বা কদম্বনবিহারিণীর ছবি এঁকে গলা মিলিয়ে— না মিললেও আপত্তি নেই— চিংকার করে গান না জ্বোড়েন তবে দেখবেন ক্রমেই কানে তালা লেগে আসছে, শেষটায় ফাটার উপক্রম। রাগবি খেলার সঙ্গে এ-সব গানের অনেক দিক দিয়ে মিল আছে— তাই এর রসভোগ করতে হয় বেশ একট তফাতে আলগোছে দাঁড়িয়ে।

কিন্তু আমার বার বার মনে হ'ল পাগমান হৈ-হল্লার জায়গা নয়। নির্করের ঝরঝর, পত্র-পল্লবের মৃত্ব মর্মর, অচেনা পাখির একটানা কৃজন, পচা পাইনের সোঁদা সোঁদা গন্ধ, সবস্থদ্ধ মিলে গিয়ে এখানে বেলা দ্বিপ্রহরেও মানুষের চোখে তন্ত্রা আসে। ভর গ্রীষ্মকাল, গাছের তলায় বসলে তবু শীত শীত করে— কোটের কলারটা তুলে দিতে ইচ্ছে করে, মনে হয় পেয়ালা, প্রিয়া, কবিতার বই কিছুরই প্রয়োজন নেই, একখানা র্যাপার পেলে ওমটা ঠিক জমত।

ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। চোখ মেলে দেখি এক অপরপ মৃতি। কাঁচাপাকা লম্বা দাঁড়িওয়ালা, ঘামে-ভেজা, আজন্ম অম্বাত অধার্ত, পীত দস্তকৌমুদী বিকশিত এক আফগান সামনে দাঁড়িয়ে। এরপ আফগান অনেক দেখেছি, কিছু এর পরনে ধারালো ক্রীজওয়ালা সন্ত নৃতন কালো পাতলুন, কালো ওয়েস্টকোট, স্টার্চ করা শক্ত শার্ট, কোণ-ভাঙা স্তিফ কলার, কালো টাই, ছ'বোভামওয়ালা নব্যতম কাটের মর্নিং-কোট আর একমাথা বাবরি চুলের উপর দেড়ফুট উচু চকচকে সিল্কের অপেরা-হ্যাট! সব কিছু আনকোরা ঝা-চকচকে নৃতন; দেখে মনে হল যেন এই মাত্র দর্জির কার্ড-বোর্ডের বাক্স থেকে বের করে গাছতলায় দাঁড়িয়ে পরা হয়েছে। যা তা 'দেরেশি' নয়, যোল আনা মর্নিং-স্কুট। প্যারেডের দিনে লাট-বেলাট এই রকম স্কুট পরে সেলুট নেন।

# स्तर्भ विस्तर्भ

বেল্টের অভাবে পাজামার নোংরা নেওয়ার দিয়ে পাতলুন বাঁধা, কালো ওয়েস্টকোট আর পাতলুনের সঙ্গমস্থল থেকে একমুঠো ধবধবে সাদা শার্ট বেরিয়ে এসেছে, টাইটাও ওয়েস্টকোটের উপরে ঝুলছে।

বাঁ হাতে পাগড়ির কাপড় দিয়ে বানানো বোঁচকা, ডান হাডে ফিতেয় বাঁধা একজোড়া নৃতন কালো বুট। তখন ভালো করে তাকিয়ে দেখি পায়ে জুতো মোজা নেই!

আমাকে পশতু ভাষায় অভিবাদন করে বোঁচকাটা কাঁধে ফেলে, লম্বা হাতে বুট জোড়া দোলাতে দোলাতে ওরাঙওটাঙের মত বড় রাস্তার দিকে রওয়ানা হল।

আমি তো ভেবে ভেবে কোনো কুলকিনারা পেলুম না যে, এ রকমের আফগান এ-ধরনের স্থট পেলেই বা কোথায়, আর এর প্রয়োজনই বা তার কি। কিন্তু ঐ এক মূর্তি নয়। বন থেকে বেরবার আগে হুবছ এক দ্বিতীয় মূর্তির সঙ্গে সাক্ষাং। সে দেখি এক মুচির সামনে উবু হয়ে বসে গল্প জুড়েছে আর মুচি তার বুটের তলায় লোহা ঠুকে ঠুকে আল্পনা এঁকে দিচ্ছে।

পরের দিন আমান উল্লার বক্তৃতা। সভায় যাবার পথে এ-রকম আরো ডজনথানেক মূর্তির সঙ্গে দেখা হল। সেখানে গিয়ে দেখি সভার সবচেয়ে ভালো জায়গায়, প্ল্যাটফর্মের মুখোমুখি প্রায় শ'দেড়েক লোক এ-রকম মর্নিং-স্থটের ইউনিফর্ম পরে বসে আছে। এরাই প্রথম আফগান পার্লিমেন্টের সদস্য।

যে তাজিক, হাজারা, মঙ্গোল, পাঠান আপন আপন জাতীয় পোষাক পরে এতকাল স্বচ্ছন্দে ঘরে-বাইরে ঘোরাফেরা করেছে, বিদেশীর মুশ্ধদৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, আজ তারা রিকট বিজাতীয় বেশভূষা ধারণ করে সভাস্থলে কাঠের মত বসে আছে।

# स्मर्म विस्मर्म

শুনেছি অনভ্যাসের ফোঁটা চড়চড় করে, কিন্তু এদের তো শুধু কপালে ফোঁটা দেওয়া হয়নি, সর্বাঙ্গে যেন কৃষ্ণচন্দন লেপে দেওয়া হয়েছে!

আমান উল্লা দেশের ভূতভবিস্তংবর্তমান সম্বন্ধে অনেক থাঁটা কথা বললেন। কাবুলের লোক হাততালি দিল। সদস্যদের তালিম দেওয়া হয়েছিল কিনা জানিনে, তারা এলোপাতাড়ি হাততালি দিয়ে লজ্জা পেয়ে এদিক ওদিক তাকায়; ফরেন অফিসের কর্তারা আরো বেশী লজ্জা পেয়ে মাথা নিচু করেন। বিদেশী রাজদূতেরা অপলক দৃষ্টিতে আমান উল্লার দিকে তাকিয়ে— সেদিন ব্রুভে পারলুম রাজদূত হতে হলে কতদ্র আত্মসংযম, কত জাের চিত্তজয়ের প্রয়োজন।

জানি, স্থট ভালো করে পরতে পারা না-পারার উপর কিছুই নির্ভর করে না কিন্তু তবু প্রশ্ন থেকে যায়, কি প্রয়োজন ছিল লেফাফাত্বরস্ত হওয়ার লোভে দেড়শ' জন গাঁওবুড়াকে লাঞ্ছিত করে নিজে বিড়ম্বিত হাওয়ার ?

আমান উল্লার বক্তৃতা এরা কতদূর বুঝতে পেরেছিল জানিনে—
ভাষা এক হলেই তো আর ভাবের বাজারের বেচাকেনা সহজ সরল
হয়ে ওঠে না। শুনেছি, পুরানো বোতলও নাকি নয়া মদ সইতে
পারে না।

# ছাবিবশ

গ্রীম্মকালটা কাটল ক্ষেত-খামারের কাজ দেখে দেখে। আমাদের দেশে সে স্থবিধে নেই; ঠাঠা রোদ্বে, ঝমাঝ্ঝম বৃষ্টি, ভলভলে কাদা আর লিকলিকে জোঁকের সঙ্গে একটা রফারফি না করে আমাদের দেশের ক্ষেত্ত-খামারের পয়লা দিকটা রসিয়ে রসিয়ে উপভোগ করার উপায় নেই। এদেশের চাষবাসের বেশীর ভাগ গুকনো-শুকনিতে। শীতের গোডার দিকে বেশ ভালো করে একদফা হাল চালিয়ে দেয়: তারপর সমস্ত শীতকাল ধরে চাষীর আশা যেন বেশ ভালো রকম বরফ পড়ে। অদৃষ্ট প্রসন্ন হলে বার কয়েক ক্ষেতের উপর বরফ জমে আর গলে; জল চুইয়ে চুইয়ে অনেক নিচে ঢোকে আর সমস্ত ক্ষেত্টাকে বেশ নরম করে দেয়। বসস্তের শুরুতে কয়েক পশলা বৃষ্টি হয়, কিন্তু মাঠঘাট ভূবে যায় না। আধাভেজা আধা-শুকনোতে তখন ক্ষেতের কাজ চলে--- নালার ধারে গাছতলায় একট্রখানি শুকনো জায়গা বেছে নিয়ে বেশ আরাম করে বসে ক্ষেতের কাজ দেখতে কোনো অস্থবিধা হয় না। তারপর গ্রীম্মকালে চতুর্দিকে পাহাড়ের উপরকার জমা-বরফ গলে কাবৃল উপত্যকায় নেমে এসে খাল-নালা ভরে দেয়। চাষীরা তথন নালায় বাঁধ দিয়ে ত্ব'পাশের ক্ষেতকে নাইয়ে দেয়। ধান ক্ষেতের মত আল বেঁধে বেবাক জমি টেটমুর করে দিতে হয় না।

কোন্ চাষীর কখন নালায় বাঁধ দেবার অধিকার সে সম্বন্ধে বেশ কড়াকড়ি আইন আছে। শুধু তাই নয়, নালার উজান ভাঁটির গাঁয়ে গাঁয়ে জলের ভাগ-বাঁটোয়ারার কি বন্দোবস্ত তারও পাকাপাকি শর্ত

# क्षरण विकारण

সরকারের দফতরে লেখা থাকে। মাঝে মাঝে মারামারি মাথা ফাটাফাটি হয়, কিন্তু কাবৃল উপত্যকার চাষারা দেখলুম বাঙালী চাষার মতই নিরীহ— মারামারির চেয়ে গালাগালিই বেশী পছন্দ করে। তার কারণ বোধ হয় এই য়ে, কাবৃল উপত্যকা বাংলা দেশের জমির চেয়েও উর্বরা। তার উপর তাদের আরেকটা মস্ত স্থ্বিধা এই য়ে, তারা শুধু বৃষ্টির উপর নির্ভর করে না। শীতকালে যদি যথেষ্ট পরিমাণে বরফ পড়ে তাদের ক্ষেত ভরে যায়, অথবা যদি পাহাড়ের বরফ প্রচুর পরিমাণে গলে নেমে আসে, তাহলে তারা আর বৃষ্টির তোয়াক্বা করে না। কাবৃলের লোক তাই বলে, 'কাবৃল বেজর্ শওদ লাকিন বে-বর্ফ ন্ বাশদ'— কাবৃল স্বর্ণহীন হোক আপত্তি নেই, কিন্তু বরফহীন যেন না হয়।

আমার বাড়ির সামনে দিয়ে প্রায় দশহাত চওড়া একটি নালা বয়ে যায়। তার ছ'দিকে ছ'সারি উচু চিনার গাছ, তারই নিচে দিয়ে পায়ে চলার পথ। আমি সেই পথ দিয়ে নালা উজিয়ে উজিয়ে অনেক দূরে গিয়ে একটা পঞ্চবটির মত পাঁচচিনারের মাঝখানে বরসাতি পেতে আরাম করে বসতুম। একটু উজানে নালায় বাঁধ দিয়ে আরেক চাষা তার ক্ষেত নাওয়াচ্ছে। আমি যে ক্ষেতের পাশে বসে আছি তার চাষা আমার সঙ্গে নানারকম স্থগ্থংথের কথা কইছে। এ ছ'জনের কান মসজিদের দিকে— কখন আসরের (অপরাহ্ন) নমাজের আজান পড়বে। তখন আমার চাষার পালা। আজান পড়া মাত্রই সে উপরের বাঁধের পাথর-কাদা সরিয়ে দেয়—সঙ্গে সক্ষেক্লক্ল করে নীচের বাঁধের জল ভর্তি হতে শুরু করে; চাষা তার বাঁধ আগের থেকেই তৈরী করে রেখেছে। ব্যস্তসমস্ত হয়ে সে তখন বাঁধের তদারক করে বেড়ায়, কাঠের শাবল দিয়ে মাঝে মাঝে কাদা ভুলে সেটাকে আরও শক্ত করে দেয়, ক্ষেতের

# प्राप विकास

ঢেলা মাটি এদিকে ওদিকে সরিয়ে দিয়ে বানের জলের পথ করে দেয়। শিলওয়ারটা হাঁট্র উপরে তুলে কোমরে গুঁজে নিয়েছে, জামাটা খুলে গাছতলায় পাথরচাপা দিয়ে রেখেছে, আর পাগড়ির লেজ দিয়ে মাঝে মাঝে কপালের ঘাম মুছছে। আমি ততক্ষণে তার ছাঁকোটার তদারক করছি। সে মাঝে মাঝে এসে ত্'-একটা দম দেয় আর পাগড়ির লেজ দিয়ে হাওয়া খায়। আমাদের চাষার গামছা আর কাবুলী চাষার পাগড়ি ত্ই-ই একবস্তু। হেন কর্ম নেই যা গামছা আর পাগড়ি দিয়ে করা যায় না— ইস্তেক মাছ ধরা পর্যন্ত । যদিও আমাদের নালায় সব সময়ই দেখেছি অতি নগণ্য পোনা মাছ।

বেশ বেলা থাকতে মেয়েরা কলসী মাথায় 'জলকে' আসত। গোড়ার দিকে আমাকে দেখে তারা মুখের উপর ওড়না টেনে দিত, আমাদের দেশের চাষীর বউ যে রকম 'ভদ্দর নোককে' দেখলে 'নজ্জা' পায়। তবে এদের 'নজ্জা' একটু কম। ডানহাত দিয়ে বুকের উপর ওড়না টেনে বাঁহাত দিয়ে হাঁটুর উপরে পাজামা তুলে এরা প্রথম দর্শনে আরবী ঘোড়ার মত ছুট দেয়নি আর অল্প কয়েকদিনের ভিতরই তারা আমার সামনে স্বচ্ছন্দে আমার চাষা বন্ধুর সঙ্গে কথাবার্তা বলতে লাগল।

কিন্তু চাষা বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুত্ব বেশীদিন টিকলো না। তার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী মুইন-উস্-সুলতানে। চাষাই বলল, সে প্রথমটায় তার চোখকে বিশ্বাস করেনি যখন দেখতে পেল তারি আগা (ভদ্রলোক) বন্ধু মুইন-উস্-সুলতানের সঙ্গে তোপবাজি (টেনিস) খেলছেন। আমি তাকে অনেক করে বোঝালুম যে, তাতে কিছুমাত্র এসে যায় না, সেও সায় দিল, কিন্তু কাজের বেলা দেখলুম সে আর আমাকে তামাক সাজতে দেয় না, আগের মত প্রাণ খুলে কথা বলতে পারে

#### प्राप्त विस्तरन

না, 'তো'র বদলে হঠাং 'শুমা' বলতে আরম্ভ করেছে আর সম্মানার্থে বছবচন যদি বা সর্বনামে ঠিক রাখে তবু ক্রিয়াতে একবচন ব্যবহার করে নিজের ভূলে নিজেই লজ্জা পায়। ভাষা শুধরাতে গিয়ে গল্পের খেই হারিয়ে ফেলে, আর কিছুতেই ভূলতে পারে না যে, আমি মুইন-উস্-স্লতানের সঙ্গে তোপবাজি খেলি। আমাদের তেলতেলে বন্ধুত্ব ক্মন যেন করকরে হয়ে গেল।

কিন্তু লেনদেন বন্ধ হয়নি; যতদিন গাঁয়ে ছিলুম প্রায়ই মুর্গীটা আগুটা দিয়ে যেত। দাম নিতে চাইত না, কেবল আবহুর রহমানের থাবার ভয়ে যা নিতান্ত না নিলে চলে না তাই নিতে স্বীকার করত।

হেমন্তের শেষের দিকে ফদলকাটা যখন শেষ হয়ে গেল তখন চাষা কাঠুরে হয়ে গেল। আমাকে আগের থেকেই বলে রেখেছিল—একদিন দেখি পাঁচ গাধা-বোঝাই শীতের জ্বালানি কাঠ নিয়ে উপস্থিত। আবছর রহমানের মত খুঁতখুঁতে লোকও উচ্চকঠে স্বীকার করল যে, এ রকম পয়লা নম্বরের নিম-তর্ নিম-খুশ্ক্ ( আধা-ভেজা ) কাঠ কাবুল বাজারের কোথাও পাওয়া যায় না। আবছর রহমান আমাকে বুঝিয়ে বলল যে, সম্পূর্ণ শুকনো হলে কাঠ তাড়াতাড়ি জ্বলে গিয়ে ঘর বড্ড বেশী গরম করে তোলে, তাতে আবার খেচাও হয় বেশী। আর যদি সম্পূর্ণ ভেজা হয় তাহলে গরমের চেয়ে ধুঁয়োই বেরোয় বেশী, যদিও খেচা তাতে কম।

এবার দাম দেবার বেলায় প্রায় হাতাহাতির উপক্রম। আমি তাকে কাবুলের বাজার-দর দিতে গেলে সে শুধু বলে যে, কাবুলের বাজারে সে অত দাম পায় না। অনেক তর্কাতর্কির পর ব্রুলুম যে, বাজারের দরের বেশ খানিকটা পুলিশ ও তাদের ইয়ার-বল্পীকে দিয়ে দিতে হয়। শেষটায় গোলমাল শুনে মাদাম জিরার এসে মিটমাট করে দিয়ে গেলেন।

#### प्रताम विद्यारम

আমাদের দিলখোলা বন্ধুত প্রায় লোপ পাবার মত অবস্থা হল বেদিন সে শুনতে পেল আমি 'সৈয়দ'। তারপর দেখা হলেই সে তার মাথার পাগড়ি ঠিক করে বসায় আর আমার হাতে চুমো খেতে চায়। আমি যতই বাধা দিই, সে ততই কাতর নয়নে তাকায়, আর পাগড়ি বাঁধে আর খোলে।

তামাক-সাজার সত্যযুগের কথা ভেবে নিঃশ্বাস ফেললুম।

্ঠিডিমোক্রেসি বড় ঠুনকো জিনিস; কখন যে কার অভিসম্পাতে ফেটে চৌচির হয়ে যায়, কেউ বলতে পারে না। তারপর আর কিছুতেই জোড়া লাগে না।

# সাতাশ

হেমস্তের গোড়ার দিকে শান্তিনিকেতন থেকে মৌলানা জিয়াউদ্দীন এসে কাবুলে পৌছলেন। বগদানফ, বেনওয়া, মৌলানা আমাতে মিলে তখন 'চারইয়ারী' জমে উঠল।

জিয়াউদ্দীন অমৃতসরের লোক। ১৯২১ সালের খিলাফত আন্দোলনে যোগ দিয়ে কলেজ ছাড়েন। ১৯২২ সালে শান্তি-নিকেতনে এসে রবীন্দ্রনাথের শিশ্ব হন এবং পরে ভালো বাঙলা শিখেছিলেন। বেশ গান গাইতে পারতেন আর রবীন্দ্রনাথের অনেক গান পাঞ্জাবীতে অমুবাদ করে মূল স্থরে গেয়ে শান্তিনিকেতনের সাহিত্যসভায় আসর জমাতেন। এখানে এসে সে সব গান খুব কাজেলেগে গেল, কাবুলের পাঞ্জাবী সমাজ তাঁকে লুফে নিল। মৌলানা ভালো ফার্সী জানতেন বলে কাবুলীরাও তাঁকে খুব সম্মান করত।

কিন্তু 'চারইয়ারী' সভাতে ভাঙন ধরল। বগদানফের শরীর ভালো যাচ্ছিল না। তিনি চাকরী ছেড়ে দিয়ে শাস্তিনিকেতন চলে গেলেন। বেনওয়া সায়েব তখন বড়ু মনমরা হয়ে গেলেন। কাবুলে তিনি কখনো খুব আরাম বোধ করেননি। এণ্ডুজ, পিয়ার্সনকে বাদ দিলে বেনওয়া ছিলেন রবীন্দ্রনাথের খাঁটী সমজদার। শাস্তিনিকেতনের কথা ভেবে ভেবে ভদ্রলোক প্রায়ই উদাস হয়ে যেতেন আর খামকা কাবুলের নিন্দা করতে আরম্ভ করতেন।

বেনওয়া সায়েবই আমাকে একদিন রাশান এম্বেসিতে নিয়ে গেলেন।

প্রথম দর্শনেই তাভারিশ দেমিদফকে আমার বড় ভালো

#### तार्थ विकास

লাগলো। রোগা চেহারা, সাধারণ বাঙালার মতন উচু, সোনালী চুল, চোথের লোম পর্যন্ত সোনালী, শীর্ণ মুখ আর ছটি উজ্জ্বল তীক্ষ্ণ নীল চোখ। বেনওয়া যখন আলাপ করিয়ে দিচ্ছিলেন তখন তিনি মুখ খোলার আগেই যেন চোখ দিয়ে আমাকে অভ্যর্থনা করে নিচ্ছিলেন। সাধারণ কলিনেন্টালের চেয়ে একটু বেশী ঝুঁকে তিনি হ্যাপ্তশেক করলেন, আর হাতের চাপ দেওয়ার মাঝ দিয়ে অভিসহজ্ব অভ্যর্থনার সহাদয়তা প্রকাশ করলেন।

তাঁর জ্বীরও রেশমী চুল, তবে তিনি বেশ মোটাসোটা আর হাসিখুশী মুখ। কোথাও কোনো অলঙ্কার পরেননি, লিপস্টিক রজ তো নয়ই। হাত ছখানা দেখে মনে হল ঘরের কাজকর্মও বেশ খানিকটা করেন। সাধারণ মেয়েদের কপালের চেয়ে অনেক চওড়া কপাল, মাথার মাঝখানে সিঁথি আর বাঙালী মেয়েদের মত অয়মে বাঁধা এলোখোঁপা।

কর্তা কথা বললেন ইংরিজীতে, গিন্নী ফরাসীতে।

অভিজ্ঞান শেষ হতে না হতেই তাভারিশা দেমিদফ বললেন, 'চা, অন্য পানীয়, কি খাবেন বলুন।'

ইতিমধ্যে দেমিদফ পাপিরসি (রাশান সিগরেট) বাড়িয়ে দিয়ে দেশলাই ধরিয়ে তৈরী।

আমি বাঙালী, বেনওয়া সায়েব শান্তিনিকেতনে থেকে থেকে আধা বাঙালী হয়ে গিয়েছেন আর রাশানরা যে চা খাওয়াতে বাঙালীকেও হার মানার্য় সে তো জানা কথা।

তবে খাওয়ার কায়দাটা আলাদা। টেবিলের মাঝখানে সামোভার; তাতে জল টগ্বগ্ করে ফুটছে। এদিকে টি-পটে সকাল বেলা মুঠো পাঁচেক চা আর গরম জল দিয়ে একটা ঘন মিশকালো লিকার তৈরী করা হয়েছে— সেটা অবশ্য ততক্ষণে জুড়িয়ে

#### साम विस्तरम

হিম হয়ে গিয়েছে। টি-পট হাতে করে প্রত্যেকের পেয়ালা নিয়ে মাদাম শুধান, 'কতটা দেব বলুন।' পোয়াটাক নিলেই যথেষ্ট; দামোভারের চাবি খুলে টগ্বগে গরম জল তাতে মিশিয়ে নিলে হু'য়ে মিলে তখন বাঙালী চায়ের রঙ ধরে। কায়দাটা মন্দ নয়, একই লিকার দিয়ে কখনো কড়া, কখনো ফিকে যা খুনী খাওয়া যায়। হুধের রেওরাজ নেই, হুধ গরম করার হালামও নেই। সকাল বেলাকার তৈরী লিকারে সমস্ত দিন চলে।

সামোভারটি দেখে মৃগ্ধ হলুম। রূপোর তৈরী। ছ'দিকের হ্যাণ্ডেল, উপরের মুক্ট, জল খোলার চাবি, দাঁড়াবার পা সব কিছুতেই পাকা হাতের স্থল্পর, স্থাক্ষ, স্থাক্ষ করা।

তারিফ করে বললুম, 'আপনাদের রূপোর তাজমহলটি ভারি চমংকার।'

দেমিদফের মৃথের উপর মিষ্টি লাজুক হাসি খেলে গেল— ছোট ছেলেদের প্রশংসা করলে যে রকম হয়। মাদাম উচ্ছুসিত হয়ে বেনওয়া সায়েবকে বললেন, 'আপনার ভারতীয় বন্ধু ভালো কমপ্লিমেণ্ট দিতে জানেন।' আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তাজমহল ছাড়া ভারতীয় আর কোনো ইমারতের সঙ্গে তুলনা দিলে কিন্তু চলত না মসিয়ো; আমি ঐ একটির নাম জানি, ছবি দেখেছি।'

তখন দেমিদফ বললেন, 'সামোভারটি তুলা শহরে তৈরী।'

আমার মাথার ভিতর দিয়ে যেন বিহ্যুৎ খেলে গেল। বললুম, 'কোথায় যেন চেখফ না গর্কির লেখাতে একটা রাশান প্রবাদ পড়েছি, 'তুলাতে সামোভার নিয়ে যাওয়ার মত।' আমরা বাঙলাতে বলি, 'তেলা মাথায় তেল ঢালা'।'

'কেরিইং কোল টু নিউ কাস্ল,' 'বরেলি মে বাঁস লে জানা' ইত্যাদি সব ক'টাই আলোচিত হল। আমার ফরাসী প্রবাদটিও মনে পড়ছিল,

#### দেশে বিদেশে

'প্যারিসে আপন স্ত্রী নিয়ে যাওয়া' কিন্তু অবস্থা বিবেচনা করে সেটা চেপে রাথলুম। হাফিজও যথন বলেছেন, 'আমি কাজী নই মোল্লাও নই, আমি কোন তুঃথে 'তওবা' (অনুভাপ) করতে যাব,' আমি ভাবলুম, 'আমি ফরাসী নই, আমার কি দায় রসাল প্রবাদটা দাখিল করবার।'

দেমিদফ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভারতবর্ষের লোক রাশান কথাসাহিত্য পড়ে কি না।'

আমি বললুম, 'গোটা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কোনো মত দেওয়া কঠিন কিন্তু বাঙলা দেশ সম্বন্ধে বলতে পারি সেখানে এককালে ফরাসী সাহিত্য যে আসন নিয়েছিল সেটা কয়েক বংসর হল রুশকে ছেড়ে দিয়েছে। বাঙলা দেশের অনেক গুণী বলেন, চেথফ মপাসাঁর চেয়ে অনেক উচ্চ দরের স্রস্টা।'

বাঙলা দেশ কেন সমস্ত ভারতবর্ষই যে ক্রমে ক্রমে ক্রশ সাহিত্যের দিকে ঝুঁকে পড়বে সে সম্বন্ধে বেনওয়া সায়েব তখন অনেক আলোচনা করলেন। ভারতবাসীর সঙ্গে রুশের কোন্ জায়গার মনের মিল, অমুভূতির ঐক্য, বাতাবরণের সাদৃশ্য, সে সম্বন্ধে নিরপেক্ষ বেনওয়া অনেকক্ষণ ধরে আপন পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতা স্থান্দর ভাষায় মজলিসী কায়দায় পরিবেষণ করলেন। শান্তিনিকেতন লাইব্রেরীতে যে প্রচুর রাশান নভেল, ছোট গল্পের বই মজুদ আছে সে কথাও বলতে ভুললেন না।

দেমিদফ বললেন, 'রাশানরা প্রাচ্য না পাশ্চাত্যের লোক তার স্থিরবিচার এখনো হ্য়নি। সামান্ত একটা উদাহরণ নিন না। খাঁটী পশ্চিমের লোক শার্ট পাতলুনের নিচে গুঁজে দেয়, খাঁটী প্রাচ্যের লোক, তা সে আফগানই হোক আর ভারতীয়ই হোক, কুর্তাটা ঝুলিয়ে দেয় পাজামার উপরে। রাশানরা এ ছ'দলের মাঝখানে— শার্ট পরলে সেটা পাতলুনের নিচে গোঁজে, রাশান কুর্তা

# দেশে বিদেশে

পরলে সেটা পাতলুনের উপর ঝুলিয়ে দেয়— সে কুর্তাও আবার প্রাচ্য কায়দায় তৈরী, তাতে অনেক রঙ অনেক নক্স।

দেমিদফের মত অত শাস্ত ও ধীর কথা বলতে আমি কম লোককেই শুনেছি। ইংরিজী যে খুব বেশী জানতেন তা নয় তবু যেটুকু জানতেন তার ব্যবহার করতেন বেশ ভেবেচিন্তে, স্যত্নে শব্দ বাছাই করে করে।

রাশান সাহিত্যে আমার শখ দেখে তিনি টলস্টয়, গর্কি ও চেখক ইয়াসনা পলিয়ানাতে যে সব আলাপ আলোচনা করেছিলেন তার আনেক কিছু বর্ণনা করে বললেন, 'জারের আমলে তার সব কিছু প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি— কারণ টলস্টয় আপন মতামত প্রকাশ করার সময় জারকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে যেতেন। জারের পতনের পর নতুন সরকার এতদিন নানা জরুরী কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিল— এখন আস্তে আস্তে কিছু কিছু ছাপা হচ্ছে ও সঙ্গে সঙ্গে নানা রহস্তের সমাধান হচ্ছে।'

আমি বললুম, 'সে কি কথা, আমি তো শুনেছি আপনারা আপনাদের প্রাক-বলশেভিক সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষ উৎসাহিত নন।'

মাদামের মুখ লাল হয়ে উঠল। একটু উত্তেজনার সঙ্গে বললেন, 'নিশ্চয় ইংরেজের প্রোপাগাণ্ডা।'

আমি আমার ভূল খবরের জন্ম হস্তদন্ত হয়ে মাপ চেয়ে বললুম, 'আমরা রাশান জানিনে, আমরা চেখফ পড়ি ইংরিজীতে, লাল ক্লের নিন্দাও পড়ি ইংরিজীতে।'

দেমিদফ চুপ করে ছিলেন। ভাব দেখে বুঝলুম তিনি ইংরেজ কি করে না-করে, কি বলে না-বলে সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। আপন বক্তব্য পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিলে যে অসত্য আপনার থেকে

# प्राप्त विप्राप्त

বিলোপ পাবে সে বিষয়ে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস তাঁর মূল বক্তব্যের কাঁকে কাঁকে বারে বারে প্রকাশ পাচ্ছিল।

আমরা এসেছিলুম চারটের সময়; তথন বাজে প্রায় সাতটা। এর মাঝে যে কত পাপিরসি পুড়ল, কত চা চলল গল্পের ভোড়ে আমি কিছুমাত্র লক্ষ্য করিনি। এক কাপ শেষ হতেই মাদাম সেটা তুলে নিয়ে এটা চা একটা বড় পাত্রে ঢেলে ফেলেন, লিকার ঢেলে গরম জল মিশিয়ে চিনি দিয়ে আমার অজানাতেই আরেক কাপ সামনে রেখে দেন। জিজ্ঞাসা পর্যন্ত করেন না কতটা লিকারের প্রয়োজন, হ'-একবার দেখেই আমার পরিমাণটা শিখে নিয়েছেন। আমি কখনো ধন্থবাদ দিয়েছি, কখনো টলস্টয় গর্কির তর্কের ভিতরে ডবে যাওয়ায় লক্ষ্য করিনি বলে পরে অমুতাপ প্রকাশ করেছি।

কথার ফাঁকে মাদাম বললেন, 'আপনারা এখানেই খেয়ে যান।' আমি অনেক ধন্যবাদ দিয়ে বললুম, 'আরেক দিন হবে।' বেনওয়া সায়েব তো ছিলেছেঁড়া ধন্তকের মত লাফ দিয়ে উঠে বললেন, 'অনেক অনেক ধন্যবাদ, কিন্তু আজ উঠি, বড্ড বেশীক্ষণ ধরে আমরা বসে আছি।'

আমি একট্ বোকা বনে গেলুম। পরে বুঝতে পারলুম বেনওয়া সায়েব খাওয়ার নেমস্তন্নটা অস্থ অর্থে ধরে নিয়ে লজ্জা পেয়েছেন। মাদামও দেখি আস্তে আস্তে বেনওয়ার মনের গতি ধরতে পেরেছেন। তখন লজ্জায় টকটকে,লাল হয়ে বললেন, 'না মসিয়ো, আমি সে অর্থে বলিনি; আমি সত্যিই আপনাদের গালগল্পে ভারী খুশী হয়ে ভাবলুম তু'মুঠো খাবার জন্ম কেন আপনাদের আড্ডাটা ভঙ্গ হয়।'

দেমিদফ চুপ করে ছিলেন। ভালো করে কুয়াশাটা কাটাবার জম্ম বললেন, 'পশ্চিম ইয়োরোপীয় এটিকেটে এ-রকম খেতে বলার অর্থ হয়ত 'তোমরা এবার ওঠো, আমরা খেতে বসব।' আমার স্ত্রী

# দেশে বিদেশে

সে ইঙ্গিত করেননি। জানেন তো খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে আমরা এখনো আমাদের কুর্তা পাতলুনের উপরে পরে থাকি— অর্থাৎ আমরা প্রাচ্যদেশীয়।

সকলেই আরাম বোধ করলুম। কিন্তু সে যাত্রা ডিনার হ'ল না।
সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় দেমিদফ জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি
রাশান শেখেন না কেন ?'

আমি জিজ্ঞাস। করলুম, 'আপনি শেখাবেন ?' তিনি বললেন, 'নিশ্চয়। With pleasure!'

বেনওয়া বললেন, 'No, not with pleasure' বলে আমার দিকে চোখ ঠার দিলেন।

মাদাম বললেন, 'ঠিক বুঝতে পারলুম না।'

বেনওয়া বললেন, 'এক ফরাসী লণ্ডনের হোটেলে ঢুকে বলল, 'Waiter, bring me a cotlette, please!' ওয়েটার বলল, 'With pleasure, Sir.' ফরাসী ভয় পেয়ে বলল, 'No, no, not with pleasure, with potatoes, please!'

বেনওয়া বিদশ্ধ ফরাসী। একট্থানি হাল্কা রসিকতা দিয়ে শেষ পাতলা মেঘটুকু কেটে দিয়ে টুক করে বেরিয়ে এলেন।

মাদামও কিছু কম না। শেষ কথা শুনতে পেলুম 'But I shall give you cotlettes with both pleasure and potatoes'.

রাস্তায় বেরিয়ে বেনওয়াকে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে বললুম, 'এ ছটি যথার্থ খাঁটীলোক।'

# আঠাশ

হেমস্তের কাবৃল 'মধ্যযুগীয় সম্প্রসারণে ফুলে ওঠে,' ইংরিজীতে যাকে বলে 'মিড্ল্ এজ্ স্প্রেড্।' অর্থাৎ ভূঁড়িটা মোটা হয়, চাল-চলন ভারিকীভরা।

যবগমের দানা ফুলে উঠল, আপেল ফেটে পড়ার উপক্রম, গাছের পাতাগুলো পর্যন্ত গ্রীম্ম-ভর রোদ বাতাস বৃষ্টি খেয়ে খেয়ে মোটা হয়ে গিয়েছে, হাওয়া বইলে ডাইনে বাঁয়ে নাচন তোলে না, ঠায় দাঁড়িয়ে অল্প অল্প কাঁপে, না হয় থপ করে ডাল ছেড়ে গাছ-তলায় শুয়ে পড়ে। প্রথম নবাল হয়ে গিয়েছে, চাষীরাও খেয়েদেয়ে মোটা হয়েছে। শীতকাত্রেরা ছটো একটা ফালতো জামা পরে ফেপেছে, গাধাগুলো ঘাস খেয়ে খেয়ে মোটা হয়ে উঠেছে, খড়-চাপানো গাড়ির পেট ফেটে গিয়ে এদিক ওদিক কুটোর নাড়ী ছড়িয়ে পড়ছে।

আর সফল হয়ে ফেঁপে ওঠার আসল গরমি দেখা যায় সকাল বেলার শিশিরে। বেহায়া বড়লোকের মত কাবুল উপত্যকা কেবলি হীরের আংটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখায়,— ঝলমলানিতে চোখে ধাধা লেগে যায়।

কিন্তু এ সব জেল্লাই কাবুল নদীর রক্তশোষণ করে। সাপের খোলসের মত সে নদী এখন শুকিয়ে গিয়েছে, বাতাস বইলে বুক চিরে বালু ওড়ে। মার্ক্, তা আর ভুল বলেননি, 'শোষণ করেই সবাই ফাপে।'

যে পাগমান পাহাড়ের বরফের প্রসাদে কাবুল নদীর জৌলুশ সে তার নীল চূড়োগুলো থেকে এক একটা করে সব ক'টা বরফের

#### प्राप्त विप्राप्त

সাদা টুপি খসিয়ে ফেলেছে। আকাশ যেন মাটির তুলনায় বজ্জ বেশী বুড়িয়ে গেল— নীল চোখে ঘোলাটে ছানি পড়েছে।

পাকা, পচা ফলের গন্ধে মাথা ধরে; আফগানিস্থানের সরাইয়ের চতুর্দিক বন্ধ বলে তুর্গন্ধ যে রকম বেরতে পারে না, কাবুল উপত্যকার চারিদিকে পাহাড় বলে তেমনি পাকা ফল ফসলের গন্ধ সহজে নিষ্কৃতি পায় না। বাড়ির সামনে যে ঘূর্ণিবায়্ খড়কুটো পাতা নিয়ে বাইরে যাবে বলে রওয়ানা দেয় সেও দেখি খানিকক্ষণ পরে ঘুরে ফিরে কোনোদিকে রাস্তা না পেয়ে সেই মাঠে ফিরে এসে সবশুদ্ধ নিয়ে থপ করে বসে পড়ে।

তারপর একদিন সন্ধ্যের সময় এল ঝড়! প্রথম ধাক্কায় চোখ বন্ধ করে ফেলেছিলুম, মেলে দেখি শেলির 'ওয়েস্ট্ উইগু' কীটসের 'অটামকে' ঝেঁটিয়ে নিয়ে চলেছে,— সঙ্গে রবীম্রনাথের 'বর্ষশেষ'। খড়কুটো, জমে-ওঠা পাতা, ফেলে-দেয়া কুলো সবাই চলল দেশ ছেড়ে মুহাজারিন হয়ে। কেউ চলে সার্কাসের সঙের মত ডিগবাজি খেয়ে, কেউ হন্নমানের মত লাফ দিয়ে আকাশে উঠে পক্ষীরাজের মত ডানা মেলে দিয়ে আর বাদবাকি যেন ধনপতির দল— প্রলেতারিয়ার আক্রমণের ভয়ে একে ওকে জডিয়ে ধরে।

আধ ঘণ্টার ভিতর সব গাছ বিলকুল সাফ। সে কী বীভংস দৃশ্য!

আমাদের দেশে বফার জল কেটে যাওয়ার পর কথনো কথনো দেখেছি কোনো গাছের শিকড় পচে যাওয়ায় তার পাতা ঝরে পড়েছে— সমস্ত গাছ ধবলকুষ্ঠ রোগীর মত ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে।

এথানে সব গাছ তেমনি দাঁড়িয়ে, নেঙ্গা সঙ্গীন আকাশের দিকে উচিয়ে।

# प्रत्भ विद्यार्थ

ছ'-একদিন অন্তর অন্তর দেখতে পাই গোর দিতে মড়া নিয়ে যাচ্ছে। আবছর রহমানকে জিজ্ঞেস করলুম কোণাও মড়ক লেগেছে কি না।

আবছর রহমান বলল, 'না হুজুর, পাতা ঝরার সঙ্গে সঙ্গে বুড়োরাও ঝরে পড়ে। এই সময়েই তারা মরে বেশী।'

খবর নিয়ে দেখলুম, শুধু আবছর রহমান নয় সব কাবুলীরই এই বিশ্বাস।

ইতিমধ্যে আবছর রহমানের সঙ্গে আমার রীতিমত হার্দিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গিয়েছে। তার জন্ম দায়ী অবশ্য আবছর রহমানই।

আমাকে খাইয়ে দাইয়ে সে রোজ রাত্রেই কোনো একটা কাজ নিয়ে আমার পড়ার ঘরের এক কোণে আসন পেতে বসে,—কখনো বাদাম আখরোটের খোসা ছাড়ায়, কখনো চাল ডাল বাছে, কখনো কাঁকুড়ের আচার বানায় আর নিভাস্ত কিছু না থাকলে সব ক'জোড়া জুতো নিয়ে রঙ লাগাতে বসে।

আবহুর রহমানের জুতো বুরুশ করার কায়দা মামূলী সায়ান্স নয়, অতি উচ্চাঙ্গের আর্ট। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তার অর্ধেক মেহরতে মোনা লিসার ছবি আঁকা যায়।

প্রথম খবরের কাগজ মেলে তার মাঝখানে জুতো জোড়াটি রেখে অনেকক্ষণ ধরে দেখবে। তারপর দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে যদি কোথাও শুকনো কাদা লেগে থাকে তাই ছাড়াবে। তারপর লাগাবে এঞ্জিনের পিস্টনের গতিতে বুরুশ। তারপর মেথিলেটেড স্পিরিটে নেকড়া ভিজিয়ে বেছে বেছে যে সব জায়গায় পুরানো রঙ জমে গিয়েছে সেগুলো অতি সন্তর্পণে ওঠাবে। তারপর কাপড় ধোয়ার সাবানের উপর ভেজা নেকড়া চালিয়ে তাই দিয়ে জুতোর

# प्रत्य विपार्थ

উপর থেকে আগের দিনের রঙ সরাবে। তারপর নির্বিকার চিত্তে আধঘণ্টাটাক বসে থাকবে জুতো শুকোবার প্রতীক্ষায়— 'ওয়াশের' আর্টিস্টরা যে রকম ছবি শুকোবার জম্ম সবুর করে থাকেন। তারপর তার রঙ লাগানো দেখে মনে হবে প্যারিস-স্থান্দরীও বুঝি এত যক্ষে লিপস্টিক লাগান না— তখন আবহুর রহমানের ক্রিটিক্যাল মোমেন্ট, প্রশ্ন শুধোলে সাড়া পাবেন না। তারপর বাঁ হাত জুতোর ভিতর চুকিয়ে ডান হাতে বুরুশ নিয়ে কানের কাছে তুলে ধরে মাথা নিচু করে যখন ফের বুরুশ চালাবে তখন মনে হবে বেহালার ডাকসাইটে কলাবং সমে পৌছবার পূর্বে যেন দ'য়ে মজে গিয়ে বাহুজ্ঞানশৃষ্ম হয়ে গিয়েছেন। তখন কথা বলার প্রশ্নই ওঠে না, 'সাবাস' বললেও ওস্তাদ তেডে আসবেন।

সর্বশেষে মোলায়েম সিল্ক দিয়ে অতি যত্নের সঙ্গে সর্বাঙ্গ বুলিয়ে দেবে, মনে হবে দীর্ঘ অদর্শনের পরে প্রেমিক যেন প্রিয়ার চোখে মুখে, কপালে চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন।

প্রথম দিন আমি আপন অজানাতে বলে ফেলেছিলুম 'সাবাস।'

একটি আট ন' বছরের মেয়েকে তারই সামনে আমরা একদিন
কয়েকজন মিলে অনেকক্ষণ ধরে তার সৌন্দর্যের প্রশংসা
করেছিলুম— সে চুপ করে শুনে যাচ্ছিল। যখন সকলের বলা
কওয়া শেষ হ'ল তখন সে শুধু আস্তে আস্তে বলেছিল, 'তবু তো
আজ ভেল মাখিনি।'

আবছর রহমানের মুখে ঠিক সেই ভাব।

গোড়ার দিকে প্রায়ই ভেবেছি ওকে বলি যে সে ঘরে বসে থাকলে আমার অস্বস্থি বোধ হয়, কিন্তু প্রতিবারেই তার স্বচ্ছন্দ সরল ব্যবহার দেখে আটকে গিয়েছি। শেষটায় স্থির করলুম, ফার্সীতে যখন বলেছে এই তুনিয়া মাত্র কয়েকদিনের মুসাফিরী ছাড়া আর কিছুই নয়

#### क्षरण विकारण

তখন আমার ঘরে আর সরাইয়ের মধ্যে তফাত কোথায় ? এবং আফগান সরাই যখন সাম্যুমৈত্রীস্বাধীনতায় প্যারিসকেও হার মানায় তখন কমরেড আবছুর রহমানকে এঘর থেকে ঠেকিয়ে রাখি কোন হক্কের জোরে ? বিশেষতঃ সে যখন আমাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে বাদামের খোসা ছাড়াতে পারে, তবে আমিই বা তার সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে রাশান ব্যাকরণ মুখস্থ করতে পারব না কেন ?

আবছর রহমান ফরিয়াদ করে বলল, আমি যে মুইন-উস্-স্থলতানের সঙ্গে টেনিস খেলা কমিয়ে দিয়ে রাশান রাজদ্তাবাসে খেলতে আরম্ভ করেছি সেটা ভালো কথা নয়।

আমি তাকে বুঝিয়ে বললুম যে, মুইন-উস্-স্থলতানের কোর্টে টেনিসের বল যে রকম শক্ত, এক মুইন-উস্-স্থলতানেকে বাদ দিলে আর সকলের হৃদয়ও সে রকম শক্ত— রাশান রাজদ্তাবাসের বল যে রকম নরম, হৃদয়ও সে রকম নরম।

আবছর রহমান ফিসফিস করে বলল, 'আপনি জানেন না হুজুর, ওরা সব 'বেদীন, বেমজহব'।' অর্থাৎ ওদের সব কিছু 'ন দেবায়, ন ধর্মায়'।

আমি ধমক দিয়ে বললুম, 'তোমাকে ওসব বাজে কথা কে বলেছে ?'

সে বলল, 'সবাই জ্বানে, হুজুর; ওদেশে মেয়েদের পর্যস্ত হায়া-শরম নেই, বিয়ে-শাদী পর্যস্ত উঠে গিয়েছে।'

আমি বললুম, 'তাই যদি হবে তবে বাদশা আমান উল্লা তাদের এদেশে ভেকে এনেছেন কেন ?' ভাবলুম এই যুক্তিটাই তার মনে দাগ কাটবে সব চেয়ে বেশী।

আবহুর রহমান বলল, 'বাদশা আমান উল্লা তো—।' বলে থেমে গিয়ে চুপ করে রইল।

# ताम विताम

পরদিন টেনিস খেলার ছ'লেটের ফাঁকে দেমিদফকে জানালুম, প্রলেভারিয়া আবছর রহমান ইউ. এস. এস. আর. সম্বন্ধে কি মভামত পোষণ করে। দেমিদফ বললেন, 'আফগানিস্থান সম্বন্ধে আমরা বিশেষ ছন্চিস্তাগ্রন্ত নই। তবে তুর্কীস্থান অঞ্চলে আমাদের একট্ট্ আস্তে আস্তে এগোতে হচ্ছে বলে আমাদের চিস্তাপদ্ধতি কর্মধারা একট্ট্ অতিরিক্ত ঘোলাটে হয়ে আফগানিস্থানে পোঁচছে। আমরা উপর থেকে তুর্কীস্থানের কাঁধে জোর করে নানা রকম সংস্কার চাপাতে চাইনে; আমরা চাই তুর্কীস্থান যেন নিজের থেকে আপন মঙ্গলের পথ বেছে নিয়ে বাকি রাষ্ট্রের সঙ্গে সংযুক্ত হয়।'

দেমিদফের স্ত্রী বললেন, 'বুখারার আমীর আর তার সাঙ্গোপাঙ্গ শোষকসম্প্রদায় বলশেভিক রাজ্য প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যহারা হয়ে পালিয়ে এসে এখানে বাসা বেঁধেছে। তারা যে নানারকম প্রোপাগাণ্ডা চালাতে কম্বর করছে না, তা তো জানেনই।'

আমি কম্যুনিজমের কিছুই জানিনে, কিন্তু এ'দের কথা বলার ধরন, অবিশ্বাসী এবং অজ্ঞের প্রতি সহিষ্ণুতা, আপন আদর্শে দৃঢ়-বিশ্বাস আমাকে সত্যই মুগ্ধ করল।

কিন্তু সবচেয়ে মৃশ্ধ করল রাজদূতাবাসের ভিতর এঁদের সামাজিক জীবন। অক্সান্স রাজদূতাবাসে বড়কর্তা, মেজকর্তা ও ভদ্রেতরজনে তফাত যেন গৌরীশঙ্কর, হুমকা পাহাড় আর উইয়ের টিপিতে। এখানে যে কোনো তফাত নেই, সে কথা বলার উদ্দেশ্য আমার নয়, কিন্তু সে পার্থক্য কখনো রুঢ় কর্কশরূপে আমার চোখে ধরা দেয়নি।

কত অপরাহু, কত সন্ধ্যা কাটিয়েছি দেমিদফের বসবার ঘরে। তখন এম্বেসির কত লোক সেখানে এসেছেন, পাপিরসি টেনেছেন, গল্প-গুজুব করেছেন। তাদের কেউ সেক্রেটারি, কেউ ডাক্তার, কেউ

# प्राप्त विकास

কেরানী, কেউ আফগান এয়ার ফোর্সের পাইলট— দেমিদফ স্বয়ং রাজদুভাবাসের কোষাধ্যক্ষ। সকলেই সমান থাতির-যত্ন পেয়েছেন; জিজ্ঞেস না করে জানবার কোনো উপায় ছিল না যে, কে সেক্রেটারি আর কে কেরানী।

খোদ অ্যামবেস্ডর অর্থাৎ রুশ রাষ্ট্রপতির নিজস্ব প্রতিষ্ঠ্ তাভারিশ স্ট্রেঙ পর্যন্ত সেখানে আসতেন। প্রথম দর্শনে তো আমি বগদানক সায়েবের তালিম মত খুব নিচু হয়ে ঝুঁকে শেকহ্যাণ্ড করে বললুম, 'I am honoured to meet Your Excellency!' কিন্তু আমার চোল্ড ভদ্রতায় একসেলেন্সি কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে আমাকে জোর হাত ঝাঁকুনি দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বাঁ হাতখানা তলোয়ারের মত এমনি ধারা চালালেন যে, আমার সমস্ত 'ভদ্রন্থতা' যেন হ'টুকরো হয়ে কার্পেটে লুটিয়ে পডল।

মাদাম দেমিদফ বললেন, 'ইনি রুশ সাহিত্যের দরদী।'

কোনো ইংরেজ বড়কর্তা হলে বলতেন, 'রিয়েলি ? হাউ ইণ্টারেস্টিঙ!' তারপর আবহাওয়ার কথাবার্তা পাড়তেন।

স্ট্রেড বললেন, 'তাই নাকি, তা হলে বসুন আমার পাশে, আপনার সঙ্গে সাহিত্যালোচনা হবে।' আর সকলে তথন আপন আপন গল্পে ফিরে গিয়েছেন। স্ট্রেড প্রথমেই অসকোচে গোটাকয়েক চোখা চোখা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে আমার বিভের চৌহদ্দি জরিপ করে নিলেন, তারপর পুশকিনের গ্লীতিকাব্য-রস আমাকে মূল থেকে আর্ত্তি করে শোনাতে লাগলেন। যে অংশ বেছে নিলেন সে-ও ভারী মরমিয়া। ওনিয়েগিন সংসারে নানা ছঃখ, নানা আঘাত পেয়ে তাঁর প্রথমা প্রিয়ার কাছে ফিরে এসে প্রেম নিবেদন করছেন; উত্তরে প্রিয়া প্রথম যৌবনের নষ্ট দিবসের কথা ভেবে বলছেন, 'ওনিয়েগিন, হে আমার বন্ধু, আমি তথন তরুণী ছিলুম, হয়ত স্থন্দরীও ছিলুম'—

#### क्षरण विकास

আমাদের দেশের রাধা যে রকম একদিন হুঃধ করে বলেছিলেন, 'দেখা হইল না রে খ্যাম, আমার এই নতুন বয়সের কালে'।

আমি তন্ময় হয়ে শুনলুম। আর্ত্তি শেষ হলে ভাবলুম, বরঞ্চ একদিন শুনতে পাব স্বয়ং চার্চিল হেদোর পারে লঙ্কা-ঠাসা চীনে বাদাম থেয়ে সশব্দে ডাইনে-বাঁয়ে নাক ঝাড়ছেন, কিন্তু মহামান্ত রটিশ রাজদৃত প্রথমদর্শনে অভ্যাগতকে কীটসের 'ইসাবেলা' শোনাচ্ছেন, এ যেন 'বানরে সঙ্গীত গায়, শিলা জলে ভাসি যায়, দেখিলেও না করো প্রত্যয়'।

ব্রিটিশ রাজদূতকে হামেশাই দেখেছি স্ট্রাইপ্ট ট্রাউজার আর স্প্যাট-পরা। ভাবগতিক দেখে মনে হয়েছে যেন স্বয়ং পঞ্চম জর্জের মামাতো ভাই। নিতাস্ত দৈবছর্বিপাকে এই ছশমনের পুরীতে বড় অনিচ্ছায় কাল কাটাচ্ছেন। 'কীটস কে, অথবা কারা ?— পিছনে যখন বছবচনের 'এস্' রয়েছে ? পাসপোর্ট চায় নাকি ? বলে দাও, ওসব হবে-টবে না।'

এমন কি, ফরাসী রাজদূতকেও কখনো বগদানফের ঘরে আসতে দেখিনি। বেনওয়া তাঁর কথা উঠলেই বলতেন, 'কার কথা বলছেন ? মিনিস্টার অব দি ফ্রেঞ্চ লিগেশন ইন কাবুল ? ম দিয়ো! উনি হচ্ছেন সিনিস্টার অব দি ফ্রেঞ্চ নিগেশন ইন মাবুল—'

'মাবুল' অর্থ অভিধানে লেখে, Loony, off his nut!

স্ট্রেঙ বললেন, 'তিনি রাজদ্তাবাসের সাহিত্যসভাতে চেথফ সম্বন্ধে একথানা প্রবন্ধ পাঠ করেছেন। শুনে তো আমার চোথের তারা ছিটকে পড়ার উপক্রম। আরেকটা লিগেশনের কথা জানি, সেখানে চড়ুই পাখি শিকার সম্বন্ধে প্রবন্ধ চললেও চলতে পারে, কিন্তু চেথফ, বাই গ্যাড, স্থার!'

#### ' দেশে বিদেশে

আমি বললুম, 'রাশান শেখা হলে আপনার প্রবন্ধটি অমুবাদ করার বাসনা রাখি।'

স্ট্রেঙ বললেন, 'বিলক্ষণ! আপনাকে একটা কপি পাঠিয়ে দেব। কোনো স্বন্ধ সংরক্ষিত নয়।'

আমরা যতক্ষণ কথা বলছিলুম আর পাঁচজন তখন বড়কর্তার মুখের কথা লুফে নেবার জন্ম চতুর্দিকে ঝুলে থাকেননি। ছোট্ট ছোট্ট দল পার্কিয়ে সবাই আপন আপন গল্প নিয়ে মশগুল ছিলেন। আর সকলে কি নিয়ে আলোচনা করছিলেন, ঠিক ঠিক বলতে পারিনে, তবে একটা কথা নিশ্চয় জানি যে, তাঁরা ডুইংরুমে বসে চাকরের মাইনে, ধোপার গাফিলি আর মাখনের অভাব নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা আলোচনা চালাতে পারেন না!

নিতাস্ত ছোট জাত! আর শুধু কি তাই; এমনি বজ্জাত যে, সে কথাটা ঢাকবার পর্যস্ত চেষ্টা করে না!

সাধে কি আর ইংরেজের সঙ্গে এদের মুথ-দেখা পর্যন্ত বন্ধ।

ইংরেজ তখন মস্কো-বাগে দূরবীন লাগিয়ে স্তালিন আর ত্রংস্কিদলের মোষের লড়াই দেখছে, আর দিন গুণছে ইউ. এস. এস. আরের তেরটা বাজবে কখন।

এ সব হচ্ছে ১৯২৭ সালের কথা।

# উনত্রিশ

কবি বলেছেন, 'দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে রাজেন্দ্র সঙ্গমে।' আমান উল্লা ইয়োরোপ ভ্রমণে বেরলেন, আমিও শীতের হু'মাসের ছুটি পেয়ে বেরিয়ে পড়লুম। কিন্তু সভ্যযুগ নয় বলে প্রবাদের মাত্র আধ্থানা ফলল— আমি ইয়োরোপ গেলুম না, গেলুম দেশ।

উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটল না কিন্তু ভারতবর্ষে দেখি আমান উল্লার ইয়োরোপ ভ্রমণ নিয়ে সবাই ক্ষেপে উঠেছে। আমান উল্লার সম্মানে প্রাচ্য ভারতবাসী যেন নিজের সম্মান অমুভব করছে।

আমাকে ধরল হাওড়া স্টেশনে কাবুলী পাজামা আর পেশাওয়ারের টিকিট দেখে— হয়ত লাণ্ডিকোটাল থেকে খবরও পেয়েছিল। তন্ধ তন্ধ করে সার্চ করলো অনেকক্ষণ ধরে, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল তারও বেশীক্ষণ ধরে যেন আমি মেকি সিকিটা। কিন্তু আমি যখন কাবুলের কাস্টম হৌসে তালিম পেয়েছি, তখন ধৈর্যে আমাকে হারাতে পারে কোন্ বাঙালী অফিসার। খালাস পেয়ে অজানতে তবু বেরিয়ে গেল, 'আচ্ছা গেরো রে বাবা।'

বাঙালী অফিসার চমকে উঠলেন, বললেন, 'দাঁড়ান, আপনি বাঙালী, তাহলে আরো ভালো করে সার্চ করি।'

বললুম, 'করুন, আমার নাম কমলাকান্ত।'

দেশে পৌছে মাকে দিলুম এক স্থটকেসভর্তি বাদাম, পেস্তা
— অষ্ট গণ্ডা পয়সা খরচ করে কাবুল শহরে কেনা। মা পরমানন্দে
পাড়ার সবাইকে বিলোলেন। পাড়াগাঁয়ে যে বোনটির বিয়ে
হয়েছিল, সে-ও বাদ পড়ল না।

#### त्मर्म विस्मर्भ

কিন্তু থাক। সাত মাস কাবুলে-কাটিয়ে একটা তথ্য আবিষ্কার করেছি যে, বাঙালী কাবুলীর চেয়ে ঢের বেশী ছঁশিয়ার। তারা যে আমার এ-বই পয়সা খরচ করে কিনবে, সে আশা কম। তাই ভাবছি, এ ছ'মাসের গর্ভাঙ্কটা 'সফর-ই হিন্দ' নাম দিয়ে ফার্সীডে ছাপাবো। তাই দিয়ে যদি ছ'পয়সা হয়। কাবুলী কিন্তুক আর না-ই কিন্তুক, উভ্নমটার প্রশংসা নিশ্চয়ই করবে। কারণ ফার্সীডেই প্রবাদ আছে—

'খর বাশ ও খুক বাশ ও ইয়া সগে মুরদার বাশ। হরচে বাশী বাশ আম্মা আন্দকী জরদার বাশ।'

'হও না গাধা, হও না শুয়র, হও না মরা কুকুর। যা ইচ্ছে হও কিন্তু রেখো রত্তি সোনা টুকুর॥'

# ত্রিশ

ফিরে দেখি সর্বত্র বরফ, দোরের গোড়ায় আবছর রহমান আর ঘরের ভিতর গনগনে আগুন। আমি তখন শীতে জমে গিয়েছি।

আবহুর রহমান হাসিমুথে আমার হাতে চুমো খেল, কিন্তু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে তার মুখ শুকিয়ে গেল। 'দাঁড়ান হুজুর' বলে আমাকে কোলে করে এক লাফে উঠানে নেবে গেল। এক মুঠো পেঁজা বরফ হাতে নিয়ে আমার নাক আর কানের ডগা সেই বরফ দিয়ে ঘন ঘন ঘষে আর ভীতকঠে জিজ্ঞেস করে 'চিন্ চিন্' করছে কিনা। আমি ভাবলুম, এও বুঝি পানশিরের কোনো জঙ্গলী অভ্যর্থনার আদিখ্যেতা। বিরক্ত হয়ে বললুম, 'চল, চল, ঘরের ভিতর চল, শীতে আমার হাড়মাস জমে গিয়েছে।' আবছর রহমান কিন্তু তখন তার শালপ্রাংশু মহাবাহু দিয়ে আমাকে এমনি জড়িয়ে ধরে ত্ব'কানে বরফ ঘষছে যে, আমি কেন, কিঞ্কড় সিংয়েরও সাধ্যি নেই যে, সে-ব্যুহ ছিন্ন করে বেরতে পারে। আবহুর রহমান শুধু বরফ ঘষে আর একটানা মস্ত্রোচ্চারণের মত শুধায়, 'চিন্ চিন্ করছে, চিন্ চিন্ করছে ?' শেষটায় অনুভব করলুম সত্যই নাক আর কানের ডগায় ঝিঁ ঝিঁ ছাড়ার সময় যে রকম চিন্ চিন্ করে সে রকম হতে আরম্ভ করেছে। আবছর রহমানকে সে খবরটা দেওয়া মাত্রই সে আমাকে কোলে করে আরেক লাফে ঘরে ঢুকল, কিন্তু বসাল আগুন থেকে দুরে ঘরের আরেক কোণে। রোদে-পোড়া মোষ যে রকম কাদার দিকে ধায়, আমিও সেই রকম আগুনের দিকে যতই ধাওয়া করি,

# দেশে বিদেশে

আবহুর রহমান ততই আমাকে ঠেকিয়ে রেখে বলে, 'স্বাঞ্চে রক্তচলাচল শুরু হোক, হুজুর, তারপর যত খুশী আগুন পোয়াবেন।'

ভতক্ষণে সে আমার জুতো খুলে পায়ের আঙ্লগুলো পরথ করে দেখছে সেগুলোর রঙ কতটা নীল। আবছর রহমানের চেহারা থেকে আন্দাজ করলুম নীল রঙের প্রতি তার গভীর বিতৃষ্ণা। ঘষে ঘ্যে আঙুলগুলোকে যখন বেশ বেগুনী করে ফেলল তখন সে চেয়ারস্থদ্ধ আমাকে আগুনের পাশে এনে বসাল। আমি ততক্ষণে দস্তানা খুলতে গিয়ে দেখি কমলী ছোড়তে চায় না,— আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়ে গিয়েছে। ছুষ্টু ছেলে যেরকম খাওয়ার সময় মাকে পেট কামড়ানোর খবর দেয় না আমিও ঠিক সেই রকম আঙুল ফোলার খবরটা চেপে গেলুম। সরল আবছর রহমান ওদিকে আমার পায়ের তদারক করছে আমি এদিকে আগুনের সামনে হাত বাড়িয়ে আরাম করে দেখি, কলাগাছ বটগাছ হতে চলেছে। ততক্ষণে আবত্তর রহমান লক্ষ্য করে ফেলেছে যে, আমার হাত তখনো দস্তানা-পরা। টমাটোর মত লাল মুখ করে আমাকে শুধাল, 'হাতের আঙুলও যে জমে গিয়েছে সে কথাটা আমায় বললেন না কেন?' এই তার প্রথম রাগ দেখলুম। ভৃত্য আবছর রহমানের গলায় আমীর আবহুর রহমানের গলা শুনতে পেলুম। আমি চিঁ চিঁ করে कि এकটা বলতে যাচ্ছিলুম। আমার দিকে কান না দিয়ে বলল, 'চা খাওয়ার পরও যদি দস্তানা না খোলে তবে আমি কাঁচি দিয়ে কেটে ফেলব গ

আমি শুধালুম, 'কি কাটবে ় হাত না দস্তানা ?'

আবহুর রহমান অত্যন্ত বেরসিক। আমি আরো ঘাবড়ে গেলুম। কিন্তু শুধু আমিই ঘাবড়াইনি। দস্তানা পর্যন্ত আবহুর রহমানের গলা শুনে বুঝতে পেরেছে যে, সে চটে গেলে দস্তানা, দস্ত কাউকে

#### स्तरण विस्तरण

আন্ত রাখবে না। চায়ের পেয়ালায় হাত দেবার পূর্বেই অক্টোপাশের পঞ্চপাশ খনে গেল।

সে রাত্রে আবহুর রহমান আমাকে সাত-তাড়াতাড়ি খাইয়ে দিয়ে আপন হাতে বিছানায় শুইয়ে দিল। লেপের তলায় আগেই গরম জলের বোতল ফ্ল্যানেলে পেঁচিয়ে রেখে দিয়েছিল। সেটাতে পা ঠেকিয়ে আমি মুনি-ঋষিদের সিংহাসনে পদাঘাত করার স্থুখ অমুভব করলুম। পেটের ভিতরে চর্বির ঘন শুরুয়া, লেপে-চাপা গরম বোতলের ওম, আর আবহুর রহমানের বাঘের থাবার ডলাই-মলাই তিনে মিলে এক পলকেই চোখের পলক বন্ধ করে ফেলেছিলুম।

সমস্ত কাহিনীটি যে এত বাখানিয়া বললুম তার প্রধান কারণ, আমার দৃঢ় বিশ্বাস এ বই কোনো দিন কারো কোনো কাজে লাগবে না। আর আজকের দিনের ভারতদণ্ডিন কম্যুনিস্টরা বলেন, যে-আর্ট কাজে লাগে না সে-আর্ট আর্টই নয়। অর্থাৎ শিবলিক্ষ দিয়ে যদি দেয়ালে মশারির পেরেক পোঁতা না যায় তবে সে শিবলিক্ষের 'কোন গুণ নাই তার কপালে আগুন।'

তব্ যদি কোনো দিন পাকচক্রে ফ্রন্টবিট্ন্ হন তবে প্রলেতারিয়ার প্রতীক ওঝা আবছর রহমানকে শ্বরণ করে তার দাওয়াই চালাবেন। সেরে উঠবেন নিশ্চয়ই, এবং তখন যেন আপনার কৃতজ্ঞতা আবছর রহমানের দিকে ধায়। আবছর রহমানের প্রাপ্য প্রশংসা আমি কেতাবের মালিকরূপে কেড়ে নিয়ে 'শোষক,' 'বুর্জু য়া' নামে পরিচিত হতে চাইনে।

পরদিন সকাল বেলা দেখি, তিন মাইল বরফ ভেক্নে বৃদ্ধ মীর আসলম এসে উপস্থিত। বললেন, 'আত্মজনের বাচনিক অবগত হইলাম তুমি কল্য রজনীর প্রথম যামে প্রত্যাবর্তন করিয়াছ। কুশল-সন্দেশ কহ। শৈত্যাধিক্যে পথমধ্যে অত্যধিক ক্লেশ হয় নাই তো ?'

282

# सार्च विस्तर्म

আমি আবহুর রহমানের কবিরাজির সালস্কার বর্ণনা দিলে মীর আসলম বললেন, 'নাতিদীর্ঘদিবস তথা শর্বরীর প্রথম যামই শতক্ষণকটারোহীকে শিশির-বিদ্ধ করিতে সক্ষম। কুশামুসংশ্রব হইতে রক্ষা করিয়া তোমার পরিচারক বিচক্ষণের কর্ম করিয়াছে। অপিচ লক্ষ্য করো নাই, স্বদেশে আতপতাপে দক্ষ হইয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন মাত্রই স্থশীলা জননী তদ্দণ্ডেই শীতল জল পান করিতে নিষেধ করেন, অবগাহনকক্ষ উন্মোচন করেন না? সম্কটদ্বয় আয়ুর্বেদের একই সূত্রে গ্রথিত।'

श्कृ कथा।

বললুম, 'ইয়োরোপে আমান উল্লার সম্বর্ধনা নিয়ে হিন্দুস্থানের হিন্দু-মুসলমান বড়ই গর্ব অমুভব করছে।'

মীর আসলম গন্তীর কঠে বললেন, 'বিদেশে সম্মান-প্রাপ্ত রপতির সম্মান স্বদেশে লাঘ্ব হয়।'

এ যেন চাণক্য শ্লোকের তৃতীয় ছত্র। ভাবলুম, জিজেন করি, মহাশায় ভারতবর্ষে কোন্ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন, মুসলমানী না হিন্দুয়ানী, কিন্তু চেপে গিয়ে বললুম, 'আমান উল্লা বিদেশে সম্মান পাওয়াতে স্বদেশে সংস্কার কর্ম করবার স্থাবিধা পাবেন না ?'

মীর আসলম বললেন, 'সংস্কার-পক্ষে যে রপতি কণ্ঠমগ্ন, বৈদেশিক সম্মানমুকুটের গুরুভার তাঁহাকে অধিকতর নিমজ্জিত করিবে।'

আমি বললুম, 'রানী স্থরাইয়াকে দেখবার জক্ত প্যারিসের ছেলে-বুড়ো পর্যন্ত রাস্তায় ভিড় করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে।'

মীর আসলম বললেন, 'ভক্ত, অন্ত যদি তুমি তোমার পদদ্বয়ের ব্যবহার পরিভ্যাগপুর্বক মস্তকোপরি দণ্ডায়মান হও ভবে ভোমার

### क्रांच विकारण

মত স্বল্পরিচিত মহুদ্রেরও এবস্থিধ বাতুলতা নিরীক্ষণ করিবার জন্ম কাবুলহট্ট সম্মিলিত হইবে।

আমি বললুম, 'কী মূশকিল, তুলনাটা আদপেই ঠিক হল না; রানী তো আর কোনোরকম পাগলামি কন্নছেন না।'

মীর আসলম বললেন, 'মুসলমান রমণীর পক্ষে তুমি অশু কোন্ বাতুলতা প্রত্যাশা করো? অবগুঠন উন্মোচন করিয়া প্রশস্ত রাজবর্মে কোন্ মুসলমান রমণী এবম্বিধ অশাস্ত্রীয় কর্ম করিতে পারে?'

আমি বললুম, 'আপনি আমার চেয়ে ঢের বেশী কুরান-হদীস পড়েছেন; মুখ দেখানো তো আর কুরান-হদীসে বারণ নেই।'

মীর আসলম বললেন, 'আমার ব্যক্তিগত শাস্ত্রজ্ঞান এস্থলে অবাস্তর। পার্বত্য উপজাতির শাস্ত্রজ্ঞান এস্থলে প্রযোজ্য। তাহা তোমার অজ্ঞাত নহে।'

আমি আলোচনাটা হাল্কা করবার জন্ম বললুম, 'জানেন, ফরাসী ভাষায় 'সুরীর' শব্দের অর্থ 'মৃত্ব হাস্ত'। রানী সুরাইয়ার নাম তাই প্যারিসের সক্কলের মুখে হাসি ফুটিয়েছে।'

মীর আসলম বললেন, 'আমীর হবীব উল্লার নামের অর্থ 'প্রিয়তম বান্ধব'; ইংরেজ শতবার এই শব্দার্থের প্রতি আমীরের দৃষ্টি আকর্ষণ করত শপথ গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু যখন শক্রহস্তের লোহকীলক তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিল, তখন হবীব উল্লার কোন 'হবীব' তাঁহাকে স্মরণ করিল? অপিচ, হবীব উল্লার হবীববর্গই তাঁহাকে পুলসিরাতের (বৈতরণীর) প্রান্তদেশে অকারণে, অসময়ে দণ্ডায়মান করাইয়া দিল।'

আমি বললুম, 'ও তো পুরোনো কাস্থন্দি। কিন্তু ঠিক করে বলুন তো আপনি কি আমান উল্লার সংস্কার পছন্দ করেন না ?'

#### साम विसाम

বললেন, 'বংস, গুরুর পদসেবা করিয়া আমি শিক্ষালাভ করিয়াছি, আমি শিক্ষাসংস্কারের বিরুদ্ধে কেন দণ্ডায়মান হইব ? কিন্তু আমান উল্লাবে ফিরিঙ্গী-শিক্ষা প্রবর্তনাভিলাষী আমি তাহা ভারতবর্ষে দর্শন করিয়া ঘুণাবোধ করিয়াছি। কিন্তু ভদ্র, তোমার স্থমিষ্ট চৈনিক যুষ পরিত্যাগ করিয়া এই ভিক্ত বিষয়ের আলোচনায় কি লভ্য ? যুষপত্র কি তুমি স্বদেশ হইতে আনয়ন করিয়াছ ? গুরুগুহের সুগন্ধ নাসারক্রে প্রবেশ করিতেছে।'

আমি বললুম, 'আপনার জন্মও এক প্যাকেট এনেছি।'

মীর আসলম সন্দিশ্ধ নয়নে তাকিয়ে বললেন, 'কিন্তু ভক্ত, শুক্করণিকের স্থায্য প্রাপ্য অর্পণ করিয়াছ সত্য ?'

শামি বললুম, 'আপনার কোনো ভয় নেই। কাবুল কার্চম হৌসকে ফাঁকি দেবার মত এলেম আমার পেটে নেই। বিছানার ছারপোকাকে পর্যন্ত সেথানে পাসপোর্ট দেখাতে হয়, মাশুল দিতে হয়। আমি তাদের সব অন্থায় দাবীদাওয়া কড়ায়-গণ্ডায় শোধ করেছি। আপনাকে হারাম থাইয়ে আমি কি আথেরে জাহায়মে যাব ?'

মীর আসলম আনাকে শীতকালে কোন্ কোন্ বিষয়ে সাবধান হতে হয় সে সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিলেন, আবহুর রহমানকে ডেকে ঘৃতলবণতৈলতগুলবস্ত্রইন্ধন সম্বন্ধে নানা সুযুক্তি দিয়ে বিদায় নিলেন।

খবর পেয়ে তারপর এলেন মৌলানা। আমি আমান উল্লার বিদেশে সম্মান পাওয়া, আর সে সম্বন্ধে মীর আসলমের মস্তব্য তাঁকে বললুম। মৌলানা বললেন, 'আমান উল্লা যাদের কথায় চলেন, তারা তো বাদশাহের সম্মানে নিজেদের সম্মানিত মনে করছে। তারা বলছে, 'মুস্তফা কামাল যদি তুর্কীকে, রেজা শাহ

### स्मान विद्याल

যদি ইরানকে প্রগতির পথে চালাতে পারেন, তবে আমান উল্লাই বা পারবেন না কেন ?' এই হল তাদের মনের ভাব; কথাটা খুলে বলার প্রয়োজন পর্যন্ত বোধ করে না। কারণ কোনো রকম বাধাও তো কেউ দিচ্ছে না।'

আমি বললুম, 'কিন্তু মৌলানা, কতকগুলো সংস্থারের প্রয়োজন আমি মোটেই বুঝে উঠতে পারিনে। এই ধরো না শুক্রবারের বদলে রহস্পতিবার ছটির দিন করা।'

মোলানা বললেন, 'শুক্রবার ছুটির দিন করলে জুমার নমাজের হিছিকে সমস্ত দিনটা কেটে যায়, ফালতো কাজ-কর্ম করার ফুরসত পাওয়া যায় না। তাই আমান উল্লা দিয়েছেন সমস্ত বৃহস্পতিবার দিন ছুটি, আর শুক্রবারে জুমার নমাজের জন্ম আধ ঘণ্টার বদলে এক ঘণ্টার ছুটি। কিন্তু জানো, আমি আরেকটা কারণ বের করেছি। এই দেখ না আ্যারোপ্লেনে করে যদি তুমি শান্তিনিকেতনের ছুটির দিন বৃধবারে বেরোও, এখানে পোঁছবে ছুটির দিন বৃহস্পতিবারে, তারপর ইরাক পোঁছবে শুক্রবারে সেও ছুটির দিন, তারপরের দিন প্যালেস্টাইনে— সেখানে ইছদীদের জন্ম শনিবারে ছুটি, তারপরের দিন রবিবারে ইয়োরোপ, তারপরের দিন সাউথ-সী-আয়লেওে, সেখানে তো তামাম হপ্তা ছুটি।'

আমি বললুম, 'উত্তম আবিষ্কার করেছ, কিন্তু বেশ কিছুদিনের ছুটি নিয়ে এখানে এসেছ তো ? না হলে বরফ ভেঙে কাব্লে ফিরবে কি করে ?'

মৌলানা বললেন, 'হু'-একদিনের মধ্যেই বরফের উপর পায়ে-চলার পথ পড়ে যাবে; আসতে যেতে অস্থবিধা হবে না। কিন্তু আমি চললুম দেশে, বউকে নিয়ে আসতে। বেনওয়া সায়েব মত দিয়েছেন, তুমি কি বল ?'

# त्मर्म विस्तरम

আমি শুধালুম, 'বউ রাজী আছেন ?' মোলানা বললেন, 'হাঁ'। আমি বললুম, 'তবে আর কাবুল-অমৃতসরে প্লেবিসিট্ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন ? তোমাদেরই ভাষায় তো রয়েছে বাপু,—

# 'মিয়া বিবি রাজী কিয়া করে কাজী ?' '

় মনে মনে বললুম, 'বগদানফ গেছেন, তোমার দাড়িটির দর্শনও এখন আর কিছু দিনের তরে পাব না। নতুন বউয়ের কা তব কাস্তা হতে অস্তত ছ'টি মাস লাগার কথা।'

্মোলানা চলে যাওয়ার পর আবছর রহমানকে ডেকে বললুম, দাও তো হে কুর্সিখানা জানালার কাছে বসিয়ে; বাকি শীতটা ভোমার ঐ বরফ দেখেই কাটাব।

আবছর রহমানের বর্ণনামাফিক সব রকমেরই বরফ পড়ল। কখনো পেঁজা পেঁজা কখনো গাদা গাদা, কখনো ঘূর্ণিবায়র চক্কর খেয়ে দশদিক অন্ধকার করে, কখনো আস্বচ্ছ যবনিকার মত গিরিপ্রান্তর ঝাপসা করে দিয়ে; কখনো অতি কাছে আমারই বাতায়ন পাশে, কখনো বহুদূরে সামুগ্লিষ্ট হয়ে, শিখর চুম্বন করে। আস্তে আস্তে সব কিছু ঢাকা পড়ে গেল, শুধু পত্রবিবর্জিত চিনার গাছের সারি দেখে মনে হয় দাঁত ভাঙা পুরোনো চিরুণীখানা ঠাকুরমা যেন দেয়ালের গায়ে খাড়া, করে রেখে বরফের পাকা চুল এলিয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন।

কিন্তু আবছর রহমান মর্মাহত। আমাকে প্রতিবার চা দেবার সময় একবার করে বাইরের দিকে তাকায় আর আর্তস্বরে বলে, 'না ছজুর, এ বরফ ঠিক বরফ নয়। এ শহুরে বরফ, বাবুয়ানী বরফ। সত্যিকার খাঁটি বরফ পড়ে পানশিরে। চেয়ে দেখুন বরফের চাপে

### प्राप्त विद्यारम

এখনো গেট বন্ধ হয়নি। মানুষ এখনো দিব্যি চলাফেরা করছে, ফেঁসে যাচ্ছে না।

আবহুর রহমানের ভয় পাছে আমাকে বোকা পেয়ে কাবুল উপত্যকা তার ভেজাল বরফ গছিয়ে দেয়। নিতাস্তই যদি কিনতে হয় তবে যেন আমি কিনি আসল, খাঁটী মাল 'মেড্ইন পানশির।'

# একত্রিশ

শীত আর বসস্ত ঘরে বসে, ডুব সাঁতার দিয়ে কাটাতে হল।

এদেশে বসস্তের সঙ্গে আমাদের বর্ষার তুলনা হয়। সেখানে প্রীম্মকালে ধরণী তপ্তশয়নে পিপাসার্তা হয়ে পড়ে থাকেন, আষাঢ়স্থ যে কোনো দিবসেই হোক্ ইন্দ্রপুরীর নববর্ষণ বারতা পেয়ে ন্তন প্রাণে সঞ্জীবিত হন। এখানে শীতকালে ধরিত্রী প্রাণহীন স্পন্দন-বিহীন মহানিদ্রায় লুটিয়ে পড়েন, তার পর নববসস্তের প্রথম রৌদ্রে চোখ মেলে তাকান। সে তাকানো প্রথম ফুটে ওঠে গাছে গাছে।

দূর থেকে মনে হল ফ্যাকাশে সাদা গাছগুলোতে বৃঝি কোনোরকম সবৃজ পোকা লেগেছে। কাছে গিয়ে দেখি গাছে গাছে অগুণতি
ছোট্ট ছোট্ট পাতার কুঁড়ি; জন্মের সময় কুকুরছানার বন্ধ চোখের মত।
তারপর কয়েকদিন লক্ষ্য করিনি, হঠাৎ একদিন সকালবেলা দেখি
সেগুলো ফুটেছে আর ছটি ছটি করে পাতা ফুটে বেরিয়েছে— গাছগুলো
যেন সমস্ত শীতকাল বকপাখির মত ঠায় দাঁড়িয়ে থাকার পর হঠাৎ
ডানা মেলে ওড়বার উপক্রম করেছে। সহস্র সহস্র সবৃজ বলাকা
যেন মেলে ধরেছে লক্ষ লক্ষ অস্কুরের পাখা।

ছিন্ন হয়েছে বন্ধন বৃন্দীর।

গাছে গাছে দেখন-হাসি, পাতায় পাতায় আড়াআড়ি— কে কাকে ছেড়ে তাড়াতাড়ি গজিয়ে উঠবে। কোনো গাছ গোড়ার দিকে সাড়া দেয়নি, হঠাৎ একদিন একসঙ্গে অনেকগুলো চোখ মেলে দেখে আর সবাই ঢের এগিয়ে গেছে, সে তখন এমনি জোর ছুট লাগাল যে, দেখতে না দেখতে আর সবাইকে পিছনে

#### क्षांन विकास

ফেলে, বাজী জিতে, মাথায় আইভি মুকুট পরে সগর্বে ছলতে লাগল। কেউ সারা গায়ে কিছু না পরে শুধু মাথায় সবৃজ্ব মুকুট পরল, কেউ ধীরেস্থন্থে সর্বাঙ্গে যেন সবৃজ্ব চন্দনের ফোঁটা পরতে লাগল। এতদিন বাতাস শুকনো জীলের ভিতর দিয়ে ছহু করে ছুটে চলে যেত, এখন দেখি কী আদরে পাতাগুলোর গায়ে ইনিয়েবিনিয়ে হাত বুলিয়ে যাচেছ।

কাবুল নদীর বুকের উপর জমে-যাওয়া বরফের জগদ্দল-পাথর ফেটে চৌচির হল। পাহাড় থেকে নেমে এল গন্তীর গর্জনে শত শত নব জলধারা— সঙ্গে নেমে আসছে লক্ষ লক্ষ পাথরের মুড়ি আর বরফের টুকরো। নদীর উপরে কাঠের পুলগুলো কাঁপতে আরম্ভ করেছে— সিকন্দর শাহের আমল থেকে তারা হাঁটু ভেঙে কতবার মুয়ে পড়েছে, ভেসে গিয়েছে, ফের দাঁড়িয়ে উঠেছে তার হিসেব কেউ কখনো রাখতে পারেনি।

উপরে তাকিয়ে দেখি গভীর নীলামুজের মত নবীন নীলাকাশ হংসশুভ্র মেঘের ঝালর ঝুলিয়ে চক্রাতপ সাজিয়েছে।

উপত্যকার দিকে তাকিয়ে দেখি সবুজের বস্থায় জনপদ অরণ্য ভূবে গিয়েছে। এ রকম সবুজ দেখেই পূর্ববঙ্গের কবি প্রিয়ার শ্রামল রঙের স্মরণে বলেছিলেন,

> ও বন্ধুয়া, কোন্ বন-ধোওয়া ছাঁওলা নীলা পানি, গোসল করি হইলা তুমি সকল রঙের রানী।

কিন্তু এ-উপত্যকা এ-বনরাজি এ-রকম সব্জ পেল কোঞা থেকে ?

নীলাকাশের নীল আর সোনালী রোদের হলদে মিশিয়ে।

কিন্তু আমাদের বর্ষা আর এদেশের বসস্তে একটা গভীর পার্থক্য রয়েছে। বর্ষায় আমাদের মন ঘরমুখো হয়, এদেশের জনপ্রাণীর

### क्षरण विकारण

মন বাহিরমূখো হয়। গাছপালার সঙ্গে সঙ্গে মান্ন্য যে স্থপ্তোখিত নব যৌবনের স্পন্দন অন্নভব করে তারই স্মরণে কবি বলেছেন—

শব বোবনের স্পান অন্থর করে তারহ স্মরণে কাব বলৈছেন—
শপথ করিছ রাত্রে পাপ পথে আর যেন নাহি ধায়,
প্রভাতে দারেতে দেখি শপথল্প মধ্যতু কি করি উপায়!
তথ্য ওমর থৈয়াম দোটানার ভিতর থাকা পছন্দ করেন না।
তিনি গর্জন করে বললেন.—

বিধিবিধানের শীতপরিধান

ফাগুন আগুনে দহন করো।

আায়্বিহঙ্গ উড়ে চলে যায়

হে সাকি, পেয়ালা অধরে ধরো।
\*\*

কাবুলীরা তাই বেরিয়ে পড়েছে, না বেরিয়ে উপায়ও নেই—
শীতের জালানী কাঠ ফুরিয়ে এসেছে, হৃষা ভেড়ার জাবনা তলায় এসে
ঠেকেছে, শুটকি মাংসের পোকা কিলবিল করছে। এখন আতপ্ত বসস্তের রোদে শরীরকে কিঞ্চিৎ তাতানো যায়, হৃষা ভেড়া কচি ঘাসে
চরানো যায় আর আধর্ষেচড়া শিকারের জন্ম হু'চার দল পাখিও আস্তে আস্তে ফিরে আসছে। আবহুর রহমান বললো, পানশির অঞ্চলে ভাঙা বরফের তলায় কি এক রকমের মাছও নাকি এখন ধরা যায়। অনুমান করলুম, কোন রকমের স্প্রিং ট্রাউটই হবে।

রথ দেখার সময় যাঁরা কলা বেচার দিকেও মাঝে মাঝে নজর দেন তাঁদের মুখে শুনেছি কুবের যে যক্ষকে ঠিক একটি বংসরের জন্মই নির্বাসন দিয়েছিলেন তার একটা গভীর কারণ আছে। ছয় ঋতুতে ছয় রকম করে প্রিয়ার বিরহযন্ত্রণা ভোগ না করা পর্যস্ত মানুষ

<sup>\*</sup> অমুবাদকের নাম মনে নেই বলে হু:খিত।

#### . দেশে বিদেশে

নাকি পরিপূর্ণ বিচ্ছেদবেদনার স্বরূপ চিনতে পারে না; আর বিদর্ম জনকে এক বছরের বেশী শাস্তি দেওয়াতেও নাকি কোনো স্ক্র চতুরতা নেই— সোজা বাঙলায় তখন তাকে বলে মরার উপর বাঁড়ার ঘা দেওয়া মাত্র।

আফগান-সরকার অযথা বিন্ধ-সম্ভোষী নন বলে ছয়টি ঋতু পূর্ণ হওয়া মাত্রই আমাকে পাশুববর্জিত গগুগ্রামের নির্বাসন থেকে মৃক্তি দিয়ে শহরে চাকরী দিলেন। এবারে বাসা পেলুম লব-ই-দরিয়ায় অর্থাৎ কাব্ল নদীর পারে, রাশান দ্তাবাসের গা ঘেঁষে, বেনওয়া সায়েবের সঙ্গে একই বাডিতে।

প্রকাণ্ড সে বাড়ি। ছোটখাটো হুর্গ বললেও ভুল হয় না। চারদিকে উচু দেয়াল, ভিতরে চকমেলানো একতলা দোতলা নিয়ে ছাবিবশখানা বড় বড় কামরা। মাঝখানের চন্থরে ফুলের বাগান, জলের ফোয়ারাটা পর্যস্ত বাদ যায়নি। বড় লোকের বাড়ি সরকারকে ভাড়া দেওয়া হয়েছে— বেনওয়া সায়েব ফন্দি-ফিকির করে বাড়িটা বাগিয়েছিলেন।

আমি নিলুম এক কোণে চারটে ঘর আর বেনওয়া সায়েব রইলেন আরেক কোণে আর চারটে ঘর নিয়ে। বাকি বাড়িটা খাঁখাঁ করে, আর সে এতই প্রকাশু যে আবছর রহমানের সঙ্গীত রবও কায়ক্লেশে আঙ্গিনা পাড়ি দিয়ে ওপারে পৌছয়।

শহরে এসে গুণিসুখ অনুভব করার সুবিধে হল। রাশান রাজদূতাবাসে রোজই যাই— তু'দিন না গেলে দেমিদফ এসে দেখা দেন।— সইফুল আলম মাঝে মাঝে ঢুঁ মেরে যান, সোমখ বউ সম্বন্ধে অহরহ তুশ্চিস্তাগ্রস্ত মৌলানার দাড়ির দর্শনও মাঝে মাঝে পাই, দোস্ত মুহম্মদ ঘূর্ণিবায়ুর মত বেলা-অবেলায় চকর মেরে বেরবার সময় 'কলাডা মূলাডা' ফেলে যান, বিদশ্ধ মীর আসলম

#### स्तर्भ विस्तर्भ

স্থাসিক চৈনিক যুষ পান করে যান, তা ছাড়া ইনি উনি তিনি তোঁ আছেনই আর নিতান্ত বান্ধব বাড়ম্ভ হলে বিরহী যক্ষ বেনওয়া তো হাতের নাগাল।

রাশান রাজদ্তাবাসে আরো অনেক লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হল; দেমিদফকে বাদ দিলে সকলের পয়লা নাম করতে হয় বলশফের। নামের সঙ্গে অর্থ মিলিয়ে তাঁর দেহ— ব্যুঢ়োরস্ক, বৃষস্কন্ধ শালপ্রাংশুমহাবাহু বললে আবহুর রহমান বরঞ্চ অপাংক্রেয় হতে পারে, ইনি সে বর্ণনা গলাধঃকরণ করে অনায়াসে সেকেশু হেলপিঙ চাইতে পারেন।

আবছর রহমানের সঙ্গে পরিচয় করে দেবার সময় যে দিতীয় নরদানবের কথা বলেছিলুম ইনিই সে-বিভীষিকা।

বহুবার এঁর সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছি— কাবুল বাজারের মত পুশুলার লীগ অব নেশনসে আজ পর্যস্ত এমন দেশী বিদেশী চোখে পড়েনি যে তাঁকে দেখে হকচকিয়ে যায়নি।

হু শিয়ার সোয়ার হলে তক্ষ্নি ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরেছে— বহু ঘোড়াকে ঘাবড়ে গিয়ে সামনের পা ছটো আকাশে তুলতে দেখেছি।

টেনিস-কোর্টে রেকেট নিয়ে নামলে শত্রুপক্ষ বেজ-লাইনের দশ হাত দূরে তারের জালের গা ঘেঁষে দাঁড়াত। বলশফ বেজে দাঁড়ালে তাঁর কোনো পার্টনার নেটে দাঁড়াতে রাজী হত না, শত্রুপক্ষের তো কথাই ওঠে না। তাঁতের রেকেট ঘন ঘন ছিঁড়ে যেত বলে অ্যালুমিনিয়ম জাতীয় ধাতুর রেকেট নিয়ে তিনি তাড়ু হাঁকড়াতেন, স্বচ্ছন্দে নেট ডিভোতে পারতেন— লাফ দেবার প্রয়োজন হত না—আর ঝোলা নেট টাইট করার জন্ম এক হাতে হ্যাণ্ডেল ঘোরাতেন মেয়েরা যেরকম সেলাই কলের হাতল ঘোরায়।

#### त्मर्भ वित्मर्भ

শুনেছি বিলেতে কোনো কোনো ফিলম্ নাকি ষোলো বছরের কম বয়স হলে দেখতে দেয় না— চরিত্র দোষ হবে বলে; যাদের ওজন এক শ' ষাট পৌণ্ডের কম তাদের ঠিক তেমনি বলশফের সঙ্গে শেকহ্যাও করা বারণ ছিল, পাছে হাতের নড়া কাঁধ থেকে খসে যায়। মহিলাদের জন্ম পৃথক ব্যবস্থা।

বীরপুরুষ হিসেবে রাশান রাজদূতাবাসে বলশফের খাতির ছিল। ১৯১৬ সাল থেকে বলশেভিক বিদ্রোহের শেষ পর্যস্ত তিনি দেশে বিদ্তরে লড়াই লড়েছেন। ১৯১৬-১৭ সালের শীতকালে যথন রুশবাহিনী পোল্যাণ্ডে লড়াই হেরে পালায় তথন বলশফ রাশান ক্যাভালরিতে ছোকরা অফিসার। সেবারে ঘোড়ায় চড়ে পালাবার সময় তার পিঠের চোদ্দ জায়গায় জখম হয়েছিল— বিস্তর ঝুলোঝুলির পর একদিন শার্ট খুলে তিনি আমায় দাগগুলো দেখিয়েছিলেন। কোনো কোনোটা তখনো আধ ইঞ্চি পরিমাণ গভীর। আমি ঠাট্টা করে বলেছিলুম, 'পূষ্ঠে তব অন্ত্র-লেখা।'

বলশফকে কেউ কখনো চটাতে পারেনি বলেই রসিকতাটা করেছিলুম। তিনি ভারতবর্ষের ক্ষাত্র বীরত্বের, 'কোড্' শুনে বললেন, 'যদি সেদিন না পালাতুম তবে ত্রংস্কির আমলে পোলদের বেধড়ক পাল্টা মার দেবার স্থুখ থেকে যে বঞ্চিত হতুম, তার কি ?'

মাদাম দেমিদফ সঙ্গৈ সঙ্গে বললেন, 'আর জানেন তো, মসিয়ো, ঐ লডাইতেই সোভিয়েট রাশার অনেক পথ স্থরাহা হয়ে যায়।'

বলশফের একটা মস্ত দোষ হৃদণ্ড চুপ করে বসে থাকতে পারেন না। হাত হৃথানা নিয়ে যে কি করবেন ঠিক করতে পারেন না বলে এটা সেটা নিয়ে সব সময় নাড়াচাড়া করেন, বেখেয়ালে একটু বেশী চাপ দিতেই কর্ককুটা পর্যস্ত ভেলে যায়। তিনি ঘরে ঢুকলেই আমরা টুকিটাকি সব জিনিষ তাঁর হাতের নাগাল থেকে সরিয়ে

### स्मरम विस्मरम

ফেলভূম। আমার ঘরে ঢুকলে আমি তংক্ষণাং তাকে একথালা আন্ত আখরোট খেতে দিতুম।

ছটো একটা খেতেন মাঝে সাঝে— যাওয়ার পর দেখা যেত সব ক'টি আখরোটের খোসা ছাড়িয়ে ফেলেছেন, চহারমগজনিকন ( হাছুড়ি ) না দেওয়া সত্ত্বেও।

এ রকম অজাতশক্র লোক সমস্ত কাবুল শহরে আমি ছটি দেখিনি। একদিন তাই যখন দেমিদফের ঘরে আলোচনা হচ্ছিল তথন বলশফের সবচেয়ে দিলী-দোস্ত রোগাপটকা স্নিয়েশকফ বললেন, 'বলশফের সঙ্গে সকলের বন্ধত তার গায়ের জোরের ভয়ে।'

বলশফ বললেন, 'তা হলে তো তোমার সবচেয়ে বেশী শক্ত থাকার কথা।'

স্নিয়েশকফ যা বললেন, পদাবলীর ভাষায় প্রকাশ করলে তার রূপ হয়—

'বঁধু তোমার গরবে

গরবিনী হাম

রূপদী তুঁহারি রূপে—'

বাকিটা তিনি আর প্রাণের ভয়ে বলেননি।

বলশফ বললেন, 'রোগা লোকের ঐ এক মস্ত দোষ। খামকা বাজে তর্ক করে। বলে কি না 'ভয়ে বন্ধুছ!' যতসব পরস্পরজোহী, আত্মঘাতী বাক্যাডম্বর!'

বলশফ সম্বন্ধে এত কথা বললুম তার কারণ তিনি তখন আমান উল্লার আার-ফোর্সের ডাঙর পাইলট। বলশেভিক-বিদ্রোহ জুড়িয়ে গিয়ে থিতিয়ে যাওয়ায় তাঁর সঙ্কটাকাজ্জী মন কাবুলে এসে নৃতন বিপদের সন্ধানে আমান উল্লার চাকরী নিয়েছিল।

শেষদিন পর্যন্ত তিনি আমান উল্লার সেবা করেছিলেন।

# বত্রিশ

আমান উল্লা ইয়োরোপ থেকে নিয়ে এলেন একগাদা দামী আসবাবপত্র, অগুনতি মোটর গাড়ি আর বক্তৃতা দেবার বদ অভ্যাস। প্রাচ্যদেশের লোক খেয়েদেয়ে ঢেকুর তুলতে তুলতে আরামে গা এলিয়ে দেয়, পশ্চিমে ডিনারের পর স্পীচ, লাঞ্চের পর অরেটরি— তাও আবার যত সব শিরঃপীড়াদায়ক পোলিটিক্যাল বিষয় নিয়ে।

সায়েবরা বিলেতে লাঞ্চে ডিনারে আমান উল্লাকে যে নেশার পয়লা পাত্র খাইয়ে দিয়েছিল তার খোয়ারি তিনি চালালেন কাবুলে ফিরে এসে, মাত্রা বাড়িয়ে, লম্বা লম্বা লেকচার ঝেড়ে। পর পর তিনদিনে নাকি তিনি একুনে ত্রিশ ঘন্টা বক্তৃতা দিয়েছিলেন।

কিন্তু কারো কথায় তো আর গায়ে ফোস্কা পড়ে না, কাব্লে চি ড়ৈর প্রচলন নেই— কাজেই শ্রোতারা কেউ ঘুমলো, কেউ শুনলো, তু'-একজন মনে মনে ইউরোপে তাঁর বাজে খর্চার আঁক কষলো।

তারপর আরম্ভ হল সংস্কারের পালা। একদিন সকাল বেলা মৌলানার বাড়ি যেতে গিয়ে দেখি পনরো আনা দোকানপাট বন্ধ। বড় দোকানের ভিতর গ্রামোফোন-ফোটোগ্রাফের দোকানটা খোলা ছিল। দোকানদার পাঞ্জাবী, অমৃতসরের লোক; আমাদের সঙ্গেভাব ছিল।

খবর শুনে বিশ্বাস হল না। আমান উল্লার হুকুম, 'কার্পেটের উপর পদ্মাসনে বসে দোকান চালাবার কায়দা বেআইনী করা হল; সব দোকানে বিলিতী কায়দায় চেয়ার টেবিল চাই।'

#### क्षरम विकास

আমি বললুম, 'সে কি কথা ? ছুতোর কামার, কালাইগর, মূচী ?' 'সব. সব।'

'ছোট ছোট খোপের ভিতর চেয়ার টেবিল ঢোকাবে কি করে, পাবেই বা কোণায় ?'

নিরুত্তর।

'যারা প্রসাওয়ালা, যাদের দোকানে জায়গা আছে ?'

'রাতারাতি মেজ-কুর্সি পাবে কোথায় ?ছুতোরও ভয়ে দোকান বন্ধ করেছে। বলে, চেয়ারে বসে টেবিলে তক্তা রেথে সে নাকি র্যাদা চালাতে শেখেনি।'

'আগের থেকে নোটিশ দিয়ে হুঁ শিয়ার করা হয়নি ?'

'না। জানেন তো, আমান উল্লা বাদশার সব কুছ ঝটপট্।'

পাকা তিন সপ্তাহ চোদ্দ আনা দোকানপাট বন্ধ রইল। গম ডাল অবশ্যি পিছনের দরজা দিয়ে আড়ালে আবডালে বিক্রি হল, তাদের উপরে চোটপাট করে পুলিশ হু'পয়সা কামিয়ে নিল।

আমান উল্লা হার মানলেন কিনা জানিনে তবে তিন সপ্তাহ পরে একে একে সব দোকানই খুলল— পূর্ববং, অর্থাৎ বিন্ চেয়ার-টেবিল। কাবুলের সবাই এই ব্যাপারে চটে গিয়েছিল সন্দেহ নেই কিন্তু রাজার খামখেয়ালিতে তারা অভ্যস্ত বলে অত্যধিক উন্মাবোধ করেনি। কাবুলীদের এ মনোভাবটা আমি ঠিক ঠিক বুঝতে পারিনি কারণ আমরা ভারতরর্ধে অত্যাচার-অবিচারে অভ্যস্ত বটে, কিন্তু খামখ্যালি বড় একটা দেখতে পাইনে।

আমার মনে খটকা লাগল। পাগমানের পাগলামির কথা মনে পড়ল— গাঁয়ের লোককে শহরে ডেকে এনে মর্নিংস্ট পরাবার বিভ়ম্বনা। এ যে তারি পুনরাবৃত্তি; এ যে আরো পীড়াদায়ক, মূল্যহীন, অর্থহীন, ইয়োরোপের অন্ধান্ধকরণ।

### प्रत्य विप्रत्य

মীর আসলমের সঙ্গে দেখা হলে পর তিনি আমাকে সবিস্তর আলোচনা না করতে দিয়ে যেটুকু বললেন বাঙলা ছন্দে তার অমুবাদ করলে দাঁড়ায়—

কয়লাওয়ালার দোস্তী ? তওবা !

ময়লা হতে রেহাই নাই

আতরওয়ালার বাক্স বন্ধ

দিলখুশ তবু পাই খুশবাই।

আমি বললুম, 'এ তো হল সূত্র, ব্যাখ্যা করুন।'

মীর আসলম বললেন, 'পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে ইংরেজ ফরাসী প্রভৃতি ফিরিঙ্গী সম্প্রদায়ের সঙ্গে গাত্র ঘর্ষণ করতঃ আমান উল্লা যে কৃষ্ণ-প্রস্তর চূর্ণ সর্বাঙ্গে লেপন করিয়া আসিয়াছেন তদ্ধারা তিনি কাব্ল-হট্ট মসীলিপ্ত করিবার বাসনা প্রকাশ করিতেছেন।

'তথাপি অম্মদেশীয় বিদগ্ধজনের শোক কথঞিং প্রশমিত হইত যদি নুপতি প্রস্তরচূর্ণের সঙ্গে সঙ্গে কিঞ্চিং প্রস্তরখণ্ডও আনয়ন করিতেন। তদ্দারা ইন্ধন প্রজ্ঞলিত করিলে দীন দেশের শৈত্য নিবারিত হইত।'

আমি বললুম, 'চেয়ারটেবিল চালানো যদি মসীলেপন মাত্রই হয় তবে তা নিয়ে এমন ভয়ঙ্কর তুঃখ করবার কি আছে বলুন।'

মীর আসলম বললেন, 'অযথা শক্তিক্ষয়। নুপতির অবমাননা। ভবিশ্বং অন্ধকার।'

কিন্তু আর পাঁচজনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে দেখলুম যে, তাঁরা মীর আসলমের মত কালো চশমা পরে ভবিশ্বং এত কালো করে দেখছেন না। ছোকরাদের চোখে তো গোলাপী চশমা; গোলাপী বললেও ভুল বলা হয়— সে চশমা লাল টকটকে, রক্ত-মাখানো। তারা বলে, 'যে সব বদমায়েশরা এখনো কার্পেটে বসে দোকান চালাচ্ছে তাদের ধরে ধরে কামানের মুখে বেঁধে

#### प्राप्त विरहरन

হাজারো ট্করো করে উড়িয়ে দেওয়া উচিত। আমান উল্লানিতান্ত ঠাণ্ডা বাদশা বলেই ভাদের রেহাই দিয়েছেন।'

ভেবে চিস্তে আমি গোলাপী চশমাই পরলুম।

তার কিছুদিন পরে আরেক নয়া সংস্কারের খবর আনলেন মৌলানা। আফগান সেপাইদের মানা করা হয়েছে, তারা যেন কোনো মোল্লাকে মুরশীদ না বানায় অর্থাৎ গুরু স্বীকার করে যেন মন্ত্র না মেয়।

খাঁটী ইসলামে গুরু ধরার রেওয়াজ্ব নেই। পণ্ডিতেরা বলেন, 'কুরান শরীফ কিতাবৃন্ম্বীন' অর্থাৎ 'খোলা কিতাব'; তাতেই জীবনযাত্রার প্রণালী আর পরলোকের জন্ম পুণ্য সঞ্চয়ের পন্থা সোজা ভাষায় বলে দেওয়া হয়েছে; গুরু মেনে নিয়ে তার অন্ধানুসরণ করার কোনো প্রয়োজন নেই।

অস্ত দল বলেন, 'একথা আরবদের জন্ত খাটতে পারে, কারণ তারা আরবীতে কুরান পড়তে পারে। কিন্তু ইরানী, কাব্লীরা আরবী জানে না; গুরু না নিলে কি উপায় ?'

এ-তর্কের শেষ কখনো হবে না।

কিন্তু বিষয়টা যদি ধর্মের গণ্ডির ভিতরেই বন্ধ থাকত, তবে আমান উল্লা গুরু-ধরা বারণ করতেন না। কারণ, যদিও মানুষ গুরু স্বীকার করে ধর্মের জন্ম, তবু দেখা যায় যে, শেষ পর্যন্ত গুরু ছনিয়াদারীর সব ব্যাপারেও উপদেশ দিতে আরম্ভ করেছেন এবং গুরুর উপদেশ সাক্ষাং আদেশ।

তাহলে দাঁড়ালো এই যে, আমান উল্লার আদেশের বিরুদ্ধে মোল্লা যদি তাঁর শিশ্ব কোনো সেপাইকে পান্টা আদেশ দেন, তবে সে সেপাই মোল্লার আদেশই যে মেনে নেবে তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই।

### দ্লেশে বিদেশে

চার্চ বনাম স্টেট।

গোলাপী চশমাটা কপালে তুলে অমুসন্ধান করলুম, দেয়ালে কোনো লেখা ফুটে উঠেছে কিনা, আমান উল্লা কেন হঠাৎ এ আদেশ জারী করলেন। তবে কি কোনো অবাধ্যতা, কোনো বিজ্ঞোহ, কোনো— ? কিন্তু এসব সন্দেহ কাবুলে মুখ ফুটে বলা তো দ্রের কথা, ভাবতে পর্যস্ত ভয় হয়।

আমার শেষ ভরসা মীর আসলম। তিনি দেখি কালো

চশমায় আরেক পোঁচ ভূসো মাখিয়ে রাজনৈতিক আকাশের দিকে
তাকিয়ে আছেন। খবরটা দেখলুম তিনি বহু পূর্বেই জেনে
গিয়েছেন। আমার প্রশ্নের উত্তরে বললেন, 'ইহলোক পরলোক
সর্বলোকের জন্মই গুরু নিষ্প্রয়োজন। তৎসত্ত্বেও যদি কেহ
অনুসন্ধান করে, তবে তাহাকে প্রতিরোধ করাও ততাধিক
নিষ্প্রয়োজন।'

আমি বললুম, 'কিন্তু আপনি যখন আপনার ভারতীয় গুরুর কথা স্মরণ করেন, তখনই তো দেখেছি তাঁর প্রশংসায় আপনি পঞ্চমুখ।'

মীর আসলম বললেন, 'গুরু দ্বিবিধ; যে গুরুগৃহে প্রবেশ করার দিন তোমার মনে হইবে, গুরু ভিন্ন পদমাত্র অগ্রসর হইতে পারো না এবং ত্যাগ করার দিন মনে হইবে, গুরুতে তোমার প্রয়োজন নাই, তিনিই যথার্থ গুরু— গুরুর আদর্শ তিনি যেন একদিন শিয়ের জন্ম সম্পূর্ণ নিম্প্রয়োজন হইতে পারেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর গুরু শিয়কে প্রতিদিন পরাধীন হইতে পরাধীনতর করেন। অবশেষে গুরুবিনা সে-শিয় নিঃশাসপ্রশাস কর্ম পর্যন্ত স্বসম্পন্ন করিতে পারে না। আমার গুরু প্রথম শ্রেণীর। আফগান সৈন্মের গুরু দ্বিতীয় শ্রেণীর।

# দেশে বিদেশে

আমি বললুমু, 'অর্থাৎ আপনার গুরু আপনাকে স্বাধীন করলেন; আফগান সেপাইয়ের গুরু তাকে পরাধীন করেন। পরাধীনতা ভালো জিনিস নয়, তবে কেন বলেন, গুরু নিম্প্রয়োজন? বরঞ্চ বলুন, গুরুগ্রহণ সেখানে অপকর্ম।'

মীর আসলম বললেন, 'ভব্দ, সত্য কথা বলিয়াছ, কিন্তু প্রশ্ন, সংসারে কয়জন লোক স্বাধীন হইয়া চলিতে ভালোবাসে বা চলিতে পারে। যাহারা পারে না, তাহাদের জন্ম অন্য কি উপায় ?'

আমি বললুম, 'খুদায় মালুম। কিন্তু উপস্থিত বলুন, সৈহাদের বিদ্রোহ করার কোনো সম্ভাবনা আছে কিনা ?'

মীর আসলম বললেন, 'নুপতির সন্নিকটস্থ সেনাবাহিনী কখনো বিজ্ঞোহ করে না, যতক্ষণ না সিংহাসনের জন্ম অন্ত প্রতিদ্বন্দী উপস্থিত হন।'

আমি ভারী খুশী হয়ে বিদায় নিতে গিয়ে বললুম, 'কয়েক দিন হল লক্ষ্য করছি, আপনার ভাষা থেকে আপনি কঠিন আরবী শব্দ কমিয়ে আনছেন। সেটা কি সঞ্জানে ?'

মীর আসলম পরম পরিতোষ সহকারে মাথা দোলাতে দোলাতে হঠাৎ অত্যন্ত গ্রাম্য কাবুলী ফার্সীতে বললেন, 'এ্যাদ্দিনে বুঝতে পারলে চাঁদ ? তবে হক কথা শুনে নাও। আর বছর যথন হেথায় এলে তথন ফার্সী জানতে ঢু-ঢু। তাইতে তোমায় তালিম দেবার জন্ম আরবী শব্দের বেড়া বানাভূম, ভূমি ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে পেরোতে; গোড়ার দিকে ঠ্যাঙগুলো জথম-টখমও হয়েছে। এখন দিব্যি আরবী ঘোড়ার মত আরবী বেড়া ডিঙোচ্ছো বলে খামকা বথেড়া বাঁধার কম্ম বন্ধ করে দিলুম। গুরু এখন ফালতো। মাথার ভসভসে ঘিলুতে ভূরপুন সিঁধোলো ?'

আমি বাড়ি ফেরার সময় ভাবলুম, 'লোকটি সত্যিকার পণ্ডিত।

#### क्षरण विद्यारण

গুরু কি করে নিজেকে নিপ্সয়োজন করে তোলেন, সেটা হাতে-কলমে দেখিয়ে দিলেন।

তারপর বেশী দিন যায়নি, এমন সময় একদিন নোটিশ পেলুম, একদল আফগান মেয়েকে উচ্চ শিক্ষার জন্ম ভূকীতে পাঠানো হবে; স্বয়ং বাদশা উপস্থিত থেকে তাদের বিদায়-আশীর্বাদ দেবেন।

আমি যাইনি। বৃটিশ রাজদ্তাবাসের এক উচ্চপদস্থ ভারতীয় কর্মচারীর মুখ থেকে বর্ণনাটা শুনলুম। তার নাম বলব না, সে নাম এখনো মাঝে মাঝে ভারতবর্ষের খবরের কাগজে ধ্মকেতুর মত দেখা দেয়। বললেন, 'গিয়ে দেখি, জনকুড়ি কাবুলী মেয়ে গার্ল গাইডের ড্রেস পরে দাঁড়িয়ে। আমান উল্লা স্বয়ং উপস্থিত, অনেক সরকারী কর্মচারী, বিদেশী রাজদ্তাবাসের গণ্যমান্ত সভ্যগণ, আর একপাশে মহিলারা। রানী স্বরাইয়াও আছেন, হ্যাটের সামনে পাতলা নেটের পরদা।

'আমান উল্লা উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে অনেক খাঁটি.এবং পুরানো কথা দিয়ে অবতরণিকা শেষ করে বললেন, 'আমি পর্দা-প্রথার পক্ষপাতী নই, তাই আমি এই মেয়েদের বিনা বোরকার তুর্কী পাঠাচছি। কিন্তু আমি স্বাধীনতাপ্রয়াসী; তাই কাবুলের কোনো মেয়ে যদি মুখের সামনের পর্দা ফেলে দিয়ে রাস্তায় বেরোতে চায়, তবে আমি তাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত। আবার আমি কাউকে জোর করতেও চাইনে, এমন কি, মহিষী স্বুরাইয়াও যদি বোরকা পরাই পছন্দ করেন, তাতেও আমার আপত্তি নেই।''

কর্মচারিটি বললেন, 'এতটা ভালোয়-ভালোয় চলল। কিন্তু আমান উল্লার বক্তৃতা শেষ হতেই রানী সুরাইয়া এগিয়ে এসে

# দেশে বিদেশে

নাটকি চঙে হ্যাটের সামনের পর্দা ছিঁড়ে ফেললেন। কাবুল শহরের লোক সভাস্থলে আফগানিস্থানের রাজমহিষীর মুখ দেখতে পেল।'

কর্মচারিটির রসবোধ অত্যস্ত কম, তাই বর্ণনাটা দিলেন নিতাস্ত নীরস-নির্জ্ঞলা। কিন্তু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে যে জিজ্ঞেস করব, তারও উপায় নেই। হয়ত ঘুঘু এসেছেন রিপোর্ট তৈরি করবার মতলব নিয়ে— ঘটনাটা ভারতবাসীর মনে কি রকম প্রতিক্রিয়ার স্মষ্টি করে, তাই হবে রিপোর্টের মশলা। আমিও 'পোকার' খেলার জুয়াড়ীয় মত মুখ করে বসে রইলুম।

যাবার সময় বললেন, 'এরকমধারা জামাটিক কায়দায় পর্দা ছেঁড়ার কি প্রয়োজন ছিল? রয়েসয়ে করলেই ভালো হত না?'

আমি মনে মনে বললুম, 'ইংরেজের সনাতন পন্থা। সব কিছু রয়েসয়ে। সব কিছু টাপেটোপে। তা সে ইংরিজী লেখাপড়া চালানোই হোক, আর ঢাকাই মসলিনের বুক ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করাই হোক। ছুঁচ হয়ে ঢুকবে, মুষল হয়ে বেরবে।'

কিছু একটা বলতে হয়। নিবেদন করলুম, 'এসব বিষয়ে এককালে ভারতবাসী মাত্রই কোনো না কোনো মত পোষণ করত। কারণ তখনকার দিনে আফগানিস্থান ভারতবর্ষের মুখের দিকে না তাকিয়ে কোনো কাজ করত না, কিন্তু এখন আমান উল্লা নিজের চোখে সমস্ত পশ্চিম দেখে এসেছেন, রাস্তা তাঁর চেনা হয়ে গিয়েছে; আমরা একপাশে দাঁড়িয়ে শুধু দেখব, মঙ্গল কামনা করব, ব্যসৃ।'

কর্মচারী চলে যাওয়ার পর অনেকক্ষণ ধরে বসে বসে ভাবলুম।

কিন্তু একটা কথা এখানে আমি আমার পাঠকদের বেশ ভালো করে বৃঝিয়ে দিতে চাই যে, আমি এবং কাবুলের আর পাঁচজন ভখন আমান উল্লার এসব সংস্কার নিয়ে দিনরাত মাথা ঘামাইনি।

#### क्रांच विकास

মানুষের স্বভাব আপন ব্যক্তিগত স্থুখতুঃখকে বড করে দেখা---হাতের সামনের আপন মুঠি হিমালয় পাহাডকে ঢেকে রাখে। দ্বিতীয়ত যে-সব সংস্কার করা হচ্ছিল তার একটাও আমার মত পাঁচজনের স্বার্থকে স্পর্শ করেনি। স্টুট সঙ্গে নিয়েই আমরা কাবল গিয়েছি, কাজেই স্কুট পরার আইন আমাদের বিচলিত করবে কেন: আর আমরা পাতলা নেটের ব্যবসাও করিনে যে, মহারানী তাঁর হ্যাটের নেট ছিঁডে ফেললে আমাদের দেউলে হতে হবে এবং সব-চেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে, ইরান-আফগানিস্তানের বাদশা দেশের লোকের মাল-জানের মালিক। আর সকলেই জানে এই ছই বস্তুই অত্যন্ত ফানী-- নশ্বর। নশ্বর জিনিস এমনি যাবে অমনিও যাবে- বাদশাহের খামখেয়ালি নিমিত্তের ভাগী মাত্র। রাজা বাদশা তো আর গাধাখচ্চর নন যে, শুধু দেশের মোট পিঠে করে বইবেন আর জাবর কাটবেন— তাঁরা হলেন গিয়ে তাজী ঘোডার জাত। দেশটাকে পিঠে নিয়ে যেমন হঠাৎ প্রগতির দিকে খামকা উধ্বেশ্বাসে ছুটবেন, তেমনি কারণে অকারণে সোয়ারকে ছটো চারটে লাথি-চাঁটও মারবেন। তাই বলে তো আর ঘোডার দানাপানি বন্ধ করে দেওয়া যায় না।

কাজেই কাব্ল শহরের লোকজন খাচ্ছে-দাচ্ছে ঘুমচ্ছে, বেরিয়ে বেড়াচ্ছে।

এমন সময় আমান উল্লার প্রতিজ্ঞা যে, তিনি সব মেয়েদের বেপর্দায় বেরবার সাহায্য করবেন এক ভিন্নরূপ নিয়ে প্রকাশ পেল। শোনা গেল বাদশার হুকুম, কোনো স্ত্রীলোক যদি বেপর্দা বেরতে চায় তবে তার স্বামী যেন কোনো ওজর-আপত্তি না করে। যাদের আপত্তি আছে, তারা যেন বউদের তালাক দিয়ে দেয়। আর তারা যদি সরকারী চাকরী করে, তবে আমান উল্লাদেথে

### प्रत्न विरम्रत्न

নেবেন। কি দেখে নেবেন? সেটা পষ্টাপষ্টি বলা হয়নি, তবে চাকরীটাও হয়ত বউয়ের সঙ্গে সঙ্গে একই দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবে। সাধে কি আর বাঙলায় বলি, 'বিবিজ্ঞান চলে যান লবে-জান করে।' শুধু বিবিজ্ঞান চলে গেলে স্থন্থ মানুষ— প্রেমিকদের কথা আলাদা— 'লবে-জান' হবে কেন? সঙ্গে সঙ্গে চাকরীটা গেলে পর মানুষ অনাহারে 'লবে-জান' হয়।

মীর আসলম বললেন, 'গিন্নীকে গিয়ে বন্ধু, 'ওগো চোথে সুরমা লাগিয়ে বে-বোরকায় কাবুল শহরে এটা রোঁদ মেরে এস।' বিশ্বাস করবে না ভায়া, বদনা ছুঁড়ে মারলে। তা জানো তো, মোল্লার পাগড়ি, বদনাটাই খেল টোল। আম্মো অবশ্যি টাল খেয়ে খেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম।'

আমি বললুম, 'হাঁ হাঁ জানি, পাগড়ি অনেক কাজে লাগে।'

মীর আসলম বললেন, 'ছাই জানো, বে করলে জানতে। বেয়াড়া বউকে তোমার তো আর বেঁধে রাখতে হয় না।'

আমি বললুম, 'বাজে কথা। আমান উল্লা কাঁচ করে কেটে দিয়েছেন। আর ভালোই করেছেন, বউকে বেঁধে রাখতে হয় মনের শিকল দিয়ে, হৃদয়ের জিঞ্জির দিয়ে।'

মীর আসলম বললেন, 'হাদয়মনের কথা ওঠে যেখানে তরুণতরুণীর ব্যাপার। ষাট বছরের বুড়ো ষোল বছরের বউকে কোন্
মনের শেকল দিয়ে বাঁধতে পারে বলো ? সেখানে কাবিন-নামা,
স্বাঙ্গ ঢাকা-বোরকা, আর পাগড়ির ন্যাজ ।'

আমি বললুম, 'তাতো বটেই।'

মীর আসলম বললেন, 'আমান উল্লা যে পর্দা ছেঁড়ার জন্ম তম্বী লাগিয়েছেন, তাতে জোয়ানদের কি ? বেদনাটা সেখানে নয়।

#### स्मरण विस्मरण

বুড়া সর্দারদের ভিতর চিংড়ি বউদের ঠেকাবার জম্ম সামাল সামাল রব পড়ে গিয়েছে।

আমি শুধালুম, 'তরুণীরা চঞ্চল হয়ে উঠেছেন নাকি ?'

তিনি বললেন, 'ভ্যালা রে বিপদ, আমাকে তুমি নওরোজের আকবর বাদশা ঠাওরালে নাকি ? চিংড়িদের আমি চিনব কোখেকে ? ইস্তক মেয়ে নেই, ছেলের বউও নেই। গিন্নীর বয়স পঞ্চাশ, কিন্তু বয়স ভাঁড়িয়ে হাফ-টিকিট কেটেছেন, দেখলে বোঝা যায় শ'খানেক হবে।'

আমি বললুম, 'তবে কি বুডোরা খামকা ভয় পেয়েছেন ?'

মীর আসলম বললেন, 'শোনো। খুলেবলি। আমান উল্লার ছকুম শোনা মাত্র চিংড়িরা যদি লাফ দিয়ে উঠত, তবে বুড়োরাও না হয় তার একটা দাওয়াই বের করত; এই মনে করো তুমি যদি হঠাৎ তলোয়ার নিয়ে কাউকে হামলা করো, সেও কিছু একটা করবে। বীর হলে লড়বে, বকরীর কলিজা হলে ভাজ দেখাবে। কিন্তু এ তো বাপু তা নয়, এ হল মাথার ওপর ঝোলানো নাঙা তলোয়ার। চিংড়িরা হয়ত সব চুপ করে বসে আছে— রাস্তায় তো এখনো চাঁদের হাট বসেনি— কিন্তু এক একজন এক এক শ' খানা তলোয়ার হয়ে চাঁদির ওপর ঝুলে আছেন। চোখ ছটি বন্ধ করে একটিবার দেখে নাও, বাপু।'

শিউরে উঠলুম।

# তেত্রিশ

একদিন সকালবেলা ঘুম ভাঙতে দেখি চোখের সামনে দাঁড়িয়ে এক অপরপ মূর্তি। চেনা চেনা মনে হল অথচ যেন অচেনা। তার হাতের ট্রের দিকে নজর যেতে দেখি সেটা সম্পূর্ণ চেনা। তার উপরকার কটি, মাখন, মামলেট, বাসি কাবাবও নিত্যিকার চেহারা নিয়ে উপস্থিত। ধুম দেখলে বহ্নির উপস্থিতি স্বীকার করতেই হয়; সকালবেলা আমার ঘরে এ রকমের ট্রে হাওয়ায় হলতে পারে না, বাহক আবহ্নর রহমানের উপস্থিতি স্বীকার করতে হয়।

কিন্তু কী বেশভ্ষা! পাজামা পরেনি, পরেছে পাতলুন। কয়েদীদের পাতলুনের মত সেটা নেমে এসেছে হাঁটুর ইঞ্চি তিনেক নিচে; উরুতে আবার সে পাতলুন এমনি টাইট যে, মনে হয় সপ্তদশ শতাব্দীর ফরাসী নাইট সাটিনের ব্রিচেস্ পরেছেন। শার্ট, কিন্তু কলার নেই। খোলা গলার উপর একটা টাই বাঁধা। গলা বন্ধ কোট, কিন্তু এত ছোট সাইজের যে, বোতাম লাগানোর প্রশ্নই ওঠেনা— তাই কাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে শার্ট আর টাই। ত্ব'কান ছোঁয়া হ্যাট, ভুরু পর্যন্ত গিলেংফেলেছে। দোকানে যে রকম হ্যাট-স্ট্যাণ্ডের উপর খাড়া করানো থাকে!

পায়ে নাগরাই, চোখে হাসি, মুখে খুশী।

আবছর রহমানের সঙ্গে এক বছর ঘর করেছি। চটে গিয়ে মাঝে মাঝে তাকে হস্তীর সঙ্গে নানাদিক দিয়ে তুলনা করেছি, কিন্তু সে যে সম্পূর্ণ স্থুস্থ, তার মাথায় যে ছিট নেই সে বিষয়ে

# प्रत्म विपारम

আমার মনে দৃঢ়প্রতায় ছিল। তাই চোখ বন্ধ করে বললুম, 'বুঝিয়ে বল।'

আমার যে খটকা লাগবে সে বিষয়ে সে সচেতন ছিল বলে বলল, 'দেরেশি পুশিদম'— অর্থাৎ 'স্কুট পরেছি।'

আমি শুধালুম, 'সরকারী চাকরী পেলে লোকে দেরেশি পরে; আমার চাকরী ছেডে দিচ্ছ নাকি ?'

আবছর রহমান বলল, 'তওবা, তওবা, আপনি সায়েব আমার সরকার, আমার রুটি দেনেওয়ালা।'

'তবে গ'

'সকালবেলা রুটি কিনতে গেলে পর পুলিশ ধরলো। বলল, 'বাদশার হুকুম আজ থেকে কাবুলের রাস্তায় পাজামা, কুর্তা, জোকা পরে বেরোনো বারণ— সবাইকে দেরেশি পরতে হবে।' আমার কাছ থেকে এক পাই জরিমানাও আদায় করল। রুটি কিনে ফেরবার পথে আর ছ'তিনটে পুলিশ ধরল। আপনার দোহাই পেড়ে কোনো গতিকে বাড়ি ফিরেছি। বাড়ির সামনে আমাদের পড়শী কর্নেল সায়েবের সঙ্গে দেখা, তিনি ডেকে নিয়ে এই দেরেশি দিলেন, আমাকে তিনি বড্ড স্নেহ করেন কিনা, আমিও তাঁর ফাইফরমাশ করে দিই।'

গুম্ হয়ে শুনলুম। শেষটায় বললুম, 'দর্জির দোকানে তো এখন ভিড় হওয়ার কথা। ছু'দিন বাদে গিয়ে তোমার পছনদমত একটা দেরেশি করিয়ে নিয়ে।'

আবহুর রহমান হিসেবী লোক ; বলল, 'এই তো বেশ।'

আমি বললুম, 'চুপ। আর ছুপুরবেলা এক জোড়া বুট কিনে নিয়ো।'

আবছর রহমান কলরব করে বলল, 'না হুজুর তার দরকার নেই। পুলিশের ফিরিস্তিতে বুটের নাম নেই।'

#### क्षरण विकारण

প্রথমটায় অবাক হলুম। পরে বুঝলুম ঠিকই তো; লক্ষণ না হয় সীতাদেবীর পায়ের দিকে তাকাতে পারেন— রাজাপ্রজায় তো সে সম্পর্ক নয়!

বলশুম, 'চুপ। ছুপুর বেলা কিনবে। আর দেখো, এবার হ্যাটটা খুলে ফেলো।'

আবছর রহমান চুপ। বললুম, 'খুলে ফেলো।'

আবছর রহমান আস্তে আস্তে ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, 'হুজুরের সামনে ?' তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে।

হঠাৎ মনে পড়ল উত্তর আফগানিস্থান তুর্কিস্থানে মানুষ শয়তানের ভয় পেলে পাগড়ি খুলে ফেলে। শুধু-মাথা দেখলে নাকি শয়তান পালায়। তাই আবহুর রহমান ফাঁপরে পড়েছে। তখন মনে পড়ল যে, হৌস অব কমন্সে হ্যাট না পরা থাকলে কথা কইতে দেয় না। বললুম, 'থাক তাহলে তোমার মাথার হ্যাট।'

রাস্তায় বেরিয়ে দেখি শহর অম্যদিনের ত্লনায় ফাঁকা। দেরেশির অভাবে লোকজন বাড়ি থেকে বেরতে পারেনি। পর্দা তুলে দেওয়াতে যেমন রাস্তাঘাটে মেয়েদের ভিড় বাড়ার কথা ছিল তেমনি দেরেশির রেওয়াজ এক নৃতন ধরনের পর্দা হয়ে পুরুষদের হারেমবন্ধ করল।

যারা বেরিয়েছে তাদের দেরেশির বর্ণনা দেওয়া আমার সাধ্যের বাইরে। যত রকম ছেঁড়া, নোংরা, শরীরের তুলনায় হয় ছোট নয় বড়, কোট-পাতলুন, প্লাস-ফোর্স, ব্রিচেস্ দিয়ে যত রকমের সম্ভব অসম্ভব থিচুড়ি পাকানো যেতে পারে তাই পরে কাবুল শহর রাস্তায় বেরিয়েছ— গোটা দশেক পাগলা-গারদকে হলিউডের গ্রীনক্রমে ছেড়ে দিলেও এর চেয়ে বিপর্যয় কাশু সম্ভবপর হত না।

#### साम विस्तरम

ইয়োরোপীয়রা বেরিয়েছে তামাশা দেখতে। আমার লব্জায় মাথা কাটা গেল। আফগানিস্থানকে আমি কখনো পর ভাবিনি।

শহরতলী দিয়ে আমাকে কাজে যেতে হয়। সেখানে দেখি আরো কঠোর দৃশ্য। গ্রামের লাকড়ীওলা, সজীওলা, আগুওলা যেই শহরের চৌহদির ভিতরে পা দেয় অমনি পুলিশ তাদের ধরে ধরে এক এক পাই করে জরিমানা করে। বেচারীদের কোনো রসিদ দেওয়া হয় না; কাজেই দশ পা যেতে না যেতে তাদের কাছ থেকে অন্য পুলিশ এসে আবার নৃতন করে জরিমানা আদায় করে। ছনিয়ার যত পুলিশ সেদিন কাবুলের শহরতলীতে জড়ো হয়েছে। খবর নিয়ে শুনলুম যারা এ সময়ে অফ্-ডিউটি তারাও উর্দি পরে পয়সা রোজকার করতে লেগে গিয়েছে—জরিমানার পয়সা নাকি সরকারী তহবিলে জমা দেওয়ার কোনো বন্দোবস্ত করা হয়নি।

দিবাদ্বিপ্রহরে যে কাবুলী পুলিশ রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমনোতে রেকর্ড ব্রেক করতে পারে, তার ব্যস্ততা দেখে মনে হল, যেন তার বাস্তবাড়িতে আগুন লেগেছে।

এ অত্যাচার ক'দিন ধরে চলেছিল বলতে পারিনে।

তুই সপ্তাহ ধরে দেশের খবরের কাগজ চিঠিপত্র পাইনি।
খবর নিয়ে শুনলুম জলালাবাদ-কাবুলের রাস্তা বরফে ঢাকা পড়ায়
মেল-বাস্ আসতে পারেনি; ত্'-একজন ফিস্ফিস্ করে বলল,
রাস্তায় নাকি লুটতরাজও হচ্ছে। মীর আসলম সাবধান করে
গেলেন যেন যেখানে সেখানে যা তা প্রশ্ন জিজ্ঞেস না করি।

অক্স কাজ শেষ হলে মেয়েদের ইস্কুলের হেডমিস্ট্রেস ও

#### प्राप्त विप्राप्त

সেকেও মিন্ট্রেসকে আমি ইংরিজী পড়াছুম। আফগান মেয়ের। চালাক; জানে যে, ধনীর কাছ থেকে টাকা বের করা শক্ত, কিন্তু গরীবের দরাজ-হাত। জ্ঞানের বেলাতেও এই নীতি খাটবে ভেবে এই ছই মহিলা আমাকেই বেছে নিয়েছিলেন।

হেড মিন্টে সের বয়স পঞ্চাশের উপর: মাতভাষা বাদ দিলে জীবনে তিনি এই প্রথম ভাষা শিখছেন। কাজেই কাবুলের পাধর-ফাটা শীতেও তাকে আমি ইংরিজী বানান শেখাতে গিয়ে ঘেমে উঠতম। ইংরিজী ভাষা শিখতে বসেছেন, কিন্তু ঐ এক বিষয় ছাড়া ছুনিয়ার আর সব জিনিষে তাঁর কৌতৃহলের সীমা ছিল না। বিশেষ করে মাস্টার মশায়ের বয়স কত, দেশ কোথায়, দেশের জন্ম মন খারাপ হয় কিনা কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেদ করতেই তাঁর বাধতো না। তবে পুব সম্ভব আমার এপেনডিক্সের সাইজ ও এ-জগতে আমার জন্মবার কি প্রয়োজন ছিল, এ ছটো প্রশ্ন তিনি আমাকে জিজ্ঞেদ করেননি। আমার উত্তর দেবার কায়দাও ছিল বিচিত্র। আমার দেশ ? আমার দেশ হল Bengal বানানটা শিখে নিন, বি ই এন জি এ এল। উচ্চারণটাও শিখে নিন: কেউ বলে বেনগোল, আবার কেউ বলে বেঙোল। ঠিক তেমনি France— এফ আর—।' তিনি বলতেন, 'বুঝেছি, বুঝেছি, তা বলুন তো, বাঙালী মেয়েরা দেখতে কি রকম ? শুনেছি তাদের খুব বড় চুল হয়, 'জুলফে-বাঙাল' বলে একরকম তেল এদেশে পাওয়া যায়। আপনি কী তেল মাখেন ?' আমাদের ছ'জনার এই চাপান-উতোরের মাঝখানে পড়ে ইংরিজী ভাষা বেশী এগতে পারতো না, বিশেষ করে তিনি যখন আমাকে আমার মায়ের কথা জিজ্ঞেন করতেন। মায়ের কথা বলার ফাঁকে ফাঁকি দিয়ে শটুকে শেখাবার এলেম আমার পেটে নেই।

#### स्तरम विस्तरम

সেকেও মিস্ট্রেসের বয়স কম— ত্রিশ হয় না হয়। ছটি বাচ্চার
মা, থলথলে দেহ, খাঁদা নাক, মুখে এক গাদা হাসি, পরনে বারো
মাস শ্লিপওভার, লম্বা-হাতা রাউজ আর নেভি ব্লু ফ্রক। কর্নেলের বউ,
বৃদ্ধিগুদ্ধি আছে আর আমি যখন কর্ত্রার প্রশ্নের চাপে নাজেহাল
হতুম, তখন তিনি মিটমিটিয়ে হাসতেন আর নিতান্ত বেয়াড়া প্রশ্নে
ভাবিচাকা খেয়ে গেলে মাঝে মাঝে উদ্ধার করে দিতেন।

জোর শীত কিন্তু তখনো বরফ পড়েনি এমন সময় একদিন পড়াতে গিয়ে ঘরে চুকে দেখি কর্নেলের বউ বইয়ের উপর মুখ গুঁজে টেবিলে বুঁকে পড়েছেন আর কর্ত্রী তার পিঠে হাত বুলোচ্ছেন। আমার পায়ের শব্দ শুনে কর্নেলের বউ ধড়মড় করে উঠে বসলেন। দেখি আর দিনের মত মুখের হাসির স্বাগতসম্ভাষণ নেই। চোখ হুটো লাল, নাকের ডগার চামড়া যেন ছড়ে গিয়েছে।

এসব জিনিষ লক্ষ্য করতে নেই। আমি বই খুলে পড়াতে আরম্ভ করলুম। ত্ব'মিনিটও যায়নি, হঠাং আমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার মাঝখানে কর্নেলের বউ ত্ব'হাতে মুখ ঢেকে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললেন। আমি চমকে উঠলুম। কর্ত্রী শাস্তভাবে তাঁর পিঠে হাত বুলিয়ে বলতে থাকলেন, 'অধীর হয়ো না, অধীর হয়ো না। খুদাতালা মেহেরবান। বিশ্বাস হারিয়ো না, শাস্ত হও।'

আমি চোখের ঠারে কর্ত্রীকে শুধালুম, 'আমি তাহলে উঠি ?'

তিনি ঘাড় নেড়ে যেতে বারণ করলেন। ছ'মিনিট যেতে
না যেতে আবার কান্না, আবার সান্ধনা; আমি যে সে অবস্থার
কি করব ভেবেই পাচ্ছিলুম না। কান্নার সঙ্গে মিশিয়ে যা
বলছিলেন তার থেকে গোড়ার দিকে মাত্র এইটুকু বুঝলুম যে,
তিনি তাঁর স্বামীর অমঙ্গল চিস্তা করে দিশেহারা হয়ে গিয়েছেন।
কিন্তু ভালো করে কিছু বলতে গেলেই কর্ত্রী বাধা দিয়ে তাঁকে

#### क्षरण विस्तरण

ওসব কথা তুলতে বারণ করছিলেন। বুঝলুম যে, স্থমঙ্গল চিস্তা সম্পূর্ণ অমূলক নয় এবং এমন সব কারণও তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে যে, সেগুলো প্রকাশ্যে বলা বাঞ্ছনীয় নয়।

কিন্তু তিনি তখন এমনি আত্মকতৃ ছ হারিয়ে বসেছেন যে, তাঁকে ঠেকানো মূশকিল। কখনও বলেন, 'শিনওয়ারীরা বর্বর জানোয়ার' কখনো বলেন, 'সাত দিন ধরে সরকারী কোনো খবর পাওয়া যায়নি,' কখনো বলেন, 'শিনওয়ারীরা শহরে পৌছলে কোনো অফিসার পরিবারের রক্ষা নেই।'

জলালাবাদ অঞ্চলে লুঠতরাজ হচ্ছে আগেই গুজব হিসেবে শুনেছিলুম; তার সঙ্গে এসব ছেঁড়াছেঁড়া খবর জুড়ে দিয়ে বৃঝতে পারলুম যে, সে অঞ্চলে শিনওয়ারীরা বিদ্রোহ করে কাবুলের দিকে রওয়ানা হয়েছে, আমান উল্লা তাদের ঠেকাবার জন্ম যে ফৌজ পাঠিয়েছিলেন সাতদিন ধরে তাদের সম্বন্ধে কোনো বিশ্বাস্থ খবর পাওয়া যায়নি, আর কাবুলের অফিসার-মহলে গুজব, সে বাহিনীর অফিসাররা শিনওয়ারীদের হাতে ধরা পড়েছেন।

এত বড় হঃসংবাদ ইংরিজী পড়ার চেষ্টা দিয়ে দমন করা অসম্ভব।
আর আমি এসব সংবাদ জেনে ফেলেছি সেটাও কর্ত্রী আদপেই
পছন্দ করছিলেন না। কিন্তু কর্নেলের বউকে তিনি কিছুতেই
ঠেকাতেও পারছিলেন না। শেষটায় আমি এক রকম জোর করে
ওঠবার চেষ্টা করলে কর্নেলের বউ হঠাৎ চোখ মুছে বললেন, 'না,
মুজাল্লিম সাহেব, আপদি যাবেন না, আমি পড়াতে মন দিচ্ছি।'

এ রকম পড়া আমাকে যেন জীবনে আর না পড়াতে হয়। এবার যখন ভেঙ্গে পড়লেন, তখন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বললেন, 'বাদশা আমান উল্লার মত যারা গোঁপ রেখেছে তাদের ধরে ধরে উপরের ঠোঁট কেটে

### क्रांच विकास

ফেলছে।' আমান উল্লা ঠিক নাকের তলায় একট্থানি গোঁক রাখেন— সেই ট্থ-আশ মৃস্টাশ ফ্যাশান ফৌজী অফিসারদের ভিতর ছড়িয়ে পড়েছিল।

এবারে আমি একটু সান্ত্রনা দেবার স্থযোগ পেলুম। বললুম, 'লড়াইয়ের সময় কত রকম গুজব রটে সে সব কি বিশ্বাস করতে আছে? আপনি অধীর হয়ে পড়েছেন তাই অমঙ্গল সংবাদ মাত্রই বিশ্বাস করছেন।'

আবার চোখ মুছে উঠে বসলেন। আমি যে পর-পুরুষ সে কথা ভূলে গিয়ে হঠাৎ আমার ছু'হাত চেপে ধরে বললেন, 'মুআল্লিম সায়েব, সত্যি বলুন, ইমান দিয়ে বলুন, আপনি কয় সপ্তাহ ধরে হিন্দুস্থানের চিঠি পাননি ?'

হিন্দুস্থানের ডাক শিনওয়ারী অঞ্চল হয়ে কাবুলে আসে। তিন সপ্তাহ ধরে সে ডাক বন্ধ ছিল।

আমি উঠে দাঁড়ালুম। তাঁর চোখের দিকে সোজা তাকিয়ে বললুম, 'আমি এ সপ্তাহেই দেশের চিঠি পেয়েছি।'

তিনি কিছুটা আশ্বস্ত হয়েছেন দেখে আমি বললুম, 'আপনি তো আর পাঁচজন পুরুষের সঙ্গে মেশেন না যে, হক খবর পাবেন। মেয়েরা স্বভাবতই একটুখানি বেশী ভয় পায়, আর নানারকম গুজব রটায়। তাই তো বাদশাহ আমান উল্লা পরদা পছন্দ করেন না।'

কর্ত্রী আমার সঙ্গে সঙ্গে দরজা পর্যন্ত এসে বললেন, 'যে সব খবর শুনলেন সেগুলো আর কাউকে বলবেন না।'

আমি বললুম, 'এসব খবর নয়, গুজব। গুজব রটালে শুধু কি আপনাদের বিপদ? আমি বিদেশী, আমাকে আরো বেশী সাবধানে থাকতে হয়।'

রাস্তায় বেরিয়ে একা হতেই ব্ঝলুম, মিথ্যা সাস্থনা দেবার ১৮

# प्राप्त विराग्तम

বিড়ম্বনাটা কি। সেটা কাটাবার জন্ম পাঞ্চাবী গ্রামোফোনওলার লোকানে ঢুকলুম। আমার গ্রামোফোন নেই, আমি রেকর্ড কিনিনে তবু 'দেশের ভাই শুকুর মূহম্মদ' বলে দোকানদার আমাকে সব সময় আদর-আপ্যায়ন করত। জিজ্ঞেস করলুম, 'মৌলানার বাঙলা রেকর্ডগুলো কলকাতা থেকে এসেছে ?'

দোকানদার বলল 'না', এবং ভাবগতিক দেখে ব্ঝলুম খোঁচাখুঁচি করলে কারণটা বলতেও তার বাধবে না। আমি কিন্তু তাকে না খাঁটিয়েই খানকয়েক রেকর্ড শুনে বাড়ি চলে এলুম।

কিন্তু ঘাঁটাঘাঁটি থোঁচাখুঁচি কিছুই করতে হল না। স্তরে স্তরে বরফ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নানারকম গুজব এসে কাবুলের বাজারে স্থাকৃত হতে লাগল। সে-বাজার অন্ন বিক্রয় করে অর্থের পরিবর্তে, কিন্তু সন্দেশ দেয় বিনামূল্যে এবং বিনামূল্যের জিনিস যে ভেজাল হবে তাতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে ? খবরের চেয়ে গুজব রটল বেশী।

কিন্তু এ-বিষয়ে কারো মনে কোনো সন্দেহ রইল না যে, আমান উল্লা অস্ত্রবলে বিজ্ঞোহ দমন করতে সমর্থ হননি, এখন যদি অর্থবলে কিছু করতে পারেন।

পূর্বেই বলেছি আফগানিস্থানের উপজাতি উপজাতিতে খুনোখুনি লড়াই প্রায় বারোমাস লেগে থাকে। সন্ধির ফলে কখনো কখনো অস্ত্রসংবরণ হলেও মিত্রতাহৃত্যতার অবকাশ সেখানে নেই। কাজেই আফগান কূটনীতির প্রথম স্ত্র : কোনো উপজাতি যদি কখনো রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে, তবে তৎক্ষণাৎ সেই উপজাতির শত্রপক্ষকে অর্থ দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেবে। যদি অর্থে বশ না হয়, তবে রাইফেল দেবে। রাইফেল পেলে আফগান পরমোৎসাহে শত্রুকে আক্রমণ করবে— কার্চ-রসিকেরা বলেন সে আক্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য বন্দুকগুলোর তাগ পরীক্ষা করা।

# प्रतम विद्यारम

কিন্তু এন্থলে দেখা গেল, বিজ্ঞাহের নীল-ছাপটা তৈরী করেছেন মোল্লারা এবং তাঁরা একথাটা সব উপজ্ঞাতিকে বেশ করে বৃঝিয়ে দিয়েছেন যে, যদি কোনো উপজ্ঞাতি 'কাফির' আমান উল্লার বিরুদ্ধে বিজ্ঞাহ ঘোষণা করে, তবে তারা তখন দীন ইসলামের রক্ষাকর্তা। রাইফেল কিস্বা টাকার লোভে অথবা ঐতিহ্যগত সনাতন শত্রুতার স্মরণে তখন যারা আমান উল্লার পক্ষ নিয়ে বিজ্ঞোহীদের সঙ্গে লড়বে তারাও তখন আমান উল্লার মতই কাফির। শুধু যে তারাই তখন দোজ্রখে যাবে তা নয়, তাদের পূর্বতন অধস্তন চতুর্দশ পুরুষ যেন স্বর্গরার দর্শন করবার আশা মনে পোষণ না করে।

এ বড় ভয়ন্ধর অভিসম্পাত। ইহলোকে বক্ষলগ্ন থাকবে রাইফেল, পরলোকে হুরী, এই পুরুষ-প্রকৃতির উপর আফগান-দর্শন সংস্থাপিত। কোনোটাতেই চোট লাগলে চলবে না। কিন্তু প্রশ্ন আমান উল্লাকি সত্যই কাফির !

এবারে মোল্লারা যে মোক্ষম যুক্তি দেখাল তার বিরুদ্ধে কোনো শিনওয়ারী কোনো খুগিয়ানী একটি কথাও বলতে পারল না। মোল্লারা বলল, 'নিজের চোখে দেখিসনি আমান উল্লা গণ্ডা পাঁচেক কাবুলী মেয়ে মুস্তফা কামালকে ভেট পাঠিয়েছে; তারা যে একরাজ জলালাবাদে কাটিয়ে গেল, তখন দেখিসনি, তারা বেপর্দা বেহায়ার মতন বাজারের মাঝখানে গট্গট্ করে মোটর থেকে উঠল নামল ?'

কথা সত্যি যে, বিস্তর শিনওয়ারী খুগিয়ানী সেদিনকার হাটবারে জলালাবাদ এসেছিল ও সেখানে বেপর্দা কাবুলী মেয়েদের দেখেছিল। আরো সত্যি যে, গাজী মুস্তফা কামাল পাশা আফগান মোল্লাদের কাছ থেকে কখনো গুড কণ্ডাক্টের প্রাইজ পাননি।

তবু নাকি এক 'মূর্থ' বলেছিল যে, মেয়েরা তুর্কী যাচ্ছে ডাক্তারি শিখতে। শুনে নাকি শিনওয়ারীরা অট্টহাস্ত করেছিল— 'মেয়ে

#### प्रतम विप्रतम

ভাক্তার! কে কবে শুনেছে মেয়েছেলে ভাক্তার হয়! তার চেয়ে বললেই হয়, মেয়েগুলো তুর্কীতে যাচ্ছে গোঁপ গজাবার জন্ম!

কে তখন চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবে যে, শিনওয়ারী মেয়েরাই বিনা পর্দায় ক্ষেতে-খামারে কাজ করে, কে বোঝাবে যে, বুড়ীদাদীমা যখন হলুদ-পট্টী বাঁধতে, কপালে জোঁক লাগাতে পুরুষের চেয়েও পাকাপোক্ত তখন কাবুলী মেয়েরাই বা ডাক্তার হতে পারবে না কেন ? কিন্তু এ সব বাজে তর্ক, নিক্ষল আলোচনা। আসল একটা কারণের উল্লেখ কেউ কেউ করেছিলেন। কিন্তু সেটা কতদ্র সত্য, অনুসন্ধান করেও জানতে পারিনি। আমান উল্লা নাকি রাজকোষের অর্থ বাড়াবার জন্য প্রতি আফগানের উপর পাঁচ মুদ্রা ট্যাক্স বসিয়েছিলেন।

আমান উল্লা এ সব কথাই আস্তে আস্তে জানতে পেরেছিলেন, কিন্তু আর পাঁচজনের মত তিনিও সেই ফার্সী বয়েংটী জানতেন, সোনার রতিটুকু থাকলে মানুষ মরা কুকুরকেও আদর করে। আমান উল্লা সব উজিরদের ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, উপজাতিকে ঘুষ দেওয়ার ব্যাপারে কে কি জানেন ?

আমার বন্ধু আধা-পাগলা দোস্ত মুহম্মদ ভূল বলেননি; দেখা গেল অনেকেই অনেক কিছু জানেন, শুধু জানেন না, কোন্ উপজাতির সঙ্গে কোন্ উপজাতির শক্রতা, কোন্ উপজাতির বড় বড় সর্দার উপস্থিত কারা, কাদের মধ্যস্থতায় তাদের কাছে গোপনে ঘুষ পাঠানো যায়, কোন্ মোল্লার কোন্ খুড়ো উপস্থিত কাবুলে যে, তার উপর চোটপাট করলে দেশের ভাইপো শায়েস্তা হবেন— অর্থাৎ জানবার মত কিছুই জানেন না।

তথন অনাদৃত উপেক্ষিত প্রাচীন ঐতিহ্যপন্থী বৃদ্ধদের ডাকা হল— তাঁরা বললেন যে, গত দশ বংসর ধরে তাঁরা কোনো প্রকার কাজকর্মে লিপ্ত ছিলেন না বলে আফগান উপজাতিদের সঙ্গে

### एएटम विस्तरम

তাঁদের যোগস্ত্র ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। রাজামুকস্পা বিগলিত হয়ে যে অর্থবারি তাঁদের পয়ঃপ্রণালী দিয়ে উপজাতিদের কাছে পৌছত, সে-সব পয়ঃপ্রণালী দশ বৎসরের অনাদরে জঞ্চালাবদ্ধ। এখন বন্থা ভিন্ন অহা উপায় নেই।

অনেক ভেবে-চিন্তে আমান উল্লা তাঁর ভগিনীপতি আলী আহমদ খানকে জলালাবাদ পাঠালেন। শিনওয়ারীদের টাকার বানে ভাসিয়ে দেবার জন্ম সঙ্গে দেওয়া হয়েছিল, কেউ বলে দশ লাখ, কেউ বলে বিশ লাখ।

শাস্ত্রের তর্কে, দর্শনের লড়াইয়ে দিশেহারা হলে ওমর থৈয়াম মুৎপাত্র ভরে স্থরা পান করতেন। সেই মাটির ভাঁড়ই নাকি তথন তাকে গভীরতম সত্যের সন্ধান দিত।

আমার মৃৎপাত্র আবছর রহমান। তাকে সব খুলে বলে তার মতামত জানতে চাইলুম। গোড়ার দিকে সে আমাকে রাজনৈতিক আলোচনা করতে বারণ করত, কিন্তু শিনওয়ারী বিজোহের পাকাপাকি খবর শহরে পৌছানোর সঙ্গে সঙ্গে রাজার গল্প গল্পের রাজা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আবছর রহমান বরফের জহুরী, আর সেই বরফই তার মাপকাঠি। সে বলল, 'নানা লোকে নানা কথা কয়, তার হিশেব-নিকেশ আমি করব কি করে? কিন্তু একটা কথা ভূলবেন না, হজুর, এই বরফ ভেঙে শিনওয়ারীয়া কিছুতেই কাবুল পৌছতে পারবে না। ওদের শীতের জামা নেই। বরফ গলুক, তারপর দেখা যাবে।' আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'তাই বুঝি প্রবাদ, কাবুল স্বর্ণহীন হোক আপত্তি নেই, কিন্তু বরফহীন যেন না হয়!'

ভেবে দেখলুম আবছর রহমান কিছু অন্থায় বলেনি। ইতিহাসে দেখেছি, বর্ষা নামার সঙ্গে সঙ্গে বাঙলা দেশের বিজ্ঞোহবিপ্লবও ছেঁড়া কাঁথা গায়ে টেনে দিয়ে 'নিজ্রা যায় মনের হরিষে।'

# চৌত্রিশ

এমন সময় যা ঘটল তার জন্ম কেউ তৈরী ছিলেন না; প্রবীণ অর্বাচীন কারো কোনো আলোচনায় আমি এ ব্যাপারের কোনো আভাস ইঙ্গিত পাইনি।

বেলা তখন চারটে হবে। দোস্ত মুহম্মদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে দেখি রাস্তায় তুমূল কাণ্ড। দোকানীরা ছদ্দাড় করে দরজাজানলা বন্ধ করছে, লোকজন দিখিদিকজ্ঞানশৃত্য হয়ে ছুটোছুটি করছে, চতুর্দিকে চিংকার, 'ও ভাই কোথায় গেলি,' 'ও মামা শিগগির এসো।' লোকজনের ভিড়ের উপর দিয়ে টাঙ্গাওয়ালারা খালি গাড়ি, বোঝাই গাড়ি এমনি কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে চালিয়েছে যে, আমার চোথের সামনে একখানা গাড়ি হুড়মুড়িয়ে কাবুল নদীর বরফের উপর গিয়ে পড়ল, কেউ ফিরে পর্যস্ত তাকাল না।

সব কিছু ছাপিয়ে মাঝে মাঝে কানে চিংকার পৌছয়, 'বাচ্চায়ে সকাও আসছে, বাচ্চায়ে সকাও এসে পড়ল।' এমন সময় গুড়ুম্ করে রাইফেলের শব্দ হল। লক্ষ্য করলুম শব্দটা শহরের উত্তর দিক থেকে এল। সঙ্গে সঙ্গে দিয়িদিকজ্ঞানশৃত্য জনতা যেন বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেল। যাদের হাতে কাঁধে বোঁচকা-বুঁচকি ছিল তারা সেগুলো ফেলে দিয়ে ছুটলো, একদল রাস্তার পাশের নয়ানজুলিতে নেমে গেছে, অত্য দল কাবুল নদীতে জমে-যাওয়া জলের উপর ছুটতে গিয়ে বারে বারে পিছলে পড়ছে। রাস্তার পাশে যে অন্ধ ভিখারী বসতো সে দেখি উঠে দাঁড়িয়েছে, ভিড়ের ঠেলায় এদিক ওদিক টাল খাচ্ছে আর ছ'হাত শৃত্যে তুলে সেখানে যেন পথ খুঁজছে।

#### क्रांच विकास

আমি কোনো গতিকে রাস্তা থেকে নেমে, নয়ানজ্লি পেরিয়ে এক দোকানের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালুম। স্থির করলুম, বিদ্রোহ বিপ্লবের সময় পাগলা ঘোড়ার চাট খেয়ে অথবা ভিড়ের চাপে দম বন্ধ হয়ে মরব না; মরতে হয় মরব আমার হিস্তার গুলী খেয়ে।

এক মিনিট যেতে না যেতে আরেক ব্যক্তি এসে জুটলেন। ইনি ইটালিয়ান 'কলোনেল্লো' অর্থাৎ কর্নেল। বয়স ষাটের কাছাকাছি, লম্বা করোগেটেড দাড়ি।

এই প্রথম লোক পেলুম যাকে ধীরেস্থন্থে কিছু জিজ্ঞাসা করা যায়। বললুম, 'আমি তো শুনেছিলুম ডাকাত-সর্দার বাচ্চায়ে সকাও আসবে আমান উল্লার হয়ে শিনওয়ারীদের সঙ্গে লড়বার জন্ম। কিন্তু এ কী কাণ্ড ?'

কলোনেল্লো বললেন, 'মনে হচ্ছে ভূল খবর। এ তো আসছে শহর দখল করবার জন্ম।'

তাই যদি হয় তবে আমান উল্লার সৈত্যেরা এখনো শহরের উত্তরের দিকে যাচ্ছে না কেন, এ রকম অতর্কিতে বাচ্চায়ে সকাও এসে পৌছলই বা কি করে, তার দলে কি পরিমাণ লোকজন, শুধু বন্দুক না কামান-টামান তাদের সঙ্গে আছে— এ সব অহ্য কোনো প্রশ্নের উত্তর কলোনেল্লো দিতে পারলেন না। মাঝে মাঝে শুধু বলেন, 'কী অন্তুত অভিজ্ঞতা!'

আমি বললুম, 'সাধারণ কাবুলী যে ভয় পেয়েছে সে তো স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু ইয়োরোপীয়ানরা এদের সঙ্গে জুটল কেন? এরা যাচ্ছে কোথায়?'

কলোনেল্লো বললেন, 'আপন আপন রাজদূতাবাসে আশ্রয়ের সন্ধানে।'

ততক্ষণে বন্দুকের আওয়াজ বেশ গরম হয়ে উঠেছে— ভিড়ও

দেখলুম ঢেউয়ে ঢেউয়ে যাচ্ছে, একটানা স্রোতের মত নয়। ছই টেউয়ের মাঝখানে আমি কলোনেল্লোকে বললুম, 'চলুন বাড়ি ঘাই।' তিনি বললেন যে, শেষ পর্যস্ত না দেখে তিনি বাড়ি যাবেন না। মিলিটারি থেয়াল, তর্ক করা রুখা।

বাড়ির দোরের গোড়ায় দেখি আবছর রহমান। আমাকে দেখে তার ছশ্চিন্তা কেটে গেল। বাড়ি ঢুকতেই সে সদর দরজা বন্ধ করে তার গায়ে এক গাদা ভারী ভারী পাথর চাপাল। বিচক্ষণ লোক, ইতিমধ্যে ছর্গ রক্ষা করার যে বন্দোবস্তের প্রয়োজন সেটুকু সে করে নিয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'বেনওয়া সাহেব কোথায়?' বললো, তিনি মাত্র একটি স্কটকেশ নিয়ে টাঙ্গায় করে ক্রেঞ্চ লিগেশনে চলে গিয়েছেন।

ততক্ষণে বন্দুকের শব্দের সঙ্গে মেশিনগানের একটানা ক্যাট্ক্যাট্ যোগ দিয়েছে। আবহুর রহমান চা নিয়ে এসেছিল। কান পেতে শুনে বলল, 'বাদশার সৈত্যেরা গুলী আরম্ভ করেছে। বাচচা মেশিনগান পাবে কোথায় ?'

আমি জিজ্ঞেদ করলুম, 'বাদশার দৈন্তরা কি এতক্ষণে বাচ্চার মুখোমুখি হল ? তবে কি দে বিনা বাধায় কাবুলে পৌছল ?'

আবছর রহমান বলল, 'দোরের গোড়ায় দাঁড়িয়ে অনেককেই তো জিজ্ঞেদ করলুম, কেউ কিছু বলতে পারল না। বোধ হচ্ছে বাচচা বিনা বাধায়ই এদেছে। ওর দেশ হল কাবুলের উত্তর দিকে, আমার দেশ পানশির তারও উত্তরে। ওদিকে কোনো বাদশাহী দৈন্তের আনাগোনা হলে আমি দেশের লোকের কাছে থেকে বাজারে খবর পেতুম। বাদশাহী দৈন্তের দবাই তো এখন পুব দিকে শিনওয়ারীদের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়েছে— আলী আহমদ খানের তাঁবেতে।'

গোলাগুলী চলল। সদ্ধ্যা হল। আবহুর রহমান আমাকে তাড়াতাড়ি খাইয়েদাইয়ে আগুনের তদারকিতে বসল। তার চোখমুখ থেকে আন্দাজ করলুম, সে কাবুলীদের মত ভয় পায়নি। কথাবার্তা থেকে বুঝতে পারলুম, বাচ্চা যদি জেতে তবে লুটতরাজ্প নিশ্চয় হবে এবং তাই নিয়ে আমার মঙ্গলামঙ্গল সম্বন্ধে সে ঈষৎ হিশ্বস্থাগ্রস্থ। কিন্তু এ সব ছাপিয়ে উঠছে তার কোতৃহল আর উত্তেজনা— শহরে সার্কাস চকলে ছেলেপিলেদের যে রকম হয়।

কিন্তু এই বাচ্চায়ে সকাওটি কে ? আবছর রহমানকে জিজ্ঞেস করতে হল না, সে নিজের থেকেই অনেক কিছু বলল এবং তার থেকে ব্যালুম যে, আবছর রহমান বরফের জহুরী, ফ্রস্ট-বাইটের ওঝা, রন্ধনে ভীমসেন, ইন্ধনে নলরাজ, সব কিছুই হতে পারেন, কিন্তু বসওয়েল হতে এখনো তার ঢের দেরী। বাচ্চায়ে সকাও সম্বন্ধে সে যা বলল তার উপরে উত্তম রবিন হুড খাড়া করা যায়, কিন্তু সে বস্তু জলজ্যান্ত মানুষের জীবনী বলে চালানো অসম্ভব।

চোদ্দ আনা বাদ দেওয়ার পরও যেটুকু রইল তার থেকে বাচ্চার জীবনের এইটুকু পরিচয় পাওয়া গেল যে, সে প্রায় শ'তিনেক ডাকাতের সর্দার, বাসস্থান কাব্লের উত্তরদিকে কুহিস্তানে, ধনীকে লুটে গরীবকে পয়সা বিলোয়, আমান উল্লা যখন ইউরোপে ছিলেন তার পরাক্রম তখন এমনি বেড়ে গিয়েছিল যে, কাব্লক্হিস্তানের পণ্য-বাহিনীর কাছ থেকে সে রীতিমত ট্যাক্স আদায় করত। আমান উল্লা ফিরে এসে কুহিস্তানের হাটে-বাজারে নোটিশ লাগান, "ডাকাত বাচ্চায়ে সকাওয়ের মাথা চাই, পুরস্কার পাঁচ শ' টাকা"; বাচ্চা সেগুলো সরিয়ে পাণ্টা নোটিশ লাগায়, "কাফির আমান উল্লার মাথা চাই, পুরস্কার এক হাজার টাকা।"

আবছর রহমান জিজ্ঞেদ করল, 'কর্নেলের ছেলে আমাকে

## ताम विपारम

শুধালো যে, আমি যদি আমান উল্লার মুণ্টা কাটি, আর আমার ভাই যদি বাচ্চায়ে সকাওয়ের মুণ্টা কাটে তবে আমরা ছ'জনে মিলে কত টাকা পাব। আমি বললুম, 'দেড় হাজার টাকা।' সে হেসে লুটোপুটি; বলল, 'এক পয়সাও নাকি পাব না। বৃঝিয়ে বলুন তো, ছজুর, কেন পাব না ?'

আমি সান্ধনা দিয়ে বললুম, 'কেউ জ্যান্ত নেই বলে তোমাদের টাকাটা মারা যাবে বটে, কিন্তু কর্নেলের ছেলেকে বলো যে, তখন আফগানিস্থানের তখ্ৎ তোমাদের পরিবারে যাবে।'

আরো শুনলুম, বাচ্চায়ে সকাও নাকি দিন দশেক আগে হঠাৎ জবলুস্-সিরাজের সরকারী বড় কর্তার কাছে উপস্থিত হয়ে কোরান ছুঁরে কসম খেয়েছিল যে, সে আমান উল্লার হয়ে শিনওয়ারীদের সঙ্গে লড়বে এবং সেই কসমের জোরে শ'খানেক রাইফেল তাঁর কাছ থেকে বাগিয়ে নিয়ে ফের উধাও হয়ে গিয়েছিল।

তবে কি সেই বন্দুকগুলো নিয়েই বাচ্চার দল আমান উল্লাকে আক্রমণ করেছে ? আশ্চর্য হবার কি আছে ? আমান উল্লা যখন উপজাতিদের কাছ থেকে তোলা ট্যাক্সের পয়সায় ফৌজ পুষে তাদের কাবুতে রাখেন তখন বাচ্চাই বা আমান উল্লার কাছ থেকে বন্দুক বাগিয়ে তাঁকে আক্রমণ করবে না কেন ?

রাত তখন বারোটা। আবছর রহমান বলল, 'আজ আমি আপনার বসবার ঘরে শোব।'

আমি বললুম, 'তুমি তো ঠাণ্ডা ঘর না হলে ঘুমোতে পারো না। আমার প্রাণ রক্ষার জন্ম তোমাকে এত ত্বভাবনা করতে হবে না।'

আবহুর রহমান বলল, 'কিন্তু আমি অন্থ ঘরে শুলে আমার বিপদ-আপদের খবর আপনি পাবেন কি করে? আমার জান বাবা আপনার হাতে সঁপে দিয়ে যাননি?'

#### क्षरण विकारण

কথাটা সত্যি। আবছর রহমান আমার চাকরীতে চুকেছে খবর পেয়ে তার বুড়া বাপ গাঁ থেকে এসে আমাকে তার জানের মালিক, স্বভাবচরিত্রের তদারকদার এবং চটে গেলে খুন করবার হক দিয়ে গিয়েছিল। আমি বুড়াকে খুশী করবার জন্ম 'সিংহ ও ম্থিকের' গল্প বলেছিলুম।

কিন্তু আবহুর রহমানের ফলিনটা দেখে অবাক হলুম। সাক্ষাৎ
নিউটন। এদিকে বাক্সে হুটো ফুটো করে হুটো বেরালের জন্ত,
অন্ত দিকে মাধ্যাকর্ষণতত্ত্বও আবিষ্কার করতে পারে— একদিকে
কর্নেলের ছেলের ধাঁধায় বোকা বনে যায়, অন্ত দিকে তর্কে
বাঙালীকেও কাবু করে আনে।

আবহুর রহমান শুয়ে শুয়ে 'কতলে-আম্' অর্থাৎ পাইকারী খুন-থারাবি লুটতরাজের যে বর্ণনা দিল তার থেকে বুঝলুম বাচ্চায়ে সকাও যদি শহর দখল করতে পারে তবে তার কোনোটাই বাদ যাবে না। চেঙ্গিস, নাদির রাজা-বাদশা হয়ে যখন এ সব করতে পেরেছেন তখন বাচ্চা ডাকাত হয়ে এ সব করবে না সে আশা দিদিমার রূপকথাতেও করা যায় না।

ইরান আফগানিস্থান চীন প্রভৃতি সভ্য দেশে সাজা দেওয়ার নানারকম বিদগ্ধ পদ্ধতি প্রচলিত আছে। কামানের মুখে বেঁধে উড়িয়ে দেওয়া, কোমর অবধি মাটিতে পুঁতে চতুর্দিক থেকে পাথর ছুঁড়ে ছুঁড়ে ক্ষৃত্বিক্ষত করে মারা, পেট কেটে চোখের সামনে নাড়িভুঁড়ি বের করে করে মারা, জ্যাস্ত অবস্থায় চামড়া তুলে মারা ইত্যাদি বহুতর কায়দায় অনেক চাক্ষ্য বর্ণনা আমি শুনেছি। তার মধ্যে একটা হচ্ছে দেওয়ালের গায়ে দাঁড় করিয়ে লম্বা পেরেক দিয়ে ছু'কান দেওয়ালের সঙ্গে গেঁথে দেওয়া। আবছর রহমানের কাছ থেকে শোনা, সে অবস্থায়ও নাকি মানুষের ঘুম পায় আর মাথা বার বার ঝুলে পড়ে।

#### प्रत्थ विप्रत्थ

তার তুলনায় রাইফেল-মেশিনগানের শব্দ, আর চেক্লিস নাদিরের কাহিনীস্মরণ ধূলি পরিমাণ। কাজেই সেই অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়াটা বীর অথবা কাপুরুষ কোনো কিছুরই লক্ষণ নয়।

সকাল বেলা দেউড়ি খুলে দেখি শহরে মেলার ভিড়। কাবুল শহরের আশপাশের গাঁ থেকে নানা রকম লোক এসে জড়ো হয়েছে, স্থযোগস্থবিধে পেলে লুটে যোগ দেবে বলে। অনেকের কাঁথেই বন্দুক, শীতের ভারী ভারী জামার ভিতর যে ছোরা পিস্তলও আছে সেটাও অনায়াসে বোঝা গেল। আবহুর রহমানের বাধা সত্ত্বেও বেরিয়ে পড়লুম ব্যাপারটার তদারকতদন্ত করবার জন্ম।

আর্ক কাব্ল শহরের ভিতরকার বড় ছর্গ— ছমায়্নের জন্ম এই আর্কের ভিতরেই হয়েছিল। আর্ক থেকে বড় রাস্তা বেরিয়ে এসে কাব্ল নদীর পারে ঠেকেছে তাকেই কাব্লের চৌরঙ্গী বলা যেতে পারে। সেখানে দেখি একটা বড় রকমের ভিড় জমেছে। কাছে গিয়ে ব্যালুম কোনো এক বড় রাজকর্মচারী— অফিসারও হতে পারেন— কাব্ল শহরের লোকজনকে বাচ্চার বিরুদ্ধে লড়বার জন্ম সলা-মন্ত্রণা দিচ্ছেন।

"ওজার্ম সিতোআইয়াঁ।"— "ধরে। হাতিয়ার, ফ্রান্সের লোক, বাঁধো দল, বাঁধো দল" ধরনের ওজ্বিনী ফ্রাসিনী বক্তৃতা নয়— ভদ্রলোকের মুখ শুকনো, ফ্যাকাশে ঠোঁট কাঁপছে আর বিড় বিড় করে যা বলছেন দশ হাত দূর থেকে তা শোনা যাচ্ছে না।

টিমের কাপ্তান যে রকম প্র্যা ক্টিসের পূর্বে আঁটা আঁটা হকিন্তিক বিলোয় তেমনি গাদা গাদা দামী দামী ঝকঝকে রাইফেল বিলোনো হচ্ছে। বলা নেই কওয়া নেই, যার যা ইচ্ছে এক একখানা রাইফেল কাঁধে ঝুলিয়ে এদিক ওদিক চলে যাচ্ছে। শুধু লক্ষ্য করলুম উত্তর দিকে কেউই গেল না— অথচ লড়াই হচ্ছে সেই দিকেই!

## प्रताम विद्याप

রাইফেল বিলোনো শেষ হতেই ভদ্রলোক তড়িং গতিতে চলে গেলেন। বিপজ্জনক অবশ্য কর্তব্য কর্ম অর্থসমাধান করে মানুষ যে রকম তড়িঘড়ি অকুস্থান থেকে সরে পড়ে। তখন চোখে পড়ল তার পরনে পাজামা-কুর্তা-জুব্বা-পাগড়ি— দেরেশি নয়। তারপর চারদিকে তাকিয়ে দেখি কারো পরনেই দেরেশি নয়, আর সকলের মাথায়ই পাগড়ি। আমার পরনে সুট, মাথায় হ্যাট— অস্বস্থি বোধ হতে লাগল।

এমন সময় দেখি ভিড় ঠেলে হন্ হন্ করে এগিয়ে আসছেন মীর আসলম। কোনো কথা না কয়ে আমার কাঁথে হাত দিয়ে আমাকে বাড়ির দিকে টেনে নিয়ে চললেন— আমার কোনো প্রশ্নের উত্তরে মুখ না খুলে, কোনো কথায় কান না দিয়ে। বাড়ি পৌছতেই আমাদের হুজনকে দেখে আবহুর রহমান কি একটা বলে তিন লক্ষে বাড়ি থেকে রাস্তায় বেরোল।

মীর আসলম আমাকে বলতে আরম্ভ করলেন। এ কি তামাশা দেখার সময়, না, ইয়ার্কি করে ঘুরে বেড়াবার মোকা। তাও আবার দেরেশি পরে।

আমি শুধু বললুম, 'কি করে জানব বলুন যে, দেরেশি পরার আইন মকুব হয়ে গিয়েছে।'

মীর আসলম বললেন, 'মকুব বাতিলের প্রশ্ন এখন কে শুধায় বাপু! যে কোনো মুহূর্তে বাচ্চায়ে সকাও শহরে চুকতে পারে। কাবুলীরা তাই দেরেশি ফেলে ফের 'মুসলমান' হয়েছে। দেখলে না ইস্তক সর্দার— খান জোববা পরে রাইফেল বিলোলেন ?'

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'সে কি কথা, রাজপরিবার পর্যস্ত ভয় পেয়ে দেরেশি ছেড়েছেন ?'

মীর আসলম বললেন, 'উপায় কি বলো? বাদশাহী ফৌজ

### प्रत्म विप्रतम

থেকে সৈক্ষের। সব পালিয়েছে। এখন আমান উল্লার একমাত্র ভরসা যদি কাবৃল শহরের লোক রাইফেল বন্দুক নিয়ে বাচ্চাকে ঠেকাতে পারে। তাদের খুণী করার জন্ম দেরেশি বর্জন করা হয়েছে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'কিন্তু আপনিই তো বলেছিলেন রাজধানীর সৈত্যেরা কখনো বিজ্ঞোহ করে না।'

'বিদ্রোহ তারা করেনি। তারা সব পালিয়েছে। যাদের বাড়ি বছ দ্রে, বরফ ভেঙে এখন যে সব জায়গায় পৌছনো যায় না, তারা এখনো শহরে গা-ঢাকা দিয়ে আছে। যারা নিতাস্ত গা-ঢাকাও দিতে পারেনি, তারাই লড়তে গেছে, অস্ততঃ আমান উল্লার বিশ্বাস তাই। আসলে তারা দেহ্-আফগানানের পাহাড়ের গায়ে বসে চক্রপূর্য তাগ করে গুলী ছুঁড়ছে। বাচ্চাকে এখনো ঠেকিয়ে রেখেছে আমান উল্লার দেহরক্ষী খাস সৈত্যদল।'

আমি ব্যস্ত হয়ে বললুম, 'কিন্তু মৌলানার বাসা তো দেহ্-আফগানানের পাহাড়ের গায়ে। চলুম, তাঁর খবর নিয়ে আসি।'

মীর আসলম বললেন, 'শাস্ত হও। আমি সকালে সে দিকেই গিয়েছিলুম, কিন্তু মৌলানার বাড়ি পর্যন্ত পৌছতে পারিনি। সেখানে লড়াই হচ্ছে। আমি মোল্লা মানুষ— কাবুল শহর আমাকে চেনে। আমি যখন সেখানে পৌছতে পারিনি, তুমি যাবে কি করে?'

এ সংবাদ শুনে আমার মন থেকে অক্স সব প্রশ্ন মুছে গেল।
চুপ করে বসে বসে ভাবতে লাগলুম, কিছু করার উপায় আছে
কি না। মীর আসলম আমাকে বাড়ি থেকে বেরতে পই পই করে
বারণ করে চলে গেলেন। ইতিমধ্যে আবছর রহমান একখানা
নৃতন রাইফেল নিয়ে উপস্থিত। চোখে মুখে খুলী উপছে পড়ছে।

#### क्षरण विद्यारण

বলল, 'হুজুর, চট করে একখানা কাগজে লিখে দিন আপনার রাইফেল নেই। আমি আরেকটা নিয়ে আসি।' আমি তখন মৌলানার কথা ভাবছি— আমার কাছ থেকে কোনো সাড়া না পেয়ে আবত্বর রহমান চলে গেল।

লুটপাট আরম্ভ হয়নি সত্য, কিন্তু হতে কতক্ষণ? সকাল বেলা যখন বেরিয়েছিলুম তখন কোথাও কোনো পুলিশ দেখতে পাইনি। রাজার দেহরক্ষীরা পর্যন্ত বাচ্চাকে ঠেকাতে গিয়েছে, এখন শহর রক্ষা করবে কে? আর এ-পরিস্থিতি আফগান ইতিহাসে কিছু অভিনব বস্তু নয়। বাবুর বাদশাহ তাঁর আত্ম-জীবনীতে লিখেছেন, কাবুল শহরে কোনো প্রকার অশান্তির উত্তব হলেই আশপাশের চোর-ডাকাত শহরের আনাচেকানাচে শিকারের সন্ধানে ঘোরাঘুরি করত। মীর আসলম আবার আরেকটা স্থখবর দিলেন যে, বাবুরের আমলে কাবুল আজকের চেয়ে অনেক বেশী সভ্য ছিল। অসম্ভব নয়, কারণ বাবুর লিখেছেন অশান্তির পূর্বাভাস দেখতে পেলেই তিনি রাস্তায় রাস্তায় সেপাই মোতায়েন করতেন; আমান উল্লা যে পারেননি সে তো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

অবশ্য একটা সান্ধনার কথা হচ্ছে এই যে, কাবুলের বসতবাড়ি লুট করা সহজ ব্যাপার নয়। প্রত্যেক বাড়ি ছর্মের মত
করে বানানো— চারিদিকে উচু পাঁচিল, সেও আবার খানিকটা উঠে
ভিতরের দিকে বেঁকে গিয়েছে— তাতে স্থবিধে এই যে, মই লাগিয়ে
ভিতরে লাফিয়ে পড়ার উপায় নেই। দেয়ালের গায়ে আবার এক
সারি ছোঁদা; বাড়ির ছাতে দাঁড়িয়ে দেয়ালের আড়াল থেকে সে
ছোঁদা দিয়ে রাইফেল গলিয়ে নির্বিন্নে বাইরে গুলী চালানো যায়।
বাড়িতে ঢোকার জন্ম মাত্র একখানা বড় দরজা— সে দরজা আবার

শক্ত ঝুনো কাঠে তৈরী, তার গায়ে আবার ফালি ফালি লোহার পাত পেরেক দিয়ে সেঁটে দেওয়া হয়েছে।

মোক্ষম বন্দোবস্ত। তুখানা রাইফেল দিয়ে পঞ্চাশজন ডাকাতকে অনায়াসে ঠেকিয়ে রাখা যায়। কারণ যারা রাস্তা থেকে হামলা করবে তাদের কোনো আচ্ছাদনআবরণ নেই যার তলা থেকে রাইফেলের গুলী বাঁচিয়ে দেওয়াল ভাঙবার বা দরজা পোড়াবার চেষ্টা করতে পারে।

কিন্তু প্রশ্ন, এই ডিসেম্বরের শীতে সমস্ত রাত ছাদের উপর টহল দিয়ে নজর রাখবে কে? বড় পরিবার হলে কথা নেই; পালা দিয়ে পাহারা দেওয়া যায়, কিন্তু এ স্থলে সেই প্রাচীন সমস্তা 'কাকা আর আমি একা, চোর আর লাঠি ছু'জন।' বরঞ্চ তার চেয়েও খারাপ। চোর না হয়ে এরা হবে ডাকাত, হাতে লাঠি নয় বন্দুক— আর সংখ্যায় এদের নারায়ণী সেনা হতেও আপত্তি নেই।

এ অবস্থায় মৌলানা আর তাঁর তরুণী ভার্যাকে ডেকে আনি কোন বৃদ্ধিতে ? কিন্তু ওদিকে তাঁরা হয়তো রয়েছেন 'আগুার দি ফায়ার' হই ফৌজের মাঝখানে। স্থির করলুম, বেশী ভেবে কোনো লাভ নেই। মৌলানার পাড়ায় ঢুকবার স্থযোগ পেলেই তাঁকে সব কথা বৃঝিয়ে বলে নির্বাচনের ভারটা তাঁরই হাতে ছেড়ে দেব।

আবছর রহমান ৃথবর দিল, বাচ্চার ডাকুরা আারোডোম দখল করে ফেলেছে বলে আমান উল্লার হাওয়াই জাহাজ উঠতে পারছে না।

আমি শুধালুম, 'কিন্তু আমান উল্লা বিদেশ থেকে যে সব ট্যাঙ্ক সাঁজোয়া গাড়ি এনেছিলেন সে সব কি হল ?'

নিরুত্তর।

#### प्रताम विद्यारम

'কাবুল বাসিন্দাদের যে রাইফেল দেওয়া হল তারা লড়ভে যায়নি ?'

আবছর রহমান যা বললো তার ছবছ তর্জমা বাঙলা প্রবাদে আছে। শুধু এ স্থলে উলুখড়ের ছখানা পা আছে বলে ছ'রাজার মাঝখানে সে যেতে রাজী হচ্ছে না। আমি বললুম, 'তাজ্জবের কথা বলছ আবছর রহমান, বাচ্চায়ে সকাও ডাকাত, সে আবার রাজা হল কি করে?' আবছর রহমান যা বললো তার অর্থ, বাচ্চা শুকুরবার দিন মোল্লাদের হাত থেকে তাজ পেয়েছে, খুতবায় (আমুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে) তার নাম বাদশা হিসেবে পড়া হয়েছে, আমান উল্লা কাফির সে ফতোয়া প্রচারিত হয়েছে ও বাচ্চায়ে সকাও বাদশাহ হবীব উল্লা খান নাম ধারণ করে কাবুল শহর থেকে 'কাফির' আমান উল্লাকে বিতাড়িত করবার জন্ম জিহাদ ঘোষণা করেছেন।

অদৃষ্টের পরিহাস! আমান উল্লার পিতার নাম হবীব উল্লা। আততায়ীর হস্তে নিহত হবীব উল্লার অতৃগু প্রেতাত্মা কি স্বীয় নামেই প্রতিহিংসার রক্ত অনুসন্ধান করছে!

সন্ধ্যার দিকে আবছর রহমান তার শেষ বুলেটিন দিয়ে গেল; আমান উল্লার হাওয়াই জাহাজ কোনো গতিকে উঠতে পারায় বোমা ফেলেছে। বাচ্চার দল পালিয়ে গিয়ে মাইলখানেক দূরে থানা গেডেছে।

## প্যতিশ

জনমানবহীন রাস্তা। অথচ শাস্তির সময় এ-রাস্তা গমগম করে। আমার গা ছমছম করতে লাগল।

ছ্দিকের দোকান-পাট বন্ধ। বসত-বাড়ির দেউড়ী বন্ধ।
বাসিন্দারা সব পালিয়েছে না ঘুপটি মেরে দেয়ালের সঙ্গে মিশে
গিয়েছে, বোঝবার উপায় নেই। যে-কুকুর-বেড়াল বাদ দিয়ে
কাবুলের রাস্তার কল্পনা করা যায় না, তারা সব গেল কোথায়?
যেখানে গলি এসে বড় রাস্তায় মিশেছে, সেখানে ডাইনে-বাঁয়ে
উকি মেরে দেখি একই নির্জনতা। এসব গলি শীতের দিনেও
কাচ্চাবাচ্চার চিংকারে গরম থাকে, মালুষের কানের তো কথাই
নেই, বরফের গাদা পর্যস্ত ফুটো হয়ে যায়। এখন সব নিঝ্ঝুম,
নীরব। গলিগুলোর চেহারা এমনিতেই নোংরা থাকে, এখন জনমানবের আবরণ উঠে যাওয়াতে যেন সম্পূর্ণ উলক্ষ হয়ে স্বাক্ষের
ঘা-পাঁচড়া দেখাতে আরম্ভ করেছে।

শহরের উত্তরপ্রাস্ত। পর্বতের সাহুদেশ। মৌলানার বাড়ি এখনো বেশ দূরে। বাচ্চার একদল ডাকাত এদিকে আক্রমণ করেছিল। তারা সব পালিয়েছে, না আড়ালে বসে শিকারের অপেক্ষা করছে, কে জানে ?

হঠাৎ দেখি দূরে এক রাইফেলধারী। আমার দিকে এগিয়ে আসছে। ডাইনে-বাঁয়ে গলি নেই যে, ঢুকে পড়ব। দাঁড়িয়ে অথবা পিছনে ফিরে লাভ নেই— আমি তথন মামূলী পাথী-মারা বন্দুকের পাল্লার ভিতরে। এগিয়ে চললুম। মনে হল রাইফেলধারীও

#### प्रताम विद्यारम

আমাকে দেখতে পেয়েছে, কিন্তু আমাকে হাতিয়ারহীন দেখে কাঁথে ঝোলানো রাইফেল হাতে তোলার প্রয়োজন বোধ করেনি। ছু'জনে মুখোমুখি হলুম, সে একবার আমার মুখের দিকে তাকালোও না। চেহারা দেখে ব্রুলুম, সে গভীর চিস্তায় মগ্ন। তবে কি আমারই মত কারো সন্ধানে গিয়েছিল, নিরাশ হয়ে ফিরছে ? কে জানে, কি ?

মৌলানার বাড়ি গলির ভিতরে। সেখানে পৌছনো পর্যন্ত দিতীয় প্রাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হল না। কিন্তু এবারে নৃতন বিপদ; দরজার কড়া নেড়ে নেড়ে হাতে কড়া পড়ে গেল— কোনো সাড়াশব্দ নেই। তবে কি মৌলানারা কেউ নেই? অথবা সে শীতে দরজা-জানলা সব কিছু বন্ধ বলে কড়া নাড়া, আমার চীৎকার, কিছুই তাঁদের কানে পৌচচ্ছে না। কতক্ষণ ধরে চেঁচামেচি করেছিলুম বলতে পারব না, হঠাং আমার মনে আরেক চিন্তার উদয় হল। মৌলানা যদি শুম হয়ে গিয়ে থাকেন, আর তার বউ বাড়িতে খিল দিয়ে বসে আছেন, স্বামীর গলা না শুনলে দরজা খুলবেন না; অথবা একা থেকে থেকে ভয়ে মূর্ছা গেছেন? আমার গলা থেকে বিকৃত চীৎকার বেরতে লাগল। নিজের নাম ধরে পরিচয় দিয়ে চেঁচাচ্ছি, মনে হচ্ছে, এ আমার গলা নয়, আমার নাম নয়।

হঠাং শুনি মেঁয়াও; জিয়াউদ্দীনের বেড়াল। আর সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেল। মৌলানা। চোখ ফোলা, গাল এমনিতে ভাঙা— আরো বসে গিয়েছে। ছুদিনে দশ বছর বুড়িয়ে গিয়েছেন।

বললেন, পরশুদিন প্রথম গোলমাল শুরু হতেই চাকরকে টাঙা আনতে পাঠিয়েছিলেন, সে এখনো ফেরেনি। পাড়ার আর সবাই পালিয়েছে। ইতিমধ্যে বাচ্চার সেপাই ছ্বার এ-রাস্তা দিয়ে নেমে এসে ছ্বার হটে গিয়েছে। স্বামী-স্ত্রী আল্লার হাতে জান সঁপে দিয়ে ডাকাতের হানার অপেক্ষা করছিলেন।

সে তো হল। কিন্তু এখন চল। এই নির্জন ভূতুড়ে পাড়ায় আর এক মুহূর্ত থাকা নয়। তখন মৌলানা যা বললেন, তা শুনে বৃষ্ণুম, এ সহজ বিপদ নয়। তার স্ত্রী আসন্ধপ্রসবা। আমার বাড়ি পর্যন্ত হোঁটে যাবার মত অবস্থা হলে তিনি বহু পূর্বেই চলে আসতেন।

বললুম, 'তাহলে আর বসব না। টাঙার সন্ধানে চললুম।'

শহরে ফিরে এসে পাকা হ'ষণ্টা এ-আস্তাবল, সে-বাগগীখানা অমুসদ্ধান করলুম। একটা ঘোড়া দেখতে পেলুম না; শুনলুম, ডাকাত এবং রেকুইজিশনের ভয়ে সবাই গাড়ি ফেলে ঘোড়া নিয়ে পালিয়েছে।

এখন উপায় ? একমাত্র উপায় আবছর রহমানের গায়ের জোর। সে মৌলানার বউকে কোলে-কাঁধে করে বাড়ি নিয়ে আসতে পারবে নিশ্চয়ই, কিন্তু—। নাঃ, এতে কোনো কিন্তু নেই। রাজী করাতেই হবে।

কিন্তু বাড়ি ফিরে যে নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখলুম, তেমনটা জীবনে আর কখনো দেখিনি। আমার আঙ্গিনা যেন শাস্তিনিকেতনের লাইত্রেরি সামনের গৌর-প্রাঙ্গণ; বেনওয়া সায়েব আর মৌলানা নিত্যিকার মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছেন। আবহুর রহমানও সমন্ত্রম গলা-খাঁকারি দিয়ে বোঝালো, 'পুরা বাঁধকে,— জনানা হ্যায়।'

জিয়াউদ্দীন বললেন যে, আমি চলে আসার ঘণ্টাখানেক পরেই নাকি তাঁর চাকর টাঙা নিয়ে উপস্থিত হয়। আনন্দের আতিশয্যে প্রশ্ন পর্যস্ত জিজ্ঞেস করলুম না, এ-ছর্দিনে সে টাঙা পেল কোথায়।

তারপর তাকিয়ে দেখি, বেনওয়া সায়েবের গালে ছ'দিনের দাড়ি, কোট-পাতলুন ছুমড়ানো, চেহারা অধৌত। ভদ্রলোক ফরাসী, হামেশাই ফিটফাট থাকেন— শাস্তিনিকেতনের সবাই জানে যে, বিদেশীদের মধ্যে একমাত্র তিনিই বাঙালী ফিট বাবুর মত ধুতি

## प्रत्य विप्रत्य

কুঁচিয়ে পরতে জানতেন, শুধু তাই নয়, বাঁ-হাত দিয়ে কোঁচাটি টেনে নিয়ে থানিকটা উচুর্তে ভুলে দরকার হলে হনহন করে হাঁটতেও পারতেন।

বললেন, পরশুদিন টাঙা ফরাসী লিগেশনে পৌছতে পারেনি—
লিগেশন শহরের উত্তরদিকে বলে পাগলা জনতা উজিয়ে গাড়ি
খানিকটে চলার পর গাড়ি-গাড়োয়ান হ'জন দিশেহারা হয়ে যায়;
শেষটায় গাড়োয়ান সায়েবের কথায় কান না দিয়ে সোজা গ্রামের
রাস্তা ধরে পুবদিকে তিন মাইল দ্রে নিজের গাঁয়ে উপস্থিত হয়।
সায়েব হ'রাত্তির একদিন গরীব চাষার গোয়াল-ঘরে না আর
কোথাও লুকিয়ে কাটিয়েছেন। হ'চার ঘণ্টা অস্তর অস্তর নাকি
গাড়োয়ান আর তার ভাই-বেরাদর গলার উপর হাত চালিয়ে
সায়েবকে বৃঝিয়েছে যে, কাবুল শহরের সব ফিরিঙ্গিকে জবাই করা
হচ্ছে। বেনওয়া সায়েব ভালো সাহিত্যিক, কাজেই বর্ণনাটা দিলেন
বেশ রসিয়ে রসিয়ে, আপন ছশ্চিস্তা-উদ্বেগটা ঢেকে চেপে, কিন্তু
চেহারা দেখে বৃঝতে পারলুম যে, ১৯১৪—১৮ সালের লড়াইয়ের
অভিজ্ঞতার তুলনায় এ-অভিজ্ঞতার মূল্য তিনি কিছু কম দেননি।

মৌলানা বললেন, 'সায়েব, বড় বেঁচে গেছেন; গাঁয়ের লোক যে আপনার গলা কেটে 'গাজী' হবার লোভ সম্বরণ করতে পেরেছে, সেই আমাদের পরম সৌভাগ্য।'

বেনওয়া বললে, 'চেষ্টা হয়নি কি না বলতে পারব না। যখনই দেখেছি ছু'তিনজন মিলে ফিসফাস করছে, তখনই সন্দেহ করেছি, আমাকে নিয়েই বুঝি কথাবার্তা হচ্ছে। কিন্তু আমার বিশ্বাস বাড়ি-গুয়ালা আমাকে অতিথি হিসেবে ধরে নিয়ে আমার প্রাণ বাঁচানো নিজের কর্তব্য বিবেচনা করে আর পাঁচজনকে ঠেকিয়ে রেখেছিল।'

আমি বলল্ম, 'আমি কাবুলের গাঁয়ে এক বছর কাটিয়েছি,

আমার বিশ্বাস, কাব্ল উপত্যকার সাধারণ চাষা অত্যন্ত নিরীহ। পারতপক্ষে খন-খারাবি করতে চায় না।

বেনওয়া সাহেব বেশভ্ষা পরিবর্তন করে আপন লিগেশনে চলে গেলেম।

আমি মৌলানাকে বললুম, 'দেখলে? ফরাসী, জর্মন, রুশ, তুর্ক, ইরানী, ইতালী সবাই আপন আপন লিগেশনে গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে। শুধু ভোমার আমার কোথাও যাবার জায়গা নেই।'

মৌলানা বললেন, 'বৃটিশ লিগেশন বৃটিশের জম্ম— বাঙলা কথা। যদিও লিগেশন তৈরী ভারতীয় অর্থে, চলে ভারতের পয়সায়, ইস্তক হিজ ব্রিটানিক ম্যাজেস্টিস মিনিস্টার লেফটেনাষ্ট কর্নেল স্থার ফ্রান্সিস হামফ্রিস তুন খান ভারত সরকারের।'

আমি বললুম, 'বিস্তর মুন; মাসে তিন চার হাজার টাকার।'
ফু'জনেই একবাক্যে স্বীকার করলুম যে, পরাধীন দেশের
অবমাননা লাঞ্ছনা বিদেশ না গেলে সম্যক হৃদয়ক্ষম হয় না।

জ্বর্মন কবি গ্যোটে বলেছেন, যে বিদেশে যায়নি, সে স্বদেশের স্বরূপ চিনতে পারেনি।

## ছত্রিশ

চারদিন অরাজকতার ভিতর দিয়ে কাটল। কনফুৎসিয় বলেছেন, 'বাঘ হতে ভয়ঙ্কর অরাজক দেশ', আমি মনে মনে বললুম, 'তারও বাড়া যবে ডাকু পরে রাজবেশ।'

আমান উল্লা বসে আছেন আর্কের ভিতরে। তাঁর চেলা-চাম্প্রারা শহরের লোককে সাধ্যসাধনা করছে বাচ্চার সঙ্গে লড়াই করবার জন্ম। কেউ কান দিচ্ছে না। শহর চোরডাকাতে ভর্তি। যেসব বাজ্যি পাকাপোক্ত মাল দিয়ে তৈরী নয়, সেগুলো লুট হচ্ছে। একটুখানি নির্জন রাস্তায় যাবার যো নেই— ওভারকোটের লোভে শীত-কাতৃরে ফিচকে ডাকাত সব কিছু করতে প্রস্তুত। টাকার চেয়েও ডাকাতের লোভ এ জিনিসের উপর— কারণ টাকা দিয়েও কোনো কিছু কেনার উপায় নেই। হাট বসছে না বলে ছধ, মাংস, আলু, পোঁয়াজ কিছুই কেনা যাছে না। গম-ডালের মুদীও গাঁট হয়ে বসে আছে, দাম চড়বার আশায়— কাবুল শহর বাকি ছনিয়া থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিয়।

শ্বেতাঙ্গরা রাস্তায় বেরচ্ছে না; একমাত্র রুশ পাইলটরা নির্ভয়ে শহরের মাঝখান দিয়ে ভিড় ঠেলে বিমানঘাঁটিতে যাওয়া-আসা করছে। হাতে রাইফেল পর্যস্ত নেই, কোমরে মাত্র একটি পিস্তল।

কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য হলুম খাস কাবুল বাসিন্দাদের ব্যবহার দেখে। রাইফেল ঝুলিয়েছে কাঁধে, বুলেটের বেল্ট বেঁধেছে কোমরে, কেউ পরেছে আড়াআড়ি করে পৈতের মত বুকের উপরে, কেউ-বা বাজুবদ্ধ বানিয়ে বাহুতে, কেউ কাঁকন করে কন্তীতে, হু'-একজন মল করে পায়ে!

## त्मरण विस्तरण

যে অস্ত্র বিদ্রোহী, নরঘাতক, দস্কার বিরুদ্ধে ব্যবহার করার জ্বস্তু দীন আফগানিস্থান নিরন্ন থেকে ক্রেয় করেছিল, সে আজ অলঙ্কারক্লপে ব্যবহৃত হল!

কিন্তু আশ্চর্য, নগরী রক্ষা করাতে এদের কোনো উৎসাহ নেই ? দস্মা জয়লাভ করলে লুষ্ঠিত হবার ভয় নেই, প্রিয়জনের অপমৃত্যুর আশকা সম্বন্ধে এরা সম্পূর্ণ উদাসীন, সর্বব্যাপী অনিশ্চয়তা এদের বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারেনি ?

মীর আসলম কানে কানে বললেন, তিনি খবর পেয়েছেন কাবুলের বড় বড় মহল্লার সর্দার আর বাচ্চার ভিতরে গোপনে বোঝাপড়া হয়ে গিয়েছে যে, কাবুলীরা যদি আমান উল্লার হয়ে না লড়ে, তবে বাচা শহর লুট করবে না।

কথাগুলো যীশুখীষ্টের করাঙ্গুলি হয়ে আমার অন্ধন্ধ ঘুচিয়ে দিল। মীর আসলমের খবর সত্য বলে ধরে নিলে কাবুলবাসীর নির্বিকল্প সমাধির চূড়ান্ত সমাধান হয়ে যায়। কিন্তু হায়, অস্ত্রবলে হীন অর্থসামর্থ্যে দীন যে রাজা শুদ্ধ সাহসের বলে বিশ্বরাজ্প ইংরেজকে পরাজিত করে দেশের স্বাধীনতা অর্জন করলেন, অন্থর্বর অনুন্নত দেশকে যে রাজা প্রগতিপথে চালিত করবার জন্ম আপন স্থশান্তি বিসর্জন দিলেন, বিশ্বের সম্মুখে যে নরপতি আপন দেশের মুখোজ্জেল করলেন তাঁকে বিসর্জন করে কাবুলের লোক বরণ করল ঘৃণ্য নীচ দম্যুকে? একেই কি বলে কৃতজ্ঞতা, নিমকহালালি?

তবে কি আমান উল্লা 'কাফির' ?

মীর আসলম গর্জন করে বললেন, 'আলবং না; যে-রাজা প্রজার ধর্মকর্মে হস্তক্ষেপ করেন না, নমাজ, রোজা যিনি বারণ করেননি, হজে যেতে জকাত দিতে যিনি বাধা দেননি, তাঁর বিরুদ্ধে বিজোহ করা মহাপাপ, তাঁর শক্রর সঙ্গে যোগ দেওয়া

#### सार्च विसार्च

তেমনি পাপ। পক্ষাস্তরে বাচ্চায়ে সকাও খুনী ডাকাত— ওয়াজিব-উল-কংল্, কতলের উপযুক্ত। সে কশ্মিনকালেও আমীর-উল-মুমিনীন (বাদশা) হতে পারে না।'

মীর আসলম বহু শাস্ত্রে অগাধ পণ্ডিত। আমার বিবেকবৃদ্ধিও তাঁর কথায় সায় দিল। তবু বললুম, 'কিন্তু আপনি আবার কবে থেকে আমান উল্লার খায়ের থাঁ হলেন ?'

মীর আদলম আরো জোর হুস্কার দিয়ে বললেন, 'আমি যা বলেছি, তা সম্পূর্ণ নেতিবাচক। আমি বলি, আমান উল্লাকাফির নয়। তার বিরুদ্ধে বিজ্ঞাহ না-জায়িজ— অশান্তীয়।'

নাস্তিক রাশান রাজদূতাবাসে গিয়ে শুনি সেখানেও ঐ মত। দেনিদফকে বলল্ম, 'রেভলিউশন আরম্ভ হয়েছে।' তিনি বললেন, 'না, রেবেলিয়ন।' আমি শুধালুম, 'তফাতটা কি ?' বললেন, 'রেভলিউশন প্রগতিকামী, রেবেলিয়ন প্রগতিপরিপন্থী।'

ভাবলুম মীর আসলমকে এ-খবরটা দিলে তিনি খুশী হবেন। বুড়ো উল্টে গন্তীর হয়ে বললেন, 'সমরকন্দ-বুখারার মুসলিমদের উচিত রুশের বিরুদ্ধে বিজ্ঞোহ করা। রুশ সরকার তাদের মকায় হজ করতে যেতে দেয় না।'

খামখেয়ালি ছোটলাটের আশু আগমন সংবাদ শুনে যে রকম গাঁয়ের পণ্ডিত হতবৃদ্ধি হয়ে যান, মৌলানা আর আমি সেই রকম একে অন্সের মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাই। মৌলানার বউ যে-বড়লাটকে নিমন্ত্রণ করে বসে আছেন, তিনি কোন্ দিন কোন্ গাড়িতে কি কায়দায় আসবেন, তাঁকে কে অভ্যর্থনা করবেন, তিনি এলে তাঁকে কোণায় রাখতে হবে, কি খাওয়াতে পরাডে হবে, সে সম্বন্ধে কোনো প্রকারের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবার সুযোগ

#### स्तर्भ विस्तर्भ

আমাদের কারো হয়নি— মৌলানার বউও কিছুই জানেন না; তাঁর এই প্রথম বাচ্চা হচ্ছে।

শুনেছি আফগান মেয়েরা ক্ষেতের কাজ খানিকক্ষণের জক্ত ক্ষান্ত দিয়ে গাছের আড়ালে গিয়ে সন্তান প্রসব করে— আসন্ন-প্রসবার জন্ম আফগান পণ্যবাহিনীও নাকি প্রতীক্ষা করে না। সে নাকি বাচ্চা কোলে করে একট্ পা চালিয়ে পণ্যবাহিনীতে আবার যোগ দেয়। মৌলানার বউ মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে; তাঁর কাছ পেকে এরকম কসরং আশা করা অস্থায়। লক্ষণ দেখেও আমরা ঘাবড়ে গেলুম। কিছু খেতে পারেন না, রাত্তিরে ঘুম হয় না, সমস্ত দিন ঢুলঢুল চোখ, মৌলানাকে এক মিনিটের তরে সেই ঢুলুঢ়লু চোথের আডাল হতে দেন না।

অন্তের প্রাণহরণ করা ব্যবসা হলেও নিজের প্রাণ দেবার বেলা সব মাহুষের একই আচরণ। ডাক্তার কিছুতেই বাড়ি ছেড়ে রাস্তায় বেরতে রাজী হয় না। সেদিন তাকে যা সাধ্যসাধনা করেছিলুম, তার অর্থেক তোষামোদে কালো ভঙ্গজ মেয়ের জন্ম বিনাপণে নিক্ষ্মি নটবর বর মেলে। বাড়ি ফেরবার সময় সেদিন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলুম যে, মৌলানার যদি ছেলে হয়, তবে তাকে ডাক্তারি পড়াব— শুশানবৈরাগ্যের মত এ হল শুশানপ্রতিজ্ঞা।

সিভিল সার্জন যে রকম গরীব রোগীর অর্থসামর্থ্যের প্রতি জক্ষেপ না করে আড়াই গজী প্রেসক্রিপ্শন্ ঝেড়ে যান, কাবুলী ডাক্তার তেমনি পথ্যির ফিরিস্তি আউড়ে গেলেন। শুনে ভয় পেয়ে মৌলানা আর আমি খাটের তলায় আগ্রয় নিলুম। চারদিন ধরে খাচ্ছি রুটি, দাল আর বিন-হুধ চা— এ হুর্দিনে স্বয়ং আমান উল্লাণ্ডসব ফেন্সি পথ্যি যোগাড় করতে পারবেন না। হুধ! আঙুর!! ডিম!!! বলে কি ? পাগল, না মাথা-খারাপ ?

আবছর রহমান সবিনয় নিবেদন করল, সন্ধ্যার সময় তাকে একটা রাইফেল আর ছ'ঘণ্টার ছুটি দিলে সে চেষ্টা করে দেখতে রাজী আছে। ডাকাতিতে আমার মরাল অবজেকশন নেই—যশ্মিন দেশাচার, ভছপরি প্রবাসে নিয়ম নাস্তি— কিন্তু সব সময় সব ডাকাত তো আর বাড়ি ফেরে না। যদি আবছর রহমান বাড়ি না ফেরে? তবে বাড়ি অচল হয়ে যাবে।

এখনও মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখি বাচ্চায়ে সকাও যেন ডাক্তারের বেশ পরে স্টিতস্কোপ গলায় ঝুলিয়ে নাঙ্গা তলোয়ার হাতে করে আমাকে বলছে, 'হয় দাও আঙুর, না হয় নেব মাথা।'

## সাঁইত্রিশ

চারদিনের দিন আবছর রহমান তার দৈনিক বুলেটিনের এক বিশেষ সংস্করণ প্রকাশ করে খবর জানালো, বাচ্চা মাইল দশেক হটে গিয়েছে। দিন দশেকের ভিতর শহরের ইস্কুল-কলেজ, আপিস-আদালত খুলল।

্আমান উল্লা দম ফেলবার ফুরসত পেলেন।

কিন্তু বাচ্চাকে তাড়াতে পেরেও তিনি ভিতরে ভিতরে হার মেনেছেন। দেরেশির আইন নাকচ করে দেওয়া হয়েছে, মেয়ে স্থুল বন্ধ করা হয়েছে আর রাস্তা-ঘাট থেকে ফ্রক-রাউজ সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। যে সব মেয়েরা এখন রাস্তায় বেরন তাঁরা পরেন সেই তামু ধরনের বোরকা। হ্যাট পরার সাহস আর পুরুষ-জীলোক কারো নেই— হয় পাগড়ি, নয় পশমের টুপি। যেসব স্থুল-কলেজের ছাত্রেরা এই ডামাডোলের বাজারে পালিয়েছিল তাদের ধরে আনবার কোনো চেষ্টা করা হল না— করার উপায়ও ছিল না কারণ পুলিশের দল তখনো 'ফেরার', আসামী ধরবে কে ?

মোলানা বললেন, 'সবশুদ্ধ মিলিয়ে দেখলে বলতে হবে ভালোই হয়েছে। আমান উল্লা যদি এ যাত্রা বেঁচে যান তবে বৃকতে পারবেন যে দেরেশি চাপানো, পর্দা তুলে দেওয়া আর বৃহস্পতিবারে ছুটির দিন করা এই অফুরত দেশের সব চেয়ে প্রয়োজনীয় সংস্কার নয়। বাকি রইল শিক্ষাবিস্তার আর শিল্পবাণিজ্যের প্রসার— এবং এ ফুটোর বিরুদ্ধে এখনো কেউ কোনো আপত্তি তোলেনি। বিপদ কাটার পর আমান উল্লা যদি এই ছুটো নিয়ে লেগে যান তবে আর সব আপনার থেকেই হয়ে যাবে।'

#### क्रांच विकास

মীর আসলম এসে বললেন, 'অবস্থা দেখে বিশেষ ভরসা পাওয়া যাছে না। শিনওয়ারীরা এখনো মারম্খো হয়ে আছে। আমান উল্লার সঙ্গে তাঁদের সন্ধির কথাবার্তা চলছে। তার ভিতরে হুটো শর্ত হচ্ছে, তুর্কী থেকে কাবুলী মেয়ে ফিরিয়ে আনা আর রানী স্থরাইয়াকে তালাক দেওয়া। রানী নাকি বিদেশে পরপুরুষের সঙ্গে অবাধ মেলামেশা করে মান-ইজ্জৎ খুইয়ে এসেছেন।'

আমরা বললুম, 'সে কি কথা? সমস্ত পৃথিবীর কোথাও তে! রানী সুরাইয়া সম্বন্ধে এ রকম বদনাম রটেনি। ভারতবর্ষের লোক পর্দা মানে, তারা পর্যস্ত রানী সুরাইয়ার প্রশংসা ভিন্ন নিন্দা করেনি। শিনওয়ারীরা এ আজগুবি খবর পেলে কোখেকে আর রটাচ্ছে কোন লক্ষায়।'

মীর আসলম বললেন, 'শিনওয়ারী মেয়েরা বিনা পর্ণায় খেতের কাজ করে বটে কিন্তু পরপুরুষের দিকে আড়নয়নে তাকালেও তাদের কি অবস্থা হয় সে কথা সকলেই জানে— আমান উল্লাও জানেন। তবে বল দেখি, তিনি কোন্ বৃদ্ধিতে স্থরাইয়াকে বল্ নাচে নিয়ে গেলেন? জলালাবাদের মত জংলী শহরেও ত্'-একখানা বিদেশী থবরের কাগজ আসে— তাতে ছবি বেরিয়েছে রানী পরপুরুষের গলা ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। সমস্ত ব্যাপারটা যে কতদ্র মারাত্মক আমান উল্লা এখনো ঠিক বুঝে উঠতে পারেননি— তাঁর মাণপেরেছেন, তিনি আমান উল্লাকে পীড়াপীড়ি করছেন স্থরাইয়াকে তালাক দেবার জন্ম।'

রানী-মার প্রতি আমার অগাধ ভক্তি। উল্লসিত হয়ে বললুম, 'রানী-মা ফের আসরে নেমেছেন ? তাহলে আর ভাবনা নেই; শিনওয়ারী, খুগিয়ানী, বাচ্চা, কাচ্চা সবাইকে তিনি তিন দিনের ভিতর চাটনি বানিয়ে দেবেন।'

মীর আসলম বললেন, 'কিন্তু আমান উল্লা তাঁর উপদেশে কান দিচ্ছেন না।'

শুনে অত্যন্ত নিরাশ হলুম। মীর আসলম যাবার সময় বললেন, 'ভোমাকে একটা প্রাচীন ফার্সী প্রবাদ শিধিয়ে যাই। রাজ্য চালনা হচ্ছে, সিংহের পিঠে সওয়ার হয়ে জীবন কাটানো। ভেবে চিন্তেই বললুম, 'জীবন কাটানো'— অর্থাৎ সে-সিংহের পিঠ থেকে এক মৃহুর্তের জন্ম নামবার উপায় নেই। যতক্ষণ উপরে আছ, সিংহ ভোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, কিন্তু ভোমাকেও অহরহ সজাগ থাকতে হবে। আমান উল্লা সন্ধির কথাবার্তা তুলেছেন, অর্থাৎ সিংহের পিঠ থেকে নেবে ছ'দণ্ড জিরোতে চান— সেটি হবার জো নেই। শিনওয়ারী-সিংহ এইবার আমান উল্লাকে গিলে ফেলবে।'

আমি চুপ করে কিছুক্ষণ ভেবে বললুম, 'কিন্তু আমার মনে হয় প্রবাদটার জন্মভূমি এদেশে নয়। ভারতবর্ষেই তথ্ৎকে 'সিংহাসন' বলা হয়। আফগানিস্থানে কি সিংহ জানোয়ারটা আছে ?'

এমন সময় আবহুর রহমান এসে খবর দিল পাশের বাড়ির কর্নেল এসেছেন দেখা করতে। যদিও প্রতিবেশী তবু তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় হয়নি। খাতির-যত্ন করে বসাতেই তিনি বললেন যে, লড়ায়ে যাবার পূর্বে আমাদের আশীর্বাদ মঙ্গল-কামনা ভিক্ষা করতে এসেছেন:। মীর আসলম তংক্ষণাং হাত তুলে দোয়া (আশীর্বাদ-কামনা) পড়তে আরম্ভ করলেন, আমরাও হুহাত তুলে 'আমেন, আমেন' (তথান্ত, তথান্ত) বললুম। আবহুর রহমান তামাক নিয়ে এসেছিল, সেও মাটিতে বঙ্গে প্রার্থনায় যোগ দিল।

কর্নেল চলে গেলেন। মীর আসলম বললেন, 'পাড়া-প্রতিবেশীর

## क्रिट्म विस्मर्थ

আশীর্বাদ ও ক্ষমা ভিক্ষা করে যুদ্ধযাত্রা করা আফগানিস্থানের রেওয়াজ।

আক্রমণের প্রথম ধার্কায় বাচ্চা কাবৃল শহরের উত্তর প্রাস্তে
শহর-আরায় চুকতে পেরেছিল। সেখানে হবীবিয়া ইস্কুল। ডাকাতদলের অগ্রভাগ— বাঙলা 'আগডোম বাগডোম' ছড়ার তারাই
'অগ্রডোম' বা ভ্যানগার্ড— ইস্কুলের হস্টেলে প্রথম রাত কাটায়।
বেশীর ভাগ ছেলেই ভয়ে পালিয়েছিল, শুধু বাচ্চার জন্মস্থান
কৃহিস্তানের ছেলেরা 'দেশের ভাই, শুকুর মুহম্মদের' প্রতীক্ষায়
আগুন জেলে তৈরী হয়ে বসেছিল। ডাকাতরা হস্টেলের চালচবি
দিয়ে পোলাও রাঁধে, ইস্কুলের বেঞ্চিটেবিল, স্টাইনগাস ভলাস্টনের
মোটা মোটা অভিধান, ছেলেদের ক্লাসের পাঠ্য বই খাতাপত্র দিয়ে
উন্ধন জ্বালায়। তবে সব চেয়ে তারা নাকি পছন্দ করেছিল ক্যান্থিস
আর কাঠের তৈরী রোল করা মানচিত্র।

আমান উল্লা 'কাফির', পুঁথিপত্র 'কাফিরী', চেয়ার টেবিল 'কাফিরীর' সরঞ্জাম— এসব পুড়িয়ে নাকি তাদের পুণাসঞ্চয় হয়েছিল!

ভাকাতেরও ধর্মজ্ঞান আছে। হস্টেলের ছেলেরা যদিও 'কাফির' আমান উল্লার তালিম পেয়ে 'কাফির' হয়ে গিয়েছে তবু তারা তাদের অভুক্ত রাখেনি। শুধু খাওয়ার সময় একটু অতিরিক্ত উৎসাহের চোটে তাদের পিঠে ছ'চারটে লাথি চাঁটি মেরেছিল। বাচ্চার দ্র সম্পর্কের এক ভায়ে নাকি হস্টেল-বাসিন্দা ছিল; সে মামার হয়ে ফপরদালালি করেছে; তবে বাচ্চার পলায়নের সময় অবস্থাটা বিবেচনা করে 'কাফিরী তালিম', ত্যাগ করে পালিয়ে গিয়ে 'গাজীছ' লাভ করেছে।

বাড়ি ফেরার সময় দেখলুম ছোট ছোট ছেলেরা রাস্তা থেকে বুলেটের খোসা কুড়োচ্ছে।

## स्तर्भ विस्तर्भ

খবর পেলুম, ব্রিটিশ রাজদৃত স্থার ফ্রান্সিস হামফ্রিসের মতে কাবুল আর বিদেশীদের জন্ম নিরাপদ নয়। তাই তিনি আমান উল্লার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাদের এদেশ থেকে সরিয়ে ফেলবার বন্দোবস্ত করেছেন। আমান উল্লা সহজেই সম্মতি দিয়েছেন, কারণ তিনিও চাননি যে, বিদেশীরা আফগানিস্থানের এই ঘরোয়া ব্যাপারে অনর্থক প্রাণ দেয়। কাবুল বাকি পৃথিবী থেকে তখন সম্পূর্ণ বিচ্ছির বলে আারোপ্লেনের বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

च्यारतारक्षन धन । अथम भरतरात्र भाना। कतानी शन, कर्मन গেল, ইতালিয় গেল, পোল গেল এককথায় ছনিয়ার অনেক জাতের অনেক স্ত্রীলোক গেল, শুধু ভারতীয় মেয়েদের কথা কেউ শুধালো না। আরোপ্লেনগুলো ভারতীয় অর্থে কেনা, পাইলটরা ভারতীয় তনখা খায়। অথচ সব চেয়ে বিপদাপর ভারতীয় মেয়েরাই— অক্সাক্ত স্ত্রীলোকেরা আপন আপন লিগেশনের আশ্রয়ে ছিল, কিন্তু ভারতীয়-দের দেখে কে ? প্রফেসর, দোকানদার, ড্রাইভারের বউকে ব্রিটিশ লিগেশনে স্থান দিলে স্থার ফ্রান্সিস বিদেশী সমাজে মুখ দেখাবেন কি করে ? বামুনের জাত গেলে প্রায়শ্চিত্ত আছে, আর মুসলমানের তো জ্বাত যায় না। কিন্তু ইংরেজের জাতিভেদ বড় ভয়ন্কর জিনিস। তার দেশে যেরকম কাগজে কলমে লেখা, আইনে বাঁধা কলটিটুশন নেই ঠিক তেমনি তার জাতিভেদপ্রথা কোনো বাইবেল-প্রেয়ার-বুকে আপ্তবাক্য হিসেবে বলপিবদ্ধ করা হয়নি। অথচ সে জাভিভেদ রবীন্দ্রনাথের ভূতের কানমলার মত- 'সে কানমলা না যায় ছাড়ানো, তার থেকে না যায় পালানো, তার বিরুদ্ধে না চলে নালিশ, তার সম্বন্ধে না আছে বিচার'। দর্শন, অঙ্কশাস্ত্রে স্থপণ্ডিত হোন, মার্কসিজমের দ্বিথিজয়ী কোটিলাই হোন, অথবা কয়লার খনির মজুরই হোন, এই কানমলা স্বীকার করে করে হৌস অব লর্ডসে না পৌছানো

পর্যস্ত দর্শন মিথ্যা, মার্ক্সিজ্ম্ ভূল, শ্রামিকসভ্যের দেওয়া সম্মান ভণ্ডল। যে এই কানমলা স্বীকার করে না ইংরেজের কাছে সে আধপাগল। তার নাম বার্নাড শ।

বাড়াবাড়ি করছি? মোটেই না। ধান ভানতে শিবের গীত ? তাও নয়। বিপ্লব-বিজ্ঞোহ রক্তপাত-রাহাজ্ঞানি মাত্রই রুদ্রের তাওব নত্য— এতক্ষণ সে কথাই হচ্ছিল, এখন তাঁর নন্দীভূকী-সম্বাদের পালা।

ইংরেজের এই 'আভিজাত্য', এই 'স্নবারি' ছাড়া অস্থ্য কোনো কিছু দিয়ে ব্রিটিশ রাজদ্তের মনোর্ত্তির যুক্তিযুক্ত অর্থ করা যায় না। ব্রিটিশ লিগেশনের যা আকার তাতে কাবুলের বাদবাকি সব ক'টা রাজদ্তাবাস অনায়াসে ঢুকে যেতে পারে। একখানা ছোটখাট শহর বললেও অত্যুক্তি হয় না— নিজের জলের কল, ইলেকট্রিক পাওয়ার-হৌস, এমন কি ফায়ার-ব্রিগেড পর্যন্ত মৌজুদ। শীতকালে সায়েব-স্থবোদের খেলাধুলোর জন্ম চা-বাগানের পাতাশুকোবার ঘরের মত যে প্রকাণ্ড বাড়ি থাকে তারই ভিতরে সমস্ত ভারতীয় আশ্রয়প্রার্থীনীর জায়গা হতে পারত। আহারাদি ? ব্রিটিশ লিগেশন কাবুল থেকে পালিয়ে আসার সময় যে টিনের খাছ্য ফেলে এসেছিল তাই দিয়ে মেয়েদের পাকা ছ'মাস চলতে পারত।

ক্রেঞ্চ লিগেশনের যে মিনিস্টারকে বেনওয়া সায়েব রসিকতা করে 'সিনিস্টার অব দি ফ্রেঞ্চ নিগেশন' বলতেন তিনি পর্যন্ত আশ্রয়-প্রার্থী করাসীদের মন চাঙ্গা করার জন্ম ভাণ্ডার উজাড় করে শ্রাম্পেন খাইয়েছিলেন।

ডাক্তার আদে না, অন্ন জুটছে না, পথ্যের অভাব, দাই নেই, আসন্নপ্রসবার আশ্রয় জুটছে না; তাকে ফেলে রেখে ভারতীয় পয়সায় কেনা হাওয়াই জাহাজ ভারতবর্ষে যাচ্ছে ইংরেজ,

## क्षरण विदयत्न

ফরাসী, জর্মন, সকল জাতের মেম সায়েবদের নিয়ে! হে জৌপদী-শরণ, চক্রধারণ, এ জৌপদী যে অন্তঃসন্তা।

উত্তরদিকে থেকে কাবৃল শহর আক্রমণ করতে হলে ব্রিটিশ রাজদূতাবাস অতিক্রম করে আরো এক মাইল ফাঁকা জায়গা পেরতে হয়। বাচ্চা তাই করে শহর-আরা হস্টেলে পৌচেছিল। সুবে আফগানিস্থান জানে সে সময় পাকা চারদিন ব্রিটিশ রাজদূতাবাস তথা মহামাস্ত স্থার ফ্রান্সিসের জীবন বাচ্চার হাতের তেলায়ে পুঁটি মাছের মত এক গণ্ড্য জলে খাবি থাছিল। বাচ্চা ইচ্ছে করলেই যে কোনো মুহূর্তে সমস্ত লিগেশনকে কচু-কাটা করতে পারত— একট্ উদাসীস্ত দেখালেই তার উদগ্রীব সন্ধীরা স্বাইকে কতল করে বাদশাহী লুট পেত, কিন্তু জলকরঙ্কবাহীর তস্করপুত্র অভিজাততনয়ের প্রাণ দান করল। তবু দস্যুদত্ত করুণালব্ধ সে-প্রাণ বিপন্না নারীর ত্বংখে বিগলিত হল না।

গল্প শুনেছি, জর্জ ওয়াশিংটন তাঁর নাতিকে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। পথে এক নিগ্রো হ্যাট তুলে ছু'জনকে নমস্কার করল। ওয়াশিংটন হ্যাট তুলে প্রতিনমস্কার করলেন, কিন্তু নাতি নিগ্রোকে তাচ্ছিল্য করে নমস্কার গ্রহণ করল না। জর্জ ওয়াশিংটন নাতিকে বললেন, 'নগণ্য নিগ্রো তোমাকে ভন্ততায় হার মানালো।'

দয়া দাক্ষিণ্যে, করুণা ধর্মে মহামাস্ত সম্রাটের অতিমাস্ত প্রতিভূ হিজ একসেলেন্সি লেফ্টেনেন্ট কর্নেল স্থার ফ্রান্সিসকে হার মানালো ডাকুর বাচ্চা!

চিরকুট পেলুম, দেমিদফ লিখেছেন রাশান এম্বেসিতে যেতে। এ রকম চিঠি আর কখনো পাইনি, কারণ কোনো কিছুর দরকার হলে তিনি নিজেই আমার বাড়িতে উপস্থিত হতেন।

#### क्राम विकास

চেহারা দেখেই বৃঝলুম কিছু একটা হয়েছে। দোরের গোড়াতেই বললুম, 'কি হয়েছে, বলুন।' দেমিদক কোনো উত্তর না দিয়ে আমাকে ঘরে এনে বসালেন। মুখোমুখি হয়ে বসে ছ'হাত ছ'জানুর উপর রেখে সোজা মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বলশক মারা গিয়েছেন।' আমি বললুম, 'কি !'

দেমিদফ বললেন, 'আপনি জানতেন যে, বিদ্রোহ আরম্ভ হতেই বলশফ নিজের থেকে আমান উল্লার কাছে উপস্থিত হয়ে বাচ্চায়ে সকাওয়ের দলের উপর অ্যারোপ্নেন থেকে বোমা ফেলার প্রস্তাব করেন। কাল বিকেলে—'

আমি ভাবছি, বলশফ কিছুতেই মরতে পারে না, অবিশ্বাস্থা।

'— কাল বিকেলে অন্ত দিনের মত বোমা ফেলে এসে এম্বেসির ক্লাব ঘরে দাবা খেলতে বসেছিলেন। ব্রিচেসের পকেটে ছোট্ট একটি পিস্তল ছিল; বাঁ হাত দিয়ে ঘুঁটি চালাচ্ছিলেন, ডান হাত পকেটে রেখে পিস্তলের ঘোড়াটা নিয়ে খেলা করছিলেন,— জানেন তো, বলশফের স্বভাব, কিছু একটা নাড়াচাড়া না করে বসতে পারতেন না। হঠাং ট্রিগারে একট্ বেশী চাপ পড়াতেই গুলী পেটের ভিতর দিয়ে স্থংপিণ্ডের কাছ পর্যন্ত চলে যায়। ঘণ্টা ছয়েক বেঁচে ছিলেন, ডাজার কিছু করতে পারলেন না।'

আমার তখনও কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না বলশকের মত বটগাছ কি করে বিনা ঝড়ে পড়ে যেতে পারে। এত লড়াই লড়ে, এত জ্বম কাটিয়ে উঠে শেষে নিজের হাতে— ?

দেমিদফ বললেন, 'আপনার খুব লাগবে আমি জানভূম তাই সংক্ষেপে বললুম; আর যদি কিছু জানতে চান— ?' আমি বললুম, 'না।'

'চলুন, দেখতে যাবেন।'

#### प्राप्त विद्यारम

আমি বললুম, 'না।' বাড়ি যাবার জন্ম উঠলুম। মাদাম ভাড়াভাড়ি আমার সামনে পথ বন্ধ করে বললেন, 'এখানে খেয়ে যান।'

আমি বললুম, 'না।'

টেনিস কোর্টের পাশ দিয়ে বেরবার সময় হঠাং যেন শুনতে পেলুম বলশফের গলা, 'জন্দ্রাস্ভ্ইয়িতে, মই প্রিয়াতেল— এই যে বন্ধু, কি রকম ?' চমকে উঠলুম। আমার মন তখনো বিশ্বাস করছে না, বলশফ নেই। এই টেনিস কোর্টেই তাঁর সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়েছিল আর এই যে দেউড়ি দিয়ে বেরচ্ছি এরই ভিতর দিয়ে কতবার তাঁর সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছি।

বাড়ি এসে না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লুম। সকালে ঘুম ভাঙতেই দেখি আমার অজানাতে মন সমস্ত রাত বলশকের কথা ভেবেছে। ঘুম ভাঙতে যেন শুধু সচেতন হলুম। মনে পড়ল তাঁর সঙ্গে শেষ কথাবার্তা। ঠাটা করে বলেছিলুম, 'বলশফ তুমি আমান উল্লার হয়ে লড়ছ কেন? আমান উল্লা রাজা, বাচ্চার দল প্রলেভারিয়েস্ট অব দি প্রলেভারিয়া। তোমার উচিত বাচ্চার দলে যোগ দিয়ে লড়া।'

বলশফ বলেছিল, 'বাচচা কি করে প্রলেভারিয়া হল ? সেও তো রাজার মুক্ট পরে এসেছে। রাজায় রাজায় লড়াই। এক রাজা প্রগতিপন্থী, আরেক রাজা প্রগতির শক্র। চিরকাল প্রগতির জন্ম লড়েছি, এখনো লড়ছি, তা সে ত্রংস্কির নেতৃত্বেই হোক আর আমান উল্লার্য আদেশেই হোক।'

আমান উল্লার সেই চরম তুর্দিনে সব বিদেশীর মধ্যে একমাত্র বলশফের কর্তৃ ছে রাশান পাইলটরাই তাঁকে সাহায্য করেছিল। বাচ্চা জিতলে তাদের কি অবস্থা হবে সে সম্বন্ধে একদম পরোয়া না করে।

দিন পনরো পরে খবর পেলুম, অ্যারোপ্লেন কাবৃল থেকে বিদেশী

সব স্ত্রীলোক কাচ্চা-বাচ্চা ঝেঁটিয়ে নিয়ে গিয়েছে; বিদেশী বলতে এখন বাকি শুধু ভারতীয়। তিন লক্ষে ব্রিটিশ লিগেশনে উপস্থিত হয়ে মৌলানার বউয়ের কথাটা সকাতর সবিনয় নিবেদন করলুম। ব্রিটিশের দয়া অসীম। ভারতবাসিনী-লাদাই উড়ো-জাহাজের প্রথম ক্ষেপেই তিনি স্থান পেলেন। পুনরপি তিন লক্ষে বাড়ি পোঁছে আঙিনা থেকেই চিংকার করে বললুম, 'মৌলানা, কেল্লা ফতেহ, সীট পেয়ে গিয়েছি। বউকে বলো তৈরী হতে। এখন ওজন করাতে নিয়ে যেতে হবে,— কর্তারা ওজন জানতে চান।'

মৌলানা নিরুত্তর। আমি অবাক। শেষটায় বললেন যে, তাঁর বউ নাকি একা যেতে রাজী নন, বলছেন, মরবার হলে এদেশে স্বামীর সঙ্গেই মরবেন। আমি শুধালুম, 'তুমি কি বলছ ?' মৌলানা নিরুত্তর। আমি বললুম, 'দেখ মৌলানা, তুমি পাঞ্জাবী, কিন্তু শান্তিনিকেতনে থেকে থেকে আর গুরুদেবের মোলায়েম গান গেয়ে গেয়ে তুমি বাঙালীর মত মোলায়েম হয়ে গিয়েছ। 'বাঁধিফু যে রাখি-টাখি' এখন বাদ দাও।' মৌলানা তবু নিরুত্তর। চটে গিয়ে বললুম, 'ভূমি হিন্দু হয়ে গিয়েছ, তাও আবার ১৮১০ সালের— সতীদাহে বিশ্বাস করে। কিন্তু জানো, যে গুরুদেবের নাম গুনে অজ্ঞান হও, তাঁরই ঠাকুর্দা দারকানাথ ঠাকুর টাকা দিয়ে সতীদাহের বিরুদ্ধে বিলেতে মোকদ্দমা লডিয়েছিলেন। মৌলানা নিরুত্তর। এবারে বললুম, 'শোনো ব্রাদার, এখন ঠাট্টামস্করার সময় নয়, কিন্তু ভেবে দেখো, তোমার বউয়ের কবে বাচ্চা হবে, তার হিসেব-টিসেব রাখোনি- না হয় বভি পেলুম, ধাই পেলুম, কিন্তু যদি বাচ্চা হওয়ার পর তোমার বউয়ের—' বার তিনেক গলা-খাঁকারি দিয়ে বললুম— 'তাহলে আমি ছুধ যোগাড় করব কোণা থেকে? বাজারে ফের কবে ছুধ উঠবে, তার তো কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই।'

## त्त्रत्न वित्तरम

মৌলানা বউয়ের কাছে গেলেন। আমি বাইরে দাঁড়িয়ে অল্প আল্ল কালার শব্দ শুনতে পেলুম। মৌলানা বেরিয়ে এসে বললেন, 'রাজী হচ্ছেন না।'

তথন মোলানাকে বাইরে রেখে ভিতরে গেলুম। বললুম, 'আপনি যে মোলানাকে ছেড়ে যেতে চাইছেন না, তার কারণ যে আমি বৃঝতে পারছিনে তা নয়; কিস্ক ভেবে দেখুন তো, আপনার না যাওয়াতে তাঁর কোনো অস্থবিধা হচ্ছে না তো ? আপনি যদি চলে যান, তবে তিনি যেখানে খুলী কোনো ভাল জায়গায় গিয়ে আশ্রয় নিতে পারবেন; শুধু তাই নয়, অবস্থা যদি আরো খারাপ হয়, তবে হয়ত তাঁকেও এদেশ ছাড়তে হবে। আপনি না থাকলে তখন তাঁর পক্ষে সব কিছুই অনেক সহজ হয়ে যাবে। এসব কথা তিনি আপনাকে কিছুই বলেননি, কারণ এখন তিনি নিজের কথা আদপেই ভাবছেন না, ভাবছেন শুধু আপনার মঙ্গলের কথা। আপনি তাঁর স্ত্রী, আপনার কি এদিকে খেয়াল করা উচিত নয় ?'

ওকালতি করছি আর ভাবছি মৌলানার যদি ছেলে হয়, তবে তাকে ব্যারিস্টারি পড়াব। মেয়ে হলে আমান উল্লার মায়ের হাতে সাঁপে দেব।

ওষ্ধ ধরল। ভারত নারীর শ্মশানচিকিৎসা স্বামীর স্বার্থের দোহাই পাড়া।

পরদিন সকাল বেলা মৌলানা বউকে নিয়ে অ্যারোড়োমে গেলেন। বিপদ-আপদ হলে আবছর রহমানের কাঁধ কাজে লাগবে বলে সেও সঙ্গে গেল। আমি রইলুম বাড়ি পাহারা দিতে। দিন পরিষ্কার ছিল বলে ছাতে দাঁড়িয়ে দেখলুম, পুব থেকে প্রকাশু ভিকার্স্ বমার এল, নামল, কের পুব দিকে চলে গেল। মাটিতে আধ ঘন্টার বেশী দাঁড়ায়নি— কাবুল নিরাপদ স্থান নয়।

#### स्मरम विस्मरम

জিয়াউদ্দীন ফিরে এসে মুখ ঝামর করে উপরে চলে গেলেন। আবছর রহমান বলল, 'মৌলানা সাহেবের বিবির জামা-কাপড় দেখে পাইলট বলল যে, অ্যারোপ্লেন যখন আসমানে অনেক উপরে উঠবে, তখন ঠাগুায় তাঁর পা জমে যাবে। তাই বোধ হয় তারা সঙ্গে খড় এনেছিল— মৌলানা সাহেব সেই খড় দিয়ে তাঁর বিবির ছ'পা বেশ করে পেঁচিয়ে দিলেন— দেখে মনে হল যেন খড়ে জড়ানো বিলিতী সিরকার বোতল। সব মেয়েদেরই পা এরকম কায়দায় সফর-ত্রুক্ত করতে হল।'

আমরা দেউড়িতে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা বলছিলুম। এমন সময় আমাদের সামনে দিয়ে একটা মড়া নিয়ে কয়েকজন লোক চলে যাচ্ছে দেখে আবছর রহমান হঠাৎ কথাবার্তা বন্ধ করে তাদের সঙ্গে যোগ দিল। ভারবাহীরা আমার প্রতিবেশী কর্নেলের বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। আবছর রহমান কড়া নাড়ল। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই নারীকণ্ঠের তীক্ষ্ণ, আর্ত ক্রন্দনধ্বনি যেন তীরের মত বাতাস ছি ড়ে আমার কানে এসে পোঁছল— মড়া দরজা দিয়ে বাড়িতে ঢোকাতে যতক্ষণ সময় লাগল, ততক্ষণ গলার পর গলা সে আর্তনাদে যোগ দিতে লাগল। চিৎকারে চিৎকারে মান্থুষের বেদনা যেন সপ্তম স্বর্গে ভগবানের পায়ের কাছে পোঁছতে চাইছে।

কালা যেন হঠাং কেউ গলা টিপে বন্ধ করে দিল— মড়া বাড়িতে ঢোকানো হয়েছে, দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সেই নিস্তন্ধতা তখন যেন আমাকে কালার চেয়ে আরো বেশী অভিভূত করে ফেলল। আমি ছুটে গিয়ে মৌলানার ঘরে ঢুকলুম। আবছর রহমান এসে খবর দিল, 'কর্নেল লড়াইয়ে মারা গিয়েছেন।'

মৌলানা হু'হাত তুলে দোয়া পড়তে আরম্ভ করলেন। আবছর রহমান আর আমি যোগ দিলুম। দোয়া শেষে মৌলানা বললেন,

'লড়াইরে যাওয়ার আগে কর্নেল আমাদের দোয়া মাঙতে এসে-ছিলেন, আমাদের উপর এখন তাঁর হক্ আছে!' তারপর মৌলানা ওজু করে কুরান শরীফ পড়তে আরম্ভ করলেন।

ছপুরবেলা মৌলানার ঘরে গিয়ে দেখি, কুরান পড়ে পড়ে তাঁর চেহারা অনেকটা শাস্ত হয়ে গিয়েছে। আসমপ্রসবা স্ত্রীর বিরহ ও তাঁর সম্বন্ধে চুশ্চিস্তা মন থেকে কেটে গিয়েছে।

কর্নেলের প্রতি আমার মনে শ্রদ্ধা জাগল। কোনো কোনো মামুষ মরে গিয়েও অন্তের মনে শান্তির উপলক্ষ্য হয়ে যান।

কিন্তু আমার মনে থেদও জেগে রইল। যে-মান্থ্রুটিকে পাঁচ মিনিটের জম্ম চিনেছিলুম তাঁর মৃত্যুতে মনে হল যেন একটি শিশু-সন্থান অকালে মারা গেল। আমাদের পরিচয় তার পরিপূর্ণতা পেল না।

## আটত্রিশ

আফগান প্রবাদ 'বাপ-মা যখন গদ গদ হয়ে বলেন, 'আমাদের ছেলে বড় হচ্ছে' তখন একথা ভাবেন না যে, ছেলের বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরাও গোরের দিকে এগিয়ে চলেছেন।' আমান উল্লা শুধু তাঁর প্রিয় সংস্কার-কর্মের দিকেই নজর রেখেছিলেন, লক্ষ্য করেননি যে, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর রাজত্বের দিনও ফুরিয়ে আসছে। কিন্তু শুধু আমান উল্লাকে দোষ দিয়ে লাভ নেই— তাঁর উজির-নাজির সঙ্গী-সাথী ও রাস্তার আর পাঁচজন বাচ্চার পালিয়ে যাওয়াতে অনেকটা আশ্বস্ত হয়ে দৈনন্দিন জীবনে ফিরে যাবার চেষ্টাতে ছিল।

বাচ্চার আক্রমণের ঠিক একমাস পরে— জানুয়ারীর কঠোর শীতের মাঝামাঝি— একদিন শরীর খারাপ ছিল বলে লেপমুড়ি দিয়ে শুয়ে আছি, এমন সময় এক পাঞ্জাবী অধ্যাপক দেখা করতে এলেন। শহর তখন অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে, দিনের বেলা চলাফেরা করাতে বিশেষ বিপদ নেই।

জিজ্ঞেদ করলেন, খবর শুনেছেন ?' আমি শুধালুম, 'কি খবর ?'

বললেন, 'তাহলে জানেন না, শুরুন। এরকম খবর আফগানি-স্থানের মত দেশেও রোজ রোজ শোনা যায় না।

'ভোরবেলা চাকর বলল, রাজপ্রাসাদে কিছু একটা হচ্ছে, শহরের বহুলোক সেদিকে যাচ্ছে। গিয়ে দেখি প্রাসাদে আফগানিস্থানের সব উজির, তাঁদের সহকারী, ফৌজের বড় বড় অফিসার এবং শহরের কয়েকজন মাতব্বর ব্যক্তিও উপস্থিত। সক্কলের মাঝখানে মুইন-

#### क्षरण विकारण

উস্-স্থলতানে ইনায়েত উল্লা খান ও তাঁর বড় ছেলে দাঁড়িয়ে আছেন। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে দেখি যে, শহরের এত বড় মজলিসের মাঝখানে আমান উল্লা নেই। কাউকে জিজ্ঞেস করবার আগেই এক ভন্তলোক— খুব সম্ভব রইস-ই-শুরাই (প্রেসিডেন্ট অব দি কৌজিল) হবেন— একখানা ফরমান পড়তে আরম্ভ করলেন। দ্রেছিলুম বলে সব কথা স্পষ্ট শুনতে পাইনি; কিন্তু শেবের কথাশুলো পাঠক বেশ জোর দিয়ে চেঁচিয়ে পড়লেন বলে সন্দেহের কোনো অবকাশ রইল না। আমান উল্লা সিংহাসন ত্যাগ করেছেন ও বড় ভাই মুইন-উস্-স্থলতানে ইনায়েত উল্লাকে সিংহাসন গ্রহণ করতে অম্বরোধ করেছেন।'

আমি উত্তেজিত হয়ে জিজেস করলুম, 'হঠাং ? কেন ? কি হয়েছে ?'

'শুসুন; ফরমান পড়া শেষ হলে কাবুলের এক মাতব্বর ব্যক্তি আফগানিস্থানের পক্ষ থেকে ইনায়েত উল্লাকে সিংহাসন গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন। তখন ইনায়েত উল্লা অত্যস্ত শাস্ত এবং নির্জীব কণ্ঠে যা বললেন, তার অর্থ মোটামুটি এই দাঁড়ায় যে, তিনি কখনও সিংহাসনের লোভ করেননি— দশ বংসর পূর্বে যখন নসর উল্লা আমান উল্লায় রাজ্য নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়, তখনও তিনি অযথা রক্তক্ষয়ের সম্ভাবনা দেখে আপন অধিকার ত্যাগ করেছিলেন।'

অধ্যাপক দম নিয়ে বললেন, 'তারপর ইনায়েত উল্লা যা বললেন সে অত্যন্ত থাঁটা কথা। বললেন, 'দেশের লোকের মঙ্গলচিন্তা করেই আমি একদিন স্থায্য সিংহাসন গ্রহণ করিনি; আজ যদি দেশের লোক মনে করেন যে, আমি সিংহাসন গ্রহণ করলে দেশের মঙ্গল হবে তবে আমি শুধু সেই কারণেই সিংহাসন গ্রহণ করতে রাজী আছি।'

আমি বললুম, 'কিন্তু আমান উল্লা ?'

#### प्रत्म विद्यारम

অধ্যাপক বললেন, 'তখন খবর নিয়ে শুনলুম, আমান উল্লার কোজ কাল রাত্রে লড়াই হেরে গিয়ে পালিয়েছে। খবর ভোরের দিকে আমান উল্লার কাছে পৌছয়; তিনি তৎক্ষণাৎ ইনায়েত উল্লাকে ডেকে সিংহাসন নিতে আদেশ করেন। ইনায়েত নাকি অবস্থাটা বুঝে প্রথমটায় রাজী হননি— তখন নাকি আমান উল্লা

'আমান উল্লা ভোরের দিকে মোটরে করে কান্দাহার রওয়ানা হয়েছেন। যাবার সময় ইনায়েত উল্লাকে আশ্বাস দিয়ে গিয়েছেন, পিতৃপিতামহের ছুর্রানী ভূমি কান্দাহার তাকে নিরাশ করবে না। তিনি শীঘ্রই ইনায়েত উল্লাকে সাহায্য করার জন্ম সৈন্ম নিয়ে উপস্থিত হবেন।'

আমান উল্লা তাহলে শেষ পর্যন্ত পালালেন। চুপ করে অবস্থাটা হৃদয়ক্সম করার চেষ্টা করতে লাগলুম।

অধ্যাপক হেসে বললেন, 'আপনি তো টেনিস খেলায় ইনায়েত উল্লার পার্টনার হন। শুনেছি, তিনি তাঁর বিরাট বপু নাড়াচাড়া করতে পারেন না বলে আপনি কোর্টের বারোআনা জমি সামলান— এইবার আপনি আফগানিস্থানের বারোআনা না হোক অন্তত ছ'চারআনা চেয়ে নিন।'

আমি বললুম, 'তাতো বটেই। কিন্তু বাচ্চার বুলেটের অস্তত ছ'চারআনা ঠেকাবার ভার তাহলে আমার উপর পড়বে না তো ?'

অধ্যাপক বললেন, 'তওবা, তওবা। বাচ্চা এখন আর লড়বে কেন, বলুন। তার কাছে ইত্যবসরে শোরবাজারের হজরত আর সর্দার ওসমান খান ইনায়েত উল্লার পক্ষ থেকে খবর নিয়ে গিয়েছেন যে, 'কাফির' আমান উল্লা যখন সিংহাসন ত্যাগ করে পালিয়েছে

তখন আর যুদ্ধ বিগ্রাহ করার কোনো অর্থ হয় না। বাচ্চা যেন বাড়ি ফিরে যান— তাঁর সঙ্গে ইনায়েত উল্লার কোনো শক্ততা নেই।'

অধ্যাপক চলে গেলে পর আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে আর্কের দিকে চললুম।

এবারে শহরের দৃশ্য আরো অন্তুত। বাচ্চার প্রথম ধার্কার পর তবু কাবুল শহরে রাজা ছিলেন, তিনি হুর্বল না সবল সাধারণ লোকে জানত না বলে রাজদণ্ডের মর্যাদা তখনো কিছু কিছু ছিল কিন্তু এখন যেন আকাশেবাতাসে অরাজকতার বিজয়লাঞ্ছন অন্ধিত। যারা রাস্তা দিয়ে চলেছে তারা স্পষ্টত কাবুলবাসিন্দা নয়। তাদের চোথে মুখে হত্যালুগ্ঠনের প্রতীক্ষা আর লুক্কায়িত নয়। এরা সব দল বেঁধে চলেছে— কেউ কোথাও একবার আরম্ভ করলে এদের আর ঠেকানো যাবে না।

ঘণ্টাথানেক ঘোরাঘুরি করলুম কিন্তু একটিমাত্র পরিচিত্ত লোককে দেখতে পেলুম না। তখন ভালো করে লক্ষ্য করলুম যে, প্রায় সবাই দল বেঁধে চলছে, ভিথারী-আতৃর ছাড়া একলাএকলি আর কেউ বেরোয়নি।

খাঁটী খবর দিতে পারে এমন একটি লোক পেলুম না। আভাসে আন্দাজে বৃঝলুম, ইনায়েত উল্লা আর্কের ভিতর আশ্রয় নিয়ে তুর্গ বন্ধ করেছেন। আমান উল্লার কি পরিমাণ সৈক্ত ইনায়েত উল্লার বশ্যতা স্বীকার করে তুর্গের ভিতরে আছে তার কোনো সন্ধান পেলুম না।

দোস্ত মূহম্মদ আমান উল্লার হয়ে লড়তে গিয়েছেন জানতুম, তাই একমাস ধরে তাঁর বাড়ি বন্ধ ছিল। ভাবলুম এবার হয়ত ফিরেছেন, কিন্তু সেখানে গিয়েও নিরাশ হতে হল। বাড়ি ফিরে দেখি মৌলানা তখনো আসেননি, তাই পাকাপাকি খবরের সন্ধানে মীর আসলমের বাড়ি গেলুম।

#### क्षरण विकारण

বুড়ো আবার সেই পুরোনো কথা দিয়ে আরম্ভ করলেন, যখন কোনো দরকার নেই তখন এই বিপজ্জনক অবস্থায় ঘোরাঘুরি করি কেন ?

আমি বললুম, 'সামলে কথা বলবেন, স্থার। জানেন, বাদশা আমার পার্টনার। চাট্টিখানি কথা নয়। আপনার কি চাই বলুন, যা দরকার বাদশাকে বলে করিয়ে দেব।'

মীর আসলম অনেকক্ষণ ধরে হাসলেন। তারপর বললেন, ফার্সীতে একটা প্রবাদ আছে, জানো.

'রাজত্ববধূরে যেই করে আলিঙ্গন তীক্ষ্ণ-ধার অসি পরে সে দেয় চুম্বন।'

'কিন্তু তোমার বাদশাহ অন্তুত! সাধারণ বাদশাহ কামানবন্দৃক চালিয়ে অন্ততঃপক্ষে পিন্তলের ভয় দেখিয়ে সিংহাসন দখল করে, ভোমার বাদশাহ ইনায়েত উল্লা পিন্তলের ভয় পেয়ে কাঁপতে কাঁপতে সিংহাসনের উপরে গিয়ে বসলেন!'

আমি বললুম, 'কিন্তু দেখুন, শেষ পর্যন্ত সিংহাসনে যার হক ছিল তিনিই বাদশাহ হলেন। কাবুলের লোকজন তো আর ভূলে যায়নি যে, ইনায়েত উল্লা শহীদ বাদশাহ হবীব উল্লার বড় ছেলে।'

মীর আসলম বললেন, 'সে কথা ঠিক কিন্তু হক্কের মাল এত দেরীতে পৌঁচেছে যে, এখন সে মালের উপর আরো পাঁচজনের নজর পড়ে গিয়েছে। শুনেছ বোধ হয় শোরবাজারের হজরত বাচ্চাকে ফেরাতে গিয়েছেন। তোমার কি মনে হয় ?'

আমি বললুম, ইনায়েত উল্লা তো আর 'কাফির' নন। বাচচা ফিরে যাবে।'

মীর আসলম বললেন, 'শোরবাজারের হজরতকে চেন না— তাই একথাটা বললে। তিনি আফগানিস্থানের সবচেয়ে বড় মোলা। আমান উল্লা বিজ্ঞাহের গোড়ার দিকেই তাঁকে জেলে পুরেছিলেন, সাহস সঞ্চয় করে ফাঁসী দিতে পারেননি। আজ শোরবাজার স্বাধীন, কিন্তু ইনায়েত উল্লা বাদশাহ হলে তাঁর কি লাভ ? আজ না হয় তিনি বিপদে পড়ে শোরবাজারের হাতে-পায়ে ধরে তাঁকে দ্ত করে পাঠিয়েছেন। কিন্তু বাচ্চা যদি কিরে যায় তবে ছ'দিন বাদে তাঁর শক্তি বাড়বে; সিংহাসনে কায়েম হয়ে বসার পর তিনি আর শোরবাজারের দিকে ফিরেও তাকাবেন না। রাজার ছেলে রাজা হলেন, তিনি রাজ্য চালাতে জানেন, শোরবাজারকে দিয়ে তাঁর কি প্রয়োজন ?

'পক্ষাস্তরে বাচা যদি ইনায়েত উল্লাকে তাড়িয়ে দিয়ে রাজা হতে পারে তবে তাতে শোরবাজারের লাভ। বাচা ডাকাত, সে রাজ্য-চালনার কি জানে? যে মোল্লাদের উৎসাহে বাচা আজ লড়ছে সেই মোল্লাদের মুকুটমণি শোরবাজার তথন রাজ্যের কর্ণধার হবেন।

'কিন্তু তারো চেয়ে বড় কারণ রয়েছে, বাচ্চা কেন ফিরে যাবে না। তার যে-সব সঙ্গী-সাথীরা এই একমাস ধরে বরফের উপর কখনো দাঁড়িয়ে কখনো শুয়ে লড়ল, বাচ্চা তাদের শুধু হাতে বাড়ি ফেরাবে কি করে? কাবুল লুটের লালস দেখিয়েই তো বাচ্চা তাদের আপন ঝাণ্ডার তলায় জড়ো করেছে।'

আমি বললুম, 'বাঃ! আপনিই তো সেদিন বললেন, বাচচা মহল্লা-সর্দারদের কথা দিয়েছে যে, কাবুলীরা যদি আমান উল্লার হয়ে না লড়ে তবে সে কাবুল লুট করবে না।'

মীর আসলম বললেন, 'এরই নাম রাজনীতি। ইংরেজ যেরকম লড়াইয়ের সময় আরবদের বলল তাদের প্যালেস্টাইন দেবে, ইছদীদের বলল তাদেরও দেবে।'

বাড়ি ফিরে এসে দেখি পাঞ্জাবী অধ্যাপকরা দল বেধে মৌলানাকে

বাজ়ি পৌছে দিতে এসে আড়া জমিয়েছেন। আমাকে নিয়ে অনেক হাসি-ঠাট্টা করলেন, কেউ বললেন, 'দাদা, আমার ছ'মাসের ছুটির প্রয়োজন', কেউ বললেন, 'পাঁচ বছর ধরে প্রোমোশন পাইনি, বাদশাহকে সেই কথাটা শ্বরণ করিয়ে দেবেন।' মৌলানা আমার হয়ে উত্তর দিয়ে বললেন, 'স্বপ্লেই যদি পোলাও খাবেন তবে ঘি ঢালতে কপ্লুসি করছেন কেন? যা চাইবার দরাজ-দিলে চেয়ে নিন।'

দেখলুম, এদের সকলেরই বিশ্বাস বাচ্চা শুধু-হাতে বাড়ি ফিরে যাবে আর কাবুলে ফের হারুন-অর্-রশীদের রাজত্ব কায়েম হবে।

সন্ধ্যার দিকে আবছর রহমান বুলেটিন ঝেড়ে গেল, বাচচা ফিরতে নারাজ, বলছে, 'যে-তাজ পাঁচজন আমাকে পরিয়েছেন, সে তাজ আমার শিরোধার্য।' বুঝলুম, মীর আসলম ঠিকই বলেছেন, 'রাজা হওয়ার অর্থ সিংহের পিঠে সওয়ার হওয়া— একবার চড়লে আর নামবার উপায় নেই।'

সে রাত্রে বাড়িতে ডাকু হানা দিল। আবছর রহমান তার রাইফেল ব্যবহার করতে পেয়ে যত না গুলী ছুঁড়ল তার চেয়ে আনন্দে লাফাল বেশী। ফিচকে ডাকাতই হবে, আবছর রহমানের রণনাদ শুনে পালাল।

আবহুর রহমান তার বুলেটিনের মাল-মদলা সংগ্রহ করে
দেউড়িতে দাঁড়িয়ে। রাস্তা দিয়ে যে যায় তাকেই ডেকে পই পই
করে নানা রকম প্রশ্ন জিজ্ঞেদ করে— আমান উল্লাচলে যাওয়ায়
তার শেষ ডর ভয় কেটে গিয়েছে। তবে এখন বাচ্চায়ে দকাও
না বলে দশ্মানভরে হবীব উল্লাখান বলে।

ত্বপুরবেলার বুলেটিনের খবর 'ইনায়েত উল্লা খান আর্ক তুর্গের ভিতর বসে আমান উল্লার কাছ থেকে সাহায্যের প্রতীক্ষা করছেন। বাচ্চা তাঁকে আত্মসমর্পণ করতে আদেশ দিয়েছে।

#### स्मर्थ विस्मर्थ

না হলে সে কাবুল শহরের কাউকে জ্যান্ত রাখবে না— ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেবে। ইনায়েত উল্লা উত্তর দিয়েছেন, 'কাবুলবাসীদের প্রচুর রাইফেল আর অপর্যাপ্ত বুলেট আছে, তাই দিয়ে তারা যদি আত্মরক্ষা না করতে পারে তবে এসব ভেড়ার পালের মরাই ভালো'।'

মৌলানা বললেন, 'বাচ্চা এখন আর কাব্লের মহল্লা-সর্লারদের কেয়ার করে না।' তারপর আবছর রহমানকে পার্লিমেটি কায়দায় সপ্লিমেন্টরি শুধালেন, 'আর্কে কি পরিমাণ খাছদ্রব্য আছে ? সৈম্মরা টিকতে পারবে কতদিন ?' আবছর রহমান কাঁচা ডিপ্লোমেট— নোটিসের হুমকি দিল না। বলল, 'অস্তুত হুয় মাস।'

তৃতীয় দিনের বুলেটিন 'বাচ্চা বলেছে, ইনায়েত উল্লা যদি আত্মসমর্পণ না করেন তবে যে-সব আমীর-ওমরাহ সেপাই-সান্ত্রী তাঁর সঙ্গে আর্কে আশ্রয় নিয়েছেন, তাঁদের জ্বীপুত্রপরিবারকে সেখুন করবে। ইনায়েত উল্লা উত্তর দিয়েছেন, 'কুছ পরোয়া নেই'।'

ফালতো প্রশ্ন, 'বাচ্চা তুর্গ আক্রমণ করছে না কেন ?'

অবজ্ঞাসূচক উত্তর, 'রাইফেলের গুলী দিয়ে পাথরের দেয়াল ভাঙা যায় না।'

সে সদ্ধ্যায় ব্রিটিশ লিগেশনের এক কেরানী প্রাণের ভয়ে আমার বাড়িতে আশ্রয়, নিলেন। শহরে এসেছিলেন কি কাজে; বাচ্চার ফৌজ দলে দলে শহরে চুকছিল বলে লিগেশনে ফিরে যেতে পারেননি। রাত্রে তাঁর মুখে, শুনলুম যে, ছর্গের ভিতরে বন্ধ আমীর-ওমরাহদের স্ত্রীপুত্রপরিবার ছর্গের বাইরে। ইনায়েত উল্লার পরিবার ছর্গের ভিতরে। আমীরগণ ও বাদশাহের স্বার্থ এখন আর সম্পূর্ণ এক নয়। আমীরগণ তাঁদের পরিবার বাঁচাবার জন্ম আত্মসমর্পণ ক্রুরতে চান। ইনায়েত উল্লা নাকি নিরাশ হয়ে বলেছেন, যে-সব

#### त्मरण विस्मरण

আমীর-ওমরাহদের অমুরোধে তিনি অনিচ্ছায় রাজা হয়েছিলেন, তাঁদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এখন তিনি আর চুর্গ রক্ষা করতে রাজী নন।

আবছর রহমান সভাস্থলে উপস্থিত ছিল। বলল, 'আমি শুনেছি, সেপাইরা হুর্গ রক্ষা করতে রাজী, যদিও তাদের পরিবার হুর্গের বাইরে। তারা বলছে, 'বউবাচ্চার জান আমানত দিয়ে তো আর ফৌজে ঢুকিনি।' ভয় পেয়েছেন অফিসার আর আমীর-ওমরাহদের দল।'

কেরানী বললেন, 'আমিও শুনেছি, কিন্তু কোনটা খাঁটী কোনটা ঝুটা বুঝবার উপায় নেই। মোদ্দা কথা, ইনায়েত উল্লা সিংহাসন ত্যাগ করতে তৈরি, তবে তাঁর শর্ত: কোনো তৃতীয়পক্ষ যেন তিনি আর তাঁর পরিবারকে নিরাপদে আফগানিস্থানের বাইরে নিয়ে যাবার জিম্মাদারি নেন। স্থার ফ্রান্সিস রাজী হয়েছেন।'

আমরা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেদ করলুম, 'স্থার ফ্রান্সিদের কাছে প্রস্তাবটা পাড়ল কে ?'

'বলা শক্ত। শোরবাজার, ইনায়েত উল্লা, বাচ্চা— থুড়ি— হবীব উল্লা থান— তিনজনের একজন, অথবা সকলে মিলে। এখন সেই কথাবার্তা চলছে।'

সেরাত্রে অনেকক্ষণ অবধি মৌলানা আর কেরানী সায়েবেতে আফগান রাজনীতি নিয়ে আলোচনা, তর্কবিতর্ক হল।

সকালবেলা আবছর রহমান হাতে-সেঁকা রুটি, মুন আর বিনা ছুধ চিনিতে চা দিয়ে গেল। আমাদের অভ্যাস হয়ে গিয়েছে কিন্তু ভদ্রলোক কিছুই স্পর্শ করতে পারলেন না। প্রবাদ আছে, 'কাজীর বাড়ির বাঁদীও তিন কলম লিখতে পারে।' বুঝতে পারলুম, 'ব্রিটিশ রাজদূতাবাসের কেরানীও রাজভোগ খায়— এই ছভিক্ষেও।'

ছপুরের দিকে কেরানী সায়েবের সঙ্গে শহরে বেরলুম। বাচ্চার সেপাইয়ে সমস্ত শহর ভরে গিয়েছে। আর্কের পাশের বড় রাস্তায়

## साम विस्तरम

তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি— তিনি লিগেশনে যাবেন, আমি বাড়ি ফিরব— এমন সময় বলা নেই কওয়া নেই এক সঙ্গে শ' খানেক রাইফেল আমাদের চারপাশে গর্জন করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে দেখি, রাস্তার লোকজন বাহ্যজ্ঞানশৃত্য হয়ে যে যেদিকে পারে সেদিকে ছুটছে। আশ্রয়ের সন্ধানে নিশ্চয়ই, কিন্তু কে কোন্ দিকে যাচ্ছে তার প্রতি লক্ষ্য না করে। চতুর্দিকে বাচ্চার ডাকাত, তাই সবাই ছুটেছে দিশেহারা হয়ে।

বাচ্চার প্রথম আক্রমণের দিনে শহরে যা দেখেছিলুম তার সঙ্গে এর তুলনা হয় না। সেদিনকার কাবুলী তয় পেয়েছিল যেন বাঘের ডাক শুনে, এবারকার ত্রাস হঠাৎ বাঘের থাবার সামনে পড়ে যাবার। কেরানী সায়েব পেশাওয়ারের পাঠান। সাহসী বলে খ্যাতি আছে। তিনি পর্যন্ত আমাকে টেনে নিয়ে ছুটে চলেছেন—মুশকিল-আসানই জানেন কোন দিক দিয়ে। পাশ দিয়ে গা ঘেঁষে একটা ঘোড়া চলে গেল। নয়ানজুলিতে পড়তে পড়তে তাকিয়ে দেখি, ঘোড়-সওয়ারের পা জিনের পাদানে বেঁধে গিয়ে মাথা নিচের দিকে ঝুলছে আর ঘোড়ার প্রতি গ্যালপের সঙ্গে সঙ্গে মাথা রাস্তার শানে ঠোকর খাচ্ছে।

ততক্ষণে রাস্তার স্থর-রিয়ালিস্টিক ছবিটার এলোপাতাড়ি দাগ আমার মনে কেমন যেন একটা আবছা আবছা অর্থ এনে দিয়েছে। কেরানী সায়েবের হাত থেকে হাঁচকা টান দিয়ে নিজেকে খালাস করে দাঁড়িয়ে গেলুম। ছবিটার যে জিনিস আমার অবচেতন মন ততক্ষণে লক্ষ্য করে একটা অর্থ খাড়া করেছে, সে হচ্ছে যে ডাকুরা কাউকে মারার মতলবে, কোনো 'কৎলে আম্' বা পাইকারি কচু-কাটার তালে নয়— তারা গুলী ছু'ড়ছে আকাশের দিকে। কেরানী সায়েবের দৃষ্টিও সেদিকে আকর্ষণ করলুম।

#### प्राटम विद्याप

ততক্ষণে রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে শুধু বাচ্চার ডাকাত দল, কেরানী সায়েব আর আমি; বাদবাকি নয়ানজুলিতে, দোকানের বারান্দায়, না হয় কাবুল নদীর শক্ত বরফের উপর উচু পাড়ির গা ঘেঁষে।

তিন চার মিনিট ধরে গুলী চলল— আমরা কানে আঙুল দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। তারপর আবার সবাই এক একজন করে আশ্রয়স্থল থেকে বেরিয়ে এল। ডাকাতের দল ততক্ষণে হা হা করে হাসতে আরম্ভ করেছে— 'তাদের 'শাদীয়ানা' শুনে কাবুলের লোক এরকম ধারা ভয় পেয়ে গেল!' 'কিসের 'শাদীয়ানা'!' 'জানো না খবর, ইনায়েত উল্লা তখ্ ছেড়ে দিয়ে হাওয়াই জাহাজে করে হিন্দুস্থান চলে গিয়েছেন। তাই বাচ্চা— থুড়ি— বাদশাহ হবীব উল্লা খান হুকুম দিয়েছেন রাইফেল চালিয়ে 'শাদীয়ানা' বা বিজ্যোল্লাস প্রকাশ করার জন্ম।'

জিন্দাবাদ 'বাদশাহ' 'গাজী' হবীব উল্লাখান!

বর্বরদেশে নতুন দলপতি উদ্খলে বসলে নরবলি করার প্রথা আছে। আফগানিস্থানে এরকম প্রথা থাকার কথা নয়, তবু অনিচ্ছায় গোটা পাঁচেক নরবলি হয়ে গেল। 'শাদীয়ানা'র হাজার হাজার বুলেট আকাশ থেকে নামার সময় যাদের মাথায় পড়ল তাদের কেউ কেউ মরল— পুরু মীর আসলমী পাগড়ি মাথায় পাঁচানো ছিল না বলে।

পাগড়ি নিয়ে হেলাফেলা করতে নেই। গরীব আফগানের মামূলী পাগড়ি নিয়ে টানাহাঁচড়া করতে গিয়ে আমান উল্লার রাজমুকুট খনে পড়ল।

# উনচল্লিশ

ডাকাত সেটা কুড়িয়ে নিয়ে মাথায় পড়ল। মোল্লারা আশীর্বাদ করলেন।

পরদিন ফরমান বেরলো। তার মূল বক্তব্য, আমান উল্লা কাফির, কারণ সে ছেলেদের এলজেব্রা শেখাত, ভূগোল পড়াত, বলত পৃথিবী গোল। বিংশ শতাব্দীতে এ রকম ফরমান বেরতে পারে সে কথা কেউ সহজে বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু বাচ্চার মত ডাকাত যখন তখ্ং-নশীন হতে পারে তখন এরকম ফরমান আর অবিশ্বাস করার কোনো উপায় থাকে না। শুধু তাই নয়, ফরমানের তলায় মোল্লাদের সই ছাড়াও দেখতে পেলুম সই রয়েছে আমান উল্লার মন্ত্রীদের।

মীর আসলম বললেন, 'পেটের উপর সঙ্গীন ঠেকিয়া সইগুলো আদায় করা হয়েছে। না হলে বলো, কোন্ সুস্থ লোক বাচ্চাকে বাদশাহী দেবার ফরমানে নাম সই করতে পারে ?' রাগের চোটে তাঁর চোথ-মুখ তখন লাল হয়ে গিয়েছে, দাড়ি ডাইনে-বাঁয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। গর্জন করে বললেন, 'ওয়াজিব্-উল্-কংল্— প্রত্যেক মুসলমানের উচিত যাকৈ দেখা মাত্র কতল করা সে কি না বাদশাহ হল!'

আমি বললুম, 'আপনি যা বলছেন তা খুবই ঠিক; কিন্তু আশা করি এসব কথা যেখানে সেখানে বলে বেড়াচ্ছেন না।'

মীর আসলম বললেন, 'শোনো, সৈয়দ মুজতবা আলী, আমান উল্লার নিন্দা যথন আমি করেছি তথন সকলের সামনেই

#### प्राप्त विप्राप्त

করেছি; বাচ্চায়ে দকাওয়ের বিরুদ্ধে যা বলবার তাও আমি প্রকাশ্যে বলি। তুমি কি ভাবছ কাবুল শহরের মোল্লারা আমাকে চেনে না, ফরমানের তলায় আমার সই লাগাতে পারলে ওরা খুলী হয় না? কিন্তু ওরা ভালো করেই জানে যে, আমার বাঁ হাত কেটে ফেললেও আমার ডান হাত সই করবে না। ওরা ভালো করেই জানে যে, আমি ফতোয়া দিয়ে বসে আছি, "বাচ্চায়ে দকাও ওয়াজিব্-উল্-কংল— অবশ্য বধ্য"।

মীর আসলম চলে যাওয়ার পর মোলানা বললেন, 'যতদিন আফগানিস্থানে মীর আসলমের মত একটি লোকও বেঁচে থাকবেন ততদিন এ দেশের ভবিশ্রং সম্বন্ধে নিরাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই।'

আমি সায় দিয়ে বললুম, 'হক কথা, কিন্তু আমাদের ভবিদ্যুতের ভাবনা এই বেলা একটু ভেবে নিলে ভালো হয় না ?'

ত্ব'জনে অনেকক্ষণ ধরে ভাবলুম: কখনো মুখ ফুটে কখনো যার যার আপন মনে। বিষয়: বাচ্চা তার ফরমানে আমান উল্লা যে কাফির সে কথা সপ্রমাণ করে বলেছে, "এবং যেসব দেশী-বিদেশী মাস্টার প্রফেসর আমান উল্লাকে এ সব কর্মে সাহায্য করতো, তাদের ডিসমিস করা হল; স্কুল-কলেজ বন্ধ করে দেওয়া হল।"

শেষটায় মৌলানা বললেন, 'অত ভেবে কদ্দু হবে। আমরা ছাড়া আরো লোকও তো ডিসমিস হয়েছে— দেখাই যাক না তারা কি করে।' মৌলানার বিশ্বাস দশটা গাধা মিললে একটা ঘোড়া হয়।

কিন্তু এসব নিতান্ত ব্যক্তিগত কথা। আবু হোসেন নাটক যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা হয়ত ভাবছেন

# प्रतान विकास

যে, কাবুলে তখন জোর রগড়। কিন্তু ভবিশ্বতের ভাবনায় তখন আমীর ফকির সকলেরই রসকষ কাবুল নদীর জলের মত জমে গিয়ে বরফ হয়ে গিয়েছে। বাচ্চাও শহরবাসীকে সন্দেহের দোতুল-দোলায় বেশীক্ষণ দোলালো না। ছকুম হলো আমান উল্লার মন্ত্রীদের ধরে নিয়ে এসো, আর তাদের বাড়ি লুঠ করে।

সে লুঠ কিন্তিতে কিন্তিতে হল। বাচ্চার খাস-পেয়ারারা প্রথম খবর পেয়েছিল বলে তারা প্রথম কিন্তিতে টাকা-পয়সা, গয়নাগাঁটী দামী টুকিটাকি ছোঁ মেরে নিয়ে গেল। দ্বিতীয় কিন্তিতে সাধারণ ডাকাতরা আসবাবপত্র, কার্পেট, বাসন-কোসন, জামা-কাপড় বেছে বেছে নিয়ে গেল, তৃতীয় কিন্তিতে আর সব ঝড়ের মুখে উড়ে গেল— শেষটায় রাস্তার লোক কাঠের দরজা-জানালা পর্যন্ত ভেঙে নিয়ে গিয়ে শীত ভাঙালো।

মন্ত্রীদের থালি পায়ে বরফের উপর দাঁড় করিয়ে হরেক রকম সম্ভব অসম্ভব অত্যাচার করা হল গুপুধন বের করবার আশায়। তার বর্ণনা শুনে কাবুলের লোক পর্যস্ত শিউরে উঠেছিল— মৌলানা আর আমি শুধু মুখ চাওয়া-চাওয়ি করেছিলুম।

তারপর আমান উল্লার ইয়ারবন্ধি, ফৌজের অফিসারদের পালা। বন্ধ দোর-জানালা ভেদ করে গভীর রাত্রে চিৎকার আসত— ডাকু পড়েছে। সে আবার সরকারী ডাকু— তার সঙ্গেলড়াই করার উপায় নৈই, তার হাত থেকে পালাবার পথ নেই।

কিন্তু অভ্যাস হয়ে গেল— রাস্তার উপর শীতে জমে-যাওয়া রক্ত, উলঙ্গ মড়া, রাত্রে ভীত নরনারীর আর্ত চিংকার সবই সহা হয়ে গেল। কিন্তু আশ্চর্য, অভ্যাস হল না শুধু শুকনো রুটি, মুন আর বিনা হুধ চিনিতে চা খাওয়ার। মায়ের কথা মনে পড়ল; তিনি একদিন

বলেছিলেন, চা-বাগানের কুলীরা যে প্রচ্র পরিমাণে বিনা ছ্থা চিনিতে লিকার খায় সে পানের তৃপ্তির জন্ম নয়, ক্ষুধা মারবার জন্ম। দেখলুম অতি সত্যি কথা, কিন্তু শরীর অত্যন্ত তুর্বল হয়ে পড়ে। কাবুলে ম্যালেরিয়া নেই, থাকলে তারপর চা-বাগানের কুলীর যা হয়, আমারও তাই হত এবং তার পরমা গতি কোথায়, বাঙালীকে বৃঝিয়ে বলতে হয় না। মৌলানাকে জিজ্জেদ করলুম, 'না খেতে পেয়ে, বুলেট খেয়ে, ম্যালেরিয়ায় ভূগে, এ-তিন মার্গের ভিতর মরার পক্ষে কোনটা প্রশন্ততম বলো তো।'

মৌলানা কবিতা আওড়ালেন আরেক মৌলানার— কবি সাদীর—

চূন আহঙ্গে রফ্তন্ কুনদ্ জানে পাক্,

চি বর তথ্ৎ মুরদন্ চি বর্ সরে থাক্ ?

পরমায়ু যবে প্রস্তুত হয় মহাপ্রস্থান তরে

একই মৃত্যু— সিংহাসনেতে অথবা ধূলির পরে।

বাচ্চার ফরমান জারির দিন সাতেক পরে ভারতীয়, ফরাসী, জ্বর্মন শিক্ষক-অধ্যাপকেরা এক ঘরোয়া সভায় স্থির করলেন, স্থার ফ্রান্সিসকে তাদের হুরবস্থা নিবেদন করে হাওয়াই জাহাজে করে ভারতবর্ষে যাওয়ার জন্ম বন্দোবস্ত ভিক্ষা করা।

অধ্যাপকেরা বললেন, কাবুল থেকে বেরবার রাস্তা চতুর্দিকে বন্ধ; স্থার ফ্রান্সিস বললেন, হাঁ; অধ্যাপকেরা নিবেদন করলেন, কাবুলে কোনো ব্যাঙ্ক নেই বলে তাদের জমানো যা কিছু সম্বল তা পেশাওয়ারে এবং সে পয়সা আনাবার কোনো উপায় নেই; স্থার ফ্রান্সিস বললে, হুঁ; অধ্যাপকেরা কাতর অমুনয়ে জানালেন, ক্রী-পরিবার নিয়ে তাঁরা অনাহারে আছেন; সায়েব বললেন, অ;

অধ্যাপকেরা মরীয়া হয়ে বললেন, এখানে থাকলে তিলে তিলে মৃত্য: সায়েব বললেন, আ।

একদিকে ফুল্লরার বারমাসী, অন্তদিকে সায়েবের অ, আ করে বর্ণমালা পাঠ। ক্লাশ সিক্সের ছেলে আর প্রথম ভাগের খোকাবাব্ যেন একই ঘরে পড়াশোনা করছেন।

বর্ণমালা যখন নিতাস্তই শেষ হয়ে গেল তখন সায়েব বললেন, 'এখানকার ব্রিটিশ লিগেশন ইংলণ্ডের ব্রিটিশ সরকারের মুখপাত্র। ভারতবাসীদের স্থ-স্থবিধা রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ব্রিটিশ লিগেশনের কর্তব্য নয়। আমি যদি কিছু করতে পারি, তবে সেটা 'ফেবার' হিসেবে করব, আপনাদের কোনো রাইট নেই।'

যাত্রাগানে বিস্তর ত্বর্যোধন দেখেছি। সায়েবের চেহারার দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখি, না, কিছু কিছু গরমিল রয়েছে। ত্ব্যোধন 'ফেবার, রাইট' কোনো হিসেবেই পাঁচখানা গাঁ দিতে রাজী হননি, ইনি 'ফেবারেবল কনসিডারেশন' করতে রাজী আছেন।

এ অবস্থায় ঐকিষ্ণ হলে হয়ত তিনি বগল বাজিয়ে সুখবর দেবার জন্য পাগুব-শিবিরে ছুটে যেতেন, কিন্তু আমার মনে পড়ল যুধিষ্ঠিরের কথা। একটি মিথ্যে কথা বলবার জন্যে তাঁকে নরক দর্শন করতে হয়েছিল। ভাবলুম, এদিকে হুর্যোধন, ওদিকে বাচ্চায়ে সকাও, এর মাঝখানে যদি সাহস সঞ্চয় করে একটিবারের মত এই জীবনে সত্যি কথা বলে ফেলতে পারি তবে অস্তত একবারের মত অই জীবনে লাভ হলে হতেও পারে। বললুম, 'হাওয়াই জাহাজগুলো ভারতীয় পয়সায় কেনা, পাইলটরা ভারতীয় তনখা খায়, পেশাওয়ারের বিমানঘাঁটি ভারতের নিজস্ব— এ অবস্থায় আমাদের কি কোনো হক্ নেই ?' ব্রিটিশ লিগেশন যে ভারতীয় অর্থে তৈরি, সায়েব যে ভারতীয় নিমক খান, সেকথা আর ভক্ততা করে বললুম না।

সায়েব ভয়ন্কর চটে গেলেন, অধ্যাপকরাও ভয় পেয়ে গেলেন।
ব্রুলুম, জীবনমরণের ব্যাপার— ভারতীয়েরা কোনো গতিকে দেশে
ফিরে যেতে পেলে রক্ষা পান— 'মেহেরবানী, হক' নিয়ে নাহক তর্ক
করে কোনো লাভ নেই। বললুম, 'আমি যা বলেছি, সে আমার
ব্যক্তিগত মত। আমি নিজে কোনো 'ফেবার' চাইনে, কিন্তু আমার
ইচ্চা-অনিচ্চা যেন আর পাঁচজনের স্বার্থে আঘাত না করে।'

এর পর কথা কাটাকাটি করে আর কোনো লাভ নেই। আমার যা বক্তব্য সায়েব পরিষ্কার বৃঝতে পেরেছেন, আর সায়েবের বক্তব্য ভারতবাসীর কাছে কিছু নৃতন নয়— 'ফেবার' শব্দ দরখান্তে যিনি যত ইনিয়ে-বিনিয়ে লিখতে পারেন, তাঁকেই আমরা ভারতবর্ষে গেল এক শ' বছর ধরে ইংরিজীতে স্পুপণ্ডিত বলে সেলাম করে আসছি।

সেই সন্ধ্যায়ই খবর পেলুম, যে সব ভারতবাসী স্বদেশে ফিরে যেতে চান, তাঁদের একটা ফিরিস্তি তৈরি করা হয়েছে। সায়েব স্বহস্তে আমার নামে ঢ্যারা কেটে দিয়েছেন।

আবহুর রহমান এখন শুধু আগুনের তদারকি করে। বাদাম নেই যে, খোসা ছাড়াবে, কালি নেই যে, জুতো পালিশ করবে। না খেয়ে খেয়ে রোগা হয়ে গিয়েছে, দেখলে হুঃখ হয়।

মৌলানা শুতে গিয়েছেন। আবছর রহমান ঘরে ঢুকল। আমি বললুম, 'আবছর রহমান, সব দিকে তো ডাকাতের পাল রাস্তা বন্ধ করে আছে। পানশিরে যাবার উপায় আছে ?'

আবহুর রহমান আমার হু'হাত আপন হাতে তুলে নিয়ে শুধু চুমো খায়, আর চোখে চেপে ধরে; বলে, 'সেই ভালো হুজুর, সেই ভালো। চলুন আমার দেশে। এরকম শুকনো রুটি আর মুন খেলে হু'দিন বাদে আপনি আর বিছানা থেকে উঠতে পারবেন না।

#### प्राप्त विद्यारम

তার চেয়ে ভালো খাওয়ার জিনিষ আমাদেরই বাড়িতে আছে।
কিছু না হোক, বাদাম, কিসমিস, পেস্তা, আঞ্জীর, মোলায়েম পনীর,
আর হুজুর, আমার নিজের তিনটে হুম্বা আছে। আর একটি মাস,
জোর দেড় মাস, তারপর বরফ গলতে আরম্ভ করলেই আপনাকে
নদী থেকে মাছ ধরে এনে খাওয়াব। ভেজে, সেঁকে, পুড়িয়ে যেরকম আপনার ভালো লাগে। আপনি আমাকে মাছের কত গল্প
বলেছেন, আমি আপনাকে খাইয়ে দেখাব। আরামে শোবেন,
ঘুমবেন, জানলা দিয়ে দেখবেন—'

আবছর রহমানকে বাধা দিতে কষ্টবোধ হল। বেচারী অনেকদিন পরে আবার প্রাণ খুলে কথা বলতে আরম্ভ করেছে, পানশিরের
পুরানো স্বপ্নে নৃতন রঙ লাগিয়ে আমার চোখে চটক লাগাবার চেষ্টা
করছে; তার মাঝখানে ভোরের কাকের কর্কশ কা-কা করে তার
স্থথ-স্বপ্ন কেটে ফেলতে অত্যন্ত বাধো বাধো ঠেকল। বললুম, 'না,
আবছর রহমান, আমি যাব না, আমি বলছি, তুমি চলে যাও।
জানো তো আমার চাকরি গেছে, তোমাকে মাইনে দেবার টাকা
আমার নেই। ডাল-চাল ফুরিয়ে গিয়ে গমে এসে ঠেকেছে, তাও
তো আর বেশী দিন চলবে না। তুমি বাড়ি চলে যাও, খুদা যদি
ফের স্থাদিন করেন, তবে আবার দেখা হবে।'

ব্যাপারটা বুঝতে আবছর রহমানের একট্ সময় লাগল। যখন বুঝল, তখন চুপ করে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমারও মন খারাপ হয়ে গেল, কিন্তু করিই বা কি ? আবছর রহমানের সঙ্গে বহু সন্ধ্যা, বহু যামিনী কাটিয়ে বুঝতে পেরেছি যে, সে যদি নিজের থেকে কোনো জিনিস না বোঝে, তবে আমার যুক্তিতর্ক তার মনের কোনো কোণে ঠাঁই পায় না। আমার ব্যবস্থাটা যে তার আদপেই পছল হয়নি, সেটা বুঝতে পারলুম, কিন্তু আমি

#### क्षरण विकास

আশা করেছিলুম, সে আপত্তি জানাবে, আমি তাহলে তর্কাতর্কি করে তাকে খানিকটা শায়েস্তা করে নিয়ে আসব। দেখলুম তা নয়, সরল লোক আর সোজা স্থপারি গাছে, মিল রয়েছে; এক-বার পা হড়কালে আপত্তি-অজুহাতের শাখা-প্রশাখা নেই বলে সোজা ভূমিতলে অবতরণ।

খানিকক্ষণ পরে নিজের থেকেই ঘরে ফিরে এল। মাথা নিচু করে বলল, 'আপনি নিজের হাতে মেপে সকাল বেলা ছু'মুঠো আটা দেবেন। আমার তাইতেই চলবে।'

কি করে লোকটাকে বোঝাই যে, আমার অজানা নয় সে মাসখানেক ধরে ছ'মুঠো আটা দিয়েই ছবেলা চালাচ্ছে। আর খাবারের কথাই তো আসল কথা নয়— আমার প্রস্তাবে যে সে অত্যস্ত বেদনা অন্থভব করেছে, সেটা লাঘব করি কি করে? যুক্তিতর্ক তো র্থা— পূর্বেই বলেছি, ভাবলুম, মৌলানাকে ডাকি। কিন্তু ডাকতে হল না। আবহুর রহমান বলল, 'যখন সবকিছু পাওয়া যেত, তখন আমি এখানে যা খেয়েছি, আমার বাবা তার শশুর বাড়িতেও সেরকম খায়নি।' তারপর বেশ একট্ গলা চড়িয়ে বলল, 'আর আজ কিছু জুটছে না বলে আমাকে খেদিয়ে দিতে চান ? আমি কি এতই নিমকহারাম ?'

অনেক কিছু বলল। কিছুটা যুক্তি, বেশীর ভাগ জীবনস্মৃতি, অল্পবিস্তর ভং সনা, সবকিছু ছাপিয়ে অভিমান। কখনো বলে, 'দেরেশি করিয়ে দেননি', কখনো বলে, 'ন্তন লেপ কিনে দেননি— কাবুলের ক'টা সর্দারের ওরকম লেপ আছে, আমি গেলে বাড়ি পাহারা দেবে কে, আমাকে তাড়িয়ে দেবার হক্ আপনার সম্পূর্ণ আছে— আপনার আমি কি খেদমত করতে পেরেছি ?'

#### त्मत्म विद्यारम

ষেন পানশিরের বরফপাত। গাদা-গাদা, পাঁজা-পাঁজা। আমি বেন রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি, আর আমার উপর সে বরফ জমে উঠছে। আবছুর রহমানই আমাদের প্রথম পরিচয়ের দিন বলেছিল, তখন নাকি সেই বরফ-আস্তরণের ভিতর বেশ ওম বোধ হয়। আমিও আরাম বোধ করলুম।

কিন্তু না খেতে পেয়ে আবছর রহমানের পানশিরী তাগদ মিইয়ে গিয়েছে। সাত দিন ধরে বরফ পড়ল না— মিনিট থানেক বর্ষণ করেই আবছর রহমান থেমে গেল। আমি বললুম, 'তা তো বটেই, তুমি চলে গেলে আমাকে বাঁচাবে কে? অতটা ভেবে দেখিনি।'

আবছর রহমান তদ্দণ্ডেই খুশ। সরল লোককে নিয়ে এই হল মস্ত স্থবিধে। তক্ষুনি হাসিমুখে আগুনের তদারকিতে বসে গেল।

তারপর মন থেকে যে শেষ গ্লানিট্কু কেটে গিয়েছে সেটা পরিক্ষার বৃঝতে পারলুম শুতে যাবার সময়। তোষকের তলায় লেপ গুঁজে দিতে দিতে বলল, 'জানেন, সায়েব, আমি যদি বাড়ি চলে যাই তবে বাবা কি করবৈ ? প্রথম আমার কাছ থেকে একটা বুলেটের দাম চেয়ে নেবে; তাঁরপর আমাকে গুলী করে মারবে। কতবার আমাকে বলেছে, 'তোর মত হতভাগাকে মারবার জন্ম যে গাঁটের পয়সায় বুলেট কেনে সে তোর চেয়েও হতভাগা'।'

আমি বললুম, 'ও, তাই বৃঝি তুমি পানশির যেতে চাও না ? প্রাণের ভয়ে ?'

আবছর রহমান প্রথমটায় থতমত খেয়ে গেল। তারপর হাসল।
আমারও হাসি পেল— যে আবছর রহমান এতদিন ধরে শুঙ্কং কাষ্ঠং
তিষ্ঠতি অগ্রে রূপ ধারণ করে বিরাজ করত আমার আলবাল-সিঞ্চনে
সে যে একদিন রসবোধকিশলয়ে মুকুলিত হয়ে সরসতরুবর হবে
সে আশা করিনি।

আবছুর রহমান একখানা খোলা-চিঠি দিয়ে গেল; উপরে আমান উল্লাৱ পলায়নের তারিখ।

'কমরত ব্ শিকনদ---

এতদিন বাদে মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে। আগা আহমদের মাইনের পাঁচবছরের জমানো তিন শ' টাকা আর তার ভাইয়ের রাইফেল লোপাট মেরে আফ্রিদী মুল্লুকে চললুম। সেখানে গিয়ে পিতৃ-পিতামহের ব্যবসা ফাঁদব। শুনতে পাই খাইবারপাসের ইংরেজ অফিসার পাকড়ে পাকড়ে খালাসীর পয়সা আদায় করার প্রাচীন ব্যবসা উপযুক্ত লোকের অভাবে অত্যন্ত তুরবন্থায় পড়েছে।

কিন্তু আচ্ছা ইংরিজী জাননেওয়ালা একজন দোভাষীর আমার প্রয়োজন— আমার ইংরিজী বিছে তো জান! তোমার যদি কিছুমাত্র কাগুজ্ঞান থাকে তবে পত্রপাঠ জলালাবাদের বাজারে এসে আমার অনুসন্ধান করো। মাইনে? কাবুলে এক বছরে যা কামাও, আমি এক মাসে তোমাকে তাই দেব। কাবুলের ডাকাতের চাকর হওয়ার চেয়ে আমার বেরাদর হয়ে ইমান-ইনসাফে কামানো প্রসার বথরাদার হওয়া ঢের ভালো।

আমান উল্লা নেই— তবু ফী আমানিল্লা।#

দোস্ত মূহম্মদ

পু:। আগা আহমদ সঙ্গে আছে। কাঁধে আমান উল্লার বিলি করা একখানা উৎকৃষ্ট মাউজার রাইফেল।'

রাজা হয়ে ভিস্তিওয়ালার ডাকাত ছেলে ইচ্ছাঅনিচ্ছায় রাজ-প্রাসাদে কি রঙ্গরস করল তার গল্প আস্তে আস্তে বাজারময় ছড়াতে

\* 'আমান উল্লা' কথার অর্থ 'আলার আমানত' এবং 'ফী আমান ইলা'
 কথার অর্থ (তোমাকে) 'আলার আমানতে রাথলুম।'

#### स्मर्म विस्मरम

আরম্ভ করল। আধুনিক ঔপক্যাসিকের বালীগঞ্জের কাল্পনিক ডাইনিঙক্লমে পাড়াগেঁয়ে ছেলে যা করে তারই রাজসংস্করণ। নৃতনম্ব কিছু নেই— তবে একটা গল্প আমার বড় ভালো লাগল। মৌলানার কপি রাইট।

আমান উল্লা লগুনে পঞ্চম জর্জের সঙ্গে যে রোলস-রয়েস চড়ে কুচ-কাওয়াজ পালাপরবে যেতেন রাজা জর্জ সেই বজরার মত মোটর আমান উল্লাকে বিদায়-ভেট দেন। সে গাড়ি রাক্ষসের মত তেল খেত বলে আমান উল্লা পালাবার সময় সেখানা কাবুলে ফেলে যান।

বাচ্চা রাজা হয়ে বিশেষ করে সেই মোটরই পাঠাল বাস্তুর্গায়ে বউকে নিয়ে আসবার জন্ম। বউ নাকি তখন বাচ্চার বাচ্চার মাথার উকুন বাছছিল। সারা গাঁয়ের ছলুস্থুলের মাঝখানে বাচ্চার বউ নাকি ছাইভারকে বলল, 'তোমার মনিবকে গিয়ে বলো, নিজে এসে আমাকে খচ্চরে বসিয়ে যেন নিয়ে যায়।'

দিখিজয় করে বুদ্ধদেব যথন কপিলবস্তু ফিরেছিলেন তখন যশোধরা এমনি ধারা অভিমান করেছিলেন।

# চল্লিশ

ফরাসডাঙার জরিপেড়ে ধৃতি, গরদের পাঞ্জাবী আর ফুরফুরে রেশমি উড়ুনি পড়ে বসে আছি। কজিতে গোড়ে, গোঁফে আতর। চাকর ট্যাক্সি আনতে গিয়েছে— বায়স্কোপে যাব।

সত্যি নয়, তুলনা দিয়ে বলছি।

তথন যেমন ট্যাক্সির অপেক্ষা করা ভিন্ন অস্ত কোনো কাজে মন দেওয়া যায় না আমাদের অবস্থা হল তথন তাই। তফাত শুধু এই, স্থার ফ্রান্সিদের হাতে হাওয়াই ট্যাক্সি রয়েছে— কিন্তু সাঁঝের বেলা শিখ ড্রাইভার যে রকম মদমত্ত হয়ে 'চক্ষু ছুইড়া রাঙা কইরা, এড়া চিকৈর দিয়া' বলে 'নহী জায়েকে' সায়েব তেমনি স্বাধিকারপ্রমন্ত হয়ে বলছেন— চুলোয় যাকগে কি বলছেন।

অপেক্ষা করে করে একমাস কাটিয়ে দিয়েছি।

চা ফুরিয়ে গিয়েছে— ক্ষুদা মারবার আর কোনো দাওয়াই নেই। এখন শুধু রুটি আর মুন— মুন আর রুটি। রুটিতে প্রচুর পরিমাণ মুন দিলে শুধু রুটিতেই চলে কিন্তু ভোজনের পদ বাড়াবার জম্ম আবছর রহমান মুন রুটি আলাদা আলাদা করে পরিবেষণ করত।

সপ্তাহ তিনেক হল বেনওয়া সায়েব অ্যারোপ্লেন করে হিন্দু-স্থান চলে গিয়েছেন। পূর্বেই বলেছি, তিনি শান্তিনিকেতনে থেকে থেকে বাঙালী হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তা হলে কি হয়। পাসপোর্ট খানা তো ফরাসী দেশের— এবং তার রংটা তো সাদা। তাই ভারতীয় বিমানে তিনি জায়গা পেলেন বিনা মেহেন্নতে।

আমাদের তাতে বিন্দুমাত্র ছঃখ নেই কিন্তু সব ফরাসীর জন্ম তো আর এ রকম দরাজদিল হতে পারব না।

যাবার আগের দিন বেনওয়া বাড়িতে এসে মৌলানা আর আমাকে গোপনে এক টিন ফরাসী তরকারি দিয়ে যান— সার্ডিন টিনের সাইজ। বহুকাল ধরে কটি ভিন্ন অন্থ কোনো বস্তু পেটে পড়েনি; মৌলানাতে আমাতে সেই তরকারি গো-গ্রাসে গোস্ত-গেলার পদ্ধতিতে খেয়ে পেটের অস্থখে সপ্তাহ খানেক ভুগলুম। আমাদের ভুগস্তি অনেকটা গরীব চাষীর ম্যালেরিয়ায় ভোগার মত হল। চাষী যে রকম ভোগার সময় বিলক্ষণ বৃঝতে পারে কুইনিন ফ্রানো কিছুরই প্রয়োজন নেই, সাতদিন পেট ভরে খেতে পেলে ছনিয়ার কুল্লে জর ঝেড়ে ফেলে উঠতে পারবে, আমরা তেমনি ঠিক জানতুম, তিন দিন পেট ভরে খেতে পেলে আমাদেরও পেটের অস্থখ আমান উল্লার সৈত্য বাহিনীর মত কর্পূর হয়ে উবে যাবে।

সেই অনাহার আর অস্থথের দরুন মৌলানা আর আমার মেজাজ তথন এমনি তিরিক্ষি হয়ে গিয়েছে যে, বেরালটা কার্পেটের উপর দিয়ে হেঁটে গেলে তার শব্দে লাফ দিয়ে উঠি (অথচ স্নায়ু জিনিসটা এমনি অন্তুত যে, বন্দুকগুলীর শব্দে আমাদের নিদ্রা ভঙ্গ হয় না), কথায় কথায় ছ'জনাতে তর্ক লাগে, মৌলানার দিকে তাকালেই আমার মনে হয় ওরকম জঙলী দাড়ি মান্থ্য রাথে কেন, মৌলানা আমার চেহারা সম্বন্ধে কি ভাবতেন জানিনে, তবে প্রকাশ করলে খুব সম্ভব খুনোখুনি হয়ে যেত। মৌলানা পাঞ্জাবী কিন্তু আমিও তো বাঙাল।

মোলানা লোকটা ভারী কৃতর্ক করে। আমি যা বললুম সে কথা তাবং ছনিয়া স্প্রতির আদিম কাল থেকে স্বীকার করে আসছে। আমি বললুম, 'সরু চালের ভাত আর ইলিশমাছভাজার চেয়ে

উপাদের খান্ত আর কিছুই হতে পারে না।' মূর্থ বলে কি না বিরয়ানি-কুর্মা তার চেয়ে অনেক ভালো। পাঞ্চাবীর সঙ্কীর্ণমনা প্রাদেশিকতার আর কি উদাহরণ দিই বলুন। শান্তিনিকেতনে থেকেও লোকটা মানুষ হল না। যে নরাধম ইলিশমাছের অপমান করে তার মুখদর্শন করা মহাপাপ, অথচ দেখুন, বাঙালীর চরিত্র কী উদার, কী মহান;— আমি মোলানার সঙ্গে মাত্র তিন দিন কথা বন্ধ করে ছিলুম।

আর শীতটা যা পড়েছিল! বায়স্কোপে জব্বর গরমের ছ'হাজার ফুটা বর্ণনা দেখা যায়, কিন্তু মারাত্মক শীতের বয়ান তার তুলনায় বহুৎ কম। কারণ বায়স্কোপ বানানো হয় প্রধানতঃ সায়েবস্থবাদের জক্য আর তেনারা শীতের তক্লিফ বাবতে ওকিবহাল, কাজেই সে-জিনিস তাঁদের দেখিয়ে বক্স-আপিস ভরবে কেন ? আর যদি বা দেখানো হয় তবে শীতের সঙ্গে হামেশাই ঝড় বা ব্লিজার্ড জুড়ে দেওয়া যায়। কিন্তু আসলে যেমন কালবৈশাখা বিপজ্জনক হলেও তার সঙ্গে দিনের পর দিনের ১১২ ডিগ্রীর অত্যাচারের তুলনা হয় না, তেমনি বরফের ঝডের চেয়েও মারাত্মক দিনের পর দিনের ১০ ডিগ্রীর অত্যাচার।

জামা ধুয়ে রোদ্ধর শুকোতে দিলেন। জামার জল জমে বরফ হল, রোদ্ধরে সে জল শুকোনো দূরের কথা বরফ পর্যন্ত গলল না। রোদ থাকলেই টেম্পারেচার ফ্রিজিঙের উপরে ওঠে না। জামাটা জমে তখন এমনি শক্ত হয়ে গিয়েছে যে, এক কোণে ধরে রাখলে সমস্ত জামাটা খাড়া হয়ে থাকে। ঘরের ভিতরে এনে আশুনের কাছে ধরলে পর জামা চুবসে গিয়ে জবুথবু হয়।

বলবেন বানিয়ে বলছি, কিন্তু দেশ ভ্রমণের হলপ, দোতলা থেকে থুথু ফেললে সে-থুথু মাটি পোঁছবার পূর্বেই জমে গিয়ে পেঁজা বরফের মত হয়ে যায়। আবছর রহমান একদিন ছটো পোঁয়াজ

२२

#### म्हा विस्तर्भ

যোগার করে এনেছিল— খুদায় মালুম চুরি না ডাকাতি করে— কেটে দেখি পেঁয়াজের রদ জমে গিয়ে পরতে পরতে বরফের গুঁড়ো হয়ে গিয়েছে।

সেই শীতে জ্বালানী কাঠ ফুরোলো।

খবরটা আবছর রহমান দিল বেলা বারোটার সময়। বাইরের কড়া রৌজ তখন বরফের উপর পড়ে চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে, আমরা কিন্তু সে-সংবাদ শুনে ত্রিভূবন অন্ধকার দেখলুম। রোদ সন্তেও টেম্পারেচার তখন ফ্রিজিঙপয়েন্টের বহু নিচে।

সে রাত্রে গরম বানিয়ান, ফ্লানেলের শার্ট, পুল-ওভার, কোট. ইস্তক, ওভারকোট পরে শুলুম। উপরে ছখানা লেপ ও একখানা কার্পেট। মৌলানা তাঁর প্রিয়তম গান ধর্লেন,

'দারুণ অগ্নিবাণে

হৃদয় ত্ৰায় হানে—'

আমি সাধারণতঃ বেস্থ্রা পৌ ধরি। সেরাত্রে পারলুম না, আমার দাঁতে দাঁতে করতাল বাজছে।

জানালার ফাঁক দিয়ে বাতাস চুকে পর্দা সরিয়ে দিল। আকাশ তারায় তারায় ভরা। রবীন্দ্রনাথ উপমা দিয়ে বলেছেন,

> 'আমার প্রিয়া মেঘের ফাকে ফাকে সন্ধ্যা তারায় লুকিয়ে দেখে কাকে, সন্ধ্যাদীপের লুগু আলো স্মরণে তার আসে।'

ফরাসী কবি অশু তুলনা দিয়েছেন; আকাশের ফোঁটা ফোঁটা চোখের জল জমে গিয়ে তারা হয়ে গিয়েছে। আরেক নাম-না-জানা বিদেশী কবি বলেছেন; মৃতা ধরণীর কফিনের উপর সাজানো মোমবাতি গলে-যাওয়া জমে-ওঠা ফোঁটা ফোঁটা মোম তারা হয়ে গিয়েছে।

#### स्मर्थ विस्मर्थ

সব বাজে বাজে তুলনা, বাজে বাজে কাব্যি।

হে দিগম্বর ব্যোমকেশ, তোমার নীলাম্বরের নীলকম্বল যে লক্ষ লক্ষ তারার ফুটোয় ঝাঁজরা হয়ে গিয়েছে। তাই কি তৃমিও আমারই মতন শীতে কাঁপছ? কাবুলে যে শাশান জালিয়েছ তার আগুন পোয়াতে পারো না?

তিনদিন তিনরান্তির লেপের তলা থেকে পারতপক্ষে বেরইনি। চতুর্থ দিনে আবছর রহমান অনুনয় করে বলল, 'ওরকম একটানা শুয়ে থাকলে শরীর ভেঙে পড়বে সায়েব; একটু চলাফেরা করুন, গা গরম হবে।'

আমাদের দেশের গরীব কেরানীকে যেরকম ডাক্তার প্রাতর্ত্রমণ করার উপদেশ দেয়। গরীব কেরানীরই মতন আমি চিঁ চিঁ করে বললুম, 'বড্ড ক্ষিধে পায় যে। শুয়ে থাকলে ক্ষিদে কম পায়।'

ডাকাতি করলে আমি তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেব এ কথা আবছর রহমান জানত বলেই সে তখনো রাইফেল নিয়ে রাজভোগের সন্ধানে বেরোয়নি। আবছর রহমান মাথা নিচু করে চুপ করে চলে গেল।

বেরাল পারতপক্ষে বাস্তুভিটা ছাড়ে না। তিনদিন ধরে আমার বেরাল ছটো না-পাতা। তার থেকে বুঝলুম, আমার প্রতিবেশীরা নিশ্চয়ই আমার চেয়ে ভালো খাওয়া দাওয়া করছে। তারা বিচক্ষণ, রাষ্ট্রবিপ্লবে ওকিবহাল। গোলমালের গোড়ার দিকেই সব কিছু কিনে রেখেছিল।

শীতের দেশে নাকি হাতী বেশীদিন বাঁচে না। তবু আমান উল্লা শখ করে একটা হাতী পুষেছিলেন। কাবুলে কলাগাছ আনারস গাছ, বনবাদাড় নেই বলে সে কালো হাতীকে পুষতে প্রায় সাদা

হাতী পোষার থর্চাই লাগত। কাবুলে তখন কাঠের অভাব; তাই হাতী-ঘরে আর আগুন জালানো হত না। বাচ্চার ডাকাত ভাই-বেরাদরের শখ চেপেছে হাতী চাপার। সেই ফুর্দাস্ত শীতে তারা হাতীকে বের করেছে চড়ে নগরপ্রদক্ষিণ করার জন্ম। তাকিয়ে দেখি হাতীর চোখের কোণ থেকে লম্বা লম্বা আইসিক্ল্ বা বরফের ছুঁচ ঝুলছে— হাতীর চোখের আর্দ্রতা জমে গিয়ে।

আমি জানতুম, হাতীটা ত্রিপুরা থেকে কেনা হয়েছিল। ত্রিপুরার সঙ্গে সিলেটের বিয়ে-সাদী লেন-দেন বহুকালের— সিলেটের জমিদার খুন করে ফেরারী হলে চিরকালই ত্রিপুরার পাহাড়ে টিপরাদের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে।

হাতীটার কষ্ট আমার বুকে বাজলো। তখন মনে পড়ল রেমার্কের চাষা বন্দুকগুলী অগ্রাহ্য করে ট্রেঞ্চের ভিতর থেকে উঠে দাঁড়িয়েছিল, জখমি ঘোড়াকে গুলী করে মেরে তাকে তার যম্বণা থেকে নিষ্কৃতি দেবার জন্ম।

কুকুরের চোখেমুখে বেদনা সহজেই ধরা পড়ে। হাতীকে কাতর হতে কেউ কখনো দেখেনি, তাই তার বেদনাবোধ যখন প্রকাশ পায় তখন সে দৃশ্য বড় নিদারুণ।

আমান উল্লার প্রবিস্তর মোটরগাড়ি ছিল। বাচ্চার সঙ্গী সাথীরা সেই মোটরগুলো চড়ে চড়ে তিন দিনের ভিতর সব পেট্রল শেষ করে দিল। শহরের সর্বত্র এখন দামী দামী মোটর পড়ে আছে— যেখানে যে-গাড়ির পেট্রল শেষ হয়েছে বাচ্চার ইয়াররা সেখানেই সে গাড়ি ফেলে চলে গিয়েছে। জানলার কাঁচ পর্যস্ত তুলে দিয়ে যায়নি বলে গাড়িতে বৃষ্টি বরফ ঢুকছে; পাড়ার ছেলেপিলেরা গাড়ি নিয়ে ধাকাধাকি করাতে ত্র'-একটা নর্দমায় কাত হয়ে পড়ে আছে।

#### प्राप्त विकास

আমাদের বাড়ির সামনে একখানা আনকোরা বীয়ুইক ঝলমল্ করছে। আবছর রহমানের ভারী শখ গাড়িখানা বাড়ির ভিতরে টেনে আনার। বিদ্রোহ শেষ হলে চড়বার ভরসা সে রাখে।

আমান উল্লা তো সেই কোন্ ফরাসী রাজার মত 'আপ্রে মওয়া ল্য দেল্যুজ' (হম্ গয়া তো জগ গয়া) বলে কান্দাহার পালালেন, — আবছর রহমান বলে, 'আপ্রে ল্য দেল্যুজ, অতমবিল' (বক্তার পর পলিমাটি)।

আমাদের কাছে যেমন সব ব্যাটা গোরার মুখ একরকম মনে হয়, আবছর রহমানের কাছে তেমনি সব মোটরের এক চেহারা। কিছুতেই স্বীকার করবে না যে, 'দেল্যুজের' পর রাজ-বাড়ির লোক চোরাই-গাড়ির সন্ধানে বেরিয়ে গাড়িখানা চিনে নিয়ে সেখানা পুরবে গারাজে আর তাকে পুরবে জেলে।

অপ্টিমিস্ট।

কাবৃলে প্রায়ই ভূমিকম্প হয়। অনেকটা শিলঙের মত। হলে স্বাই ছুটে ঘর থেকে বেরোয়।

ত্বপুরবেলা জোর ভূমিকম্প হল। আমি আর মৌলানা তুই খাটে শুয়ে ধুঁকছি। কেউ খাট ছেড়ে বেরলুম না।

# একচল্লিশ

যেন অন্তহীন মহাকাল ভ্যাজর ভ্যাজর করার পর এক ভাষণ-বিলাসী আপন বক্তৃতা শেষ করে বললেন, 'আপনাদের অনেক মূল্যবান সময় অজানতে নষ্ট করে ফেলেছি বলে মাপ চাইছি। আমার সামনে ঘড়ি ছিল না বলে সময়ের আন্দাজ রাখতে পারিনি।' শ্রোভাদের একজন চটে গিয়ে বলল, 'কিন্তু সামনের দেয়ালে যে ক্যালেগুার ছিল, তার কি ? সেদিকে তাকালে না কেন ?'

মৌলানা আর আমি বহুদিন হল ক্যালেগুারের দিকে তাকানো বন্ধ করে দিয়েছি। তবু জমে-যাওয়া হাড় ক্ষণে ক্ষণে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, এখনো শীতকাল।

ইতিমধ্যে ফরাসী, জর্মন প্রভৃতি বিদেশী পুরুষেরা ভারতীয় প্লেনে কাবুল ত্যাগ করেছেন— স্ত্রীলোকেরা তো আগেই চলে গিয়েছিলেন। শেষটায় শুনলুম ভারতীয় পুরুষদের কেউ কেউ স্থার ফ্রান্সিসের ফেবারে স্বদেশে চলে যেতে পেরেছেন। আমার নামে তো ঢ্যারা, কাজেই মৌলানাকে বললুম, তিনি যদি প্লেনে চাপবার মোকা পান তবে যেন পিছন পানে না তাকিয়ে যুধিষ্টিরের মত সোজা পিতৃলোক চলে যান। অমুজ যদি অমুগ হবার স্থবিধে না পায় তবে তার জম্ম অপেক্ষা করলে ফল পিতৃলোকে প্রত্যাগমন না হয়ে পিতৃলোকে মহাপ্রয়াণই হবে। চাণক্য বলেছেন, উৎসবে, ব্যসনে এবং রাষ্ট্র-বিপ্লবে যে কাছে দাঁড়ায় সে বান্ধব। এস্থলে সে-নীতি প্রযোজ্য নয়, কারণ, চাণক্য স্বদেশে রাষ্ট্রবিপ্লবের কথাই ভাবছিলেন, বিদেশের চক্রব্যুহের খাঁচায় ইছরের মত না খেয়ে মরবার উপদেশ দেননি।

#### क्रांच विकास

অল্প অল্প জ্বরের অবচেতন অবস্থায় দেখি দরজা দিয়ে উর্দিপরা এক বিরাট মূর্তি ঘরে ঢুকছে। তুর্বল শরীর, মন্ত তুর্বল হয়ে গিয়েছে। ভাবলুম, বাচ্চায়ে সকাওয়ের জল্লাদই হবে; আমার সন্ধানে এখন আর আসবে কে ?

নাঃ। জর্মন রাজদ্তাবাসের পিয়ন। কিন্তু আমার কাছে কেন? ওদের সঙ্গে তো আমার কোনো দহরমমহরম নেই। জর্মন রাজদৃত আমাকে এই ছর্দিনে নিমন্ত্রণই বা করবেন কেন? আবার পইপই করে লিখেছেন, বড্ড জরুরী এবং পত্রপাঠ যেন আদি।

হু'মাইল বরফ ভেঙে জর্মন রাজদূতাবাস। যাই কি করে, আর গিয়ে হবেই বা কি ? কোনো ক্ষতি যে হতে পারে না সে-বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত, কারণ আমি বসে আছি সিঁড়ির শেষ ধাপে, আমাকে লাথি মারলেও এর নিচে আমি নামতে পারি না।

শেষটায় মৌলানার ধাক্কাধাক্কিতে রওয়ানা হলুম।

জর্মন রাজদ্তাবাস যাবার পথ স্থাদিনে অভিসারিকাদের পক্ষেবড়ই প্রশস্ত — নির্জন, এবং বনবীথিকার ঘনপল্লবে মর্মরিত। রাস্তার একপাশ দিয়ে কাবুল নদী এঁকেবেঁকে চলে গিয়েছেন; তারই রসে সিক্ত হয়ে হেথায় নব-কুঞ্জ, হোথায় পঞ্চ-চিনার। নিতাম্ভ অরসিকজনও কল্পনা করে নিতে পারে যে লুকোচুরি রসকেলির জম্ম এর চেয়ে উত্তম বন্দোবস্ত মামুষ চেষ্টা করেও করতে পারত না।

কিন্তু এ-ছর্দিনে সে-রাস্তা চোরডাকাতের বেহেশৎ, পদাতিকের গোরস্তান।

আবছর রহমান বেরবার সময় ছোট পিস্তলটা জোর করে ওভারকোটের পকেটে পুরে দিয়েছিল। নিতাস্ত ফিচেল চোর হলে এটা কাজে লেগে যেতেও পারে।

## क्तरण विकारण

এসব রাস্তায় হাঁটতে হয় সগর্বে, সদস্তে ডাইনে বাঁয়ে না তাকিয়ে, মাথা খাড়া করে। কিন্তু আমার সে তাগদ কোথায়? তাই শিষ দিয়ে দিয়ে চললুম এমনি কায়দায় যেন আমি নিত্যি-নিত্যি এ-পথ দিয়ে যাওয়া আসা করি।

পথের শেষে পাহাড়। বেশ উচুতে রাজদূতাবাস। সে-চড়াই ভেঙে যখন শেষটায় রাজদূতের ঘরে গিয়ে ঢুকলুম তখন আমি ভিজে ফ্যাকড়ার মত নেতিয়ে পড়েছি। রাজদূত মুখের কাছে ব্যাণ্ডির গেলাশ ধরলেন। এত হৃঃখেও আমার হাসি পেল, মুসলমান মরার পূর্বে মদ খাওয়া ছাড়ে, আমি মরার আগে মদ ধরব নাকি ? মাথা নাড়িয়ে অসমতি জানালুম।

জর্মনরা কাজের লোক। ভণিতা না করেই বললেন, 'বেনওয়া সায়েবের মুখে শোনা, আপনি নাকি জর্মনিতে পড়তে যাবার জক্ত টাকা কামাতে এদেশে এসেছিলেন ?'

'হ্যা।'

'আপনার সব টাকা নাকি এক ভারতীয় মহাজনের কাছে জমা ছিল, এবং সে নাকি বিপ্লবে মারা যাওয়ায় আপনার সব টাকা খোয়া গিয়েছে ?'

আমি বললুম, 'হাঁা।'

রাজদূত খানিকক্ষণ ভাবলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি বিশেষ করে কেন জর্মনিতেই যেতে চেয়েছিলেন, বলুন তো।'

আমি বললুম, 'শান্তিনিকেতন লাইব্রেরীতে কাজ করে ও বিশ্বভারতীর বিদেশী পণ্ডিতদের সংসর্গে এসে আমার বিশ্বাস হয়েছে যে, উচ্চশিক্ষার জন্ম আমার পক্ষে জর্মনিই সব চেয়ে ভালো হবে।'

#### प्रत्य विप्रत्य

এ ছাড়া আরো একটা কারণ ছিল, সেটা বললুম না।

রাজদূতেরা কখন খুশী কখন বেজ্ঞার হয় সেটা বোঝা গেলে নাকি তাঁদের চাকরী যায়। কাজেই আমি তাঁর প্রশ্নের কারণের তাল ধরতে না পেরে, বাঁয়াতবলা কোলে নিয়ে বসে রইলুম।

বললেন, 'আপনি ভাববেন না এই ক'টি খবর সঠিক জানবার জক্তই আপনাকে কষ্ট দিয়ে এখানে আনিয়েছি। আমি শুধু আপনাকে জানাতে চাই, আমাদারা যদি আপনার জর্মনি যাওয়ার কোনো স্থবিধা হয় তবে আমি আপনাকে সে সাহায়্য আনন্দের সঙ্গে করতে প্রস্তুত। আপনি বলুন, আমি কি প্রকারে আপনার সাহায়্য করতে পারি গ'

আমি অনেক ধন্থবাদ জানালুম। রাজদৃত উত্তরের অপেক্ষায় বসে আছেন, কিন্তু আমার চোথে কোনো পন্থাই ধরা দিচ্ছে না। হঠাৎ মনে পড়ে গেল— খোদা আছেন, গুরু আছেন— বললুম, 'জর্মন সরকার প্রতি বৎসর ছ'-একটি ভারতীয়কে জর্মনিতে উচ্চশিক্ষার জন্ম বৃত্তি দেন। তারই একটা যদি যোগাড় করে দিতে পারেন তবে—'

বাধা দিয়ে রাজদূত বললেন, 'জর্মন সরকার যদি একটি মাত্র বৃত্তি একজন বিদেশীকেও দেন তবে আপনি সেটি পাবেন, আমি কথা দিচ্ছি।'

আমি অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে বললুম, 'পোয়েট টেগোরের কলেজে আমি পড়েছি, তিনি খুব সম্ভব আমাকে সার্টিফিকেট দিতে রাজী হবেন।'

রাজদৃত বললেন, 'তাহলে আপনি এত কষ্ট করে কাব্ল এলেন কেন ? টেগোরকে জর্মনিতে কে না চেনে ?'

আমি বললুম, 'কিন্তু পোয়েট সবাইকে অকাভরে সার্টিফিকেট

দেন। এমন কি এক তেল-কোম্পানীকে পর্যস্ত সার্টিফিকেট দিয়েছেন যে, তাদের তেল ব্যবহার করলে নাকি টাকে চুল গজায়।'

রাজদৃত মৃত্হাস্থ করে বললেন, 'টেগোর, বড় কবি জানতুম, কিন্তু এত সন্থাদয় লোক সে-কথা জানতুম না।'

অক্স সময় হলে হয়ত এই খেই ধরে 'জর্মনিতে রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধের মালমশলা যোগাড় করে নিতৃম, কিন্তু আমার দেহ তখন বাড়ি ফিরে খাটে শোবার জন্ম আঁকুবাঁকু লাগিয়েছে।

উঠে দাঁড়িয়ে বললুম, 'এ ছর্দিনে যে আপনি নিজের থেকে আমার অনুসন্ধান করেছেন তার জন্ম আপনাকে ধন্মবাদ দেবার মত ভাষা আমি খুঁজে পাচ্ছিনে। বৃত্তি হলে ভালো, না হলেও আমি সয়ে নিতে পারব। কিন্তু আপনার সৌজন্মের কথা কখনো ভুলতে পারব না।'

রাজদূতও উঠে দাঁড়ালেন। শেকহ্যাণ্ডের সময় হাতে সহাদয়তার চাপ দিয়ে বললেন, 'আপনি নিশ্চয়ই বৃদ্ধিটা পাবেন। নিশ্চিম্ভ থাকুন।'

দূতাবাস থেকে বেরিয়ে বাড়িটার দিকে আরেকবার ভালো করে তাকালুম। সমস্ত বাড়িটা আমার কাছে যেন মধুময় বলে মনে হল। তীর্থের উৎপত্তি কি করে হয় সে-সম্বন্ধে আমি কখনো কোনো গবেষণা করিনি; আজ মনে হল, সহৃদয়তা, করুণা মৈত্রীর সন্ধান যখন এক মামুষ অস্থ মামুষের ভিতর পায় তখন তাঁকে কখনো মহাপুরুষ কখনো 'অবতার' কখনো 'দেবতা' বলে ডাকে এবং তাঁর পাদপীঠকে জড় জেনেও পূণ্যতীর্থ নাম দিয়ে অজরামর করে তুলতে চায়। এবং সে-বিচারের সময় মামুষ উপকারের মাত্রা দিয়ে কে 'মহাপুরুষ' কে 'দেবতা' সে-কথা যাচাই করে না, তার স্পর্শকাতর হৃদয় তখন কৃতজ্ঞতার বস্থায় সব তর্ক সব যুক্তি সব পরিপ্রেক্ষিত, সব পরিমাণজ্ঞান ভাসিয়ে দেয়।

#### प्रत्म विद्याभ

শুধু একটি পরিমাণজ্ঞান আমার মন থেকে তখনো ভেসে যায়নি এবং কম্মিন কালেও যাবে না—

যে ভদ্রলোক আমাকে এই ছর্দিনে শ্বরণ করলেন তিনি রাজ্বদৃত, স্থার ফ্রান্সিস হামফ্রিসও রাজ্বদৃত।

কিন্তু আর না। ভাবপ্রবণ বাঙালী একবার অনুভূতিগত বিষয়-বস্তুর সন্ধান পেলে মূল বক্তব্য বেবাক ভূলে যায়।

তিতিক্ষু পাঁঠক, এস্থলে আমি করজোড়ে আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি। জর্মন রাজদূতের সঙ্গে আমার যোগাযোগের কাহিনীটা নিতাস্ত ব্যক্তিগত এবং তার বয়ান ভ্রমণ-কাহিনীতে চাপানো যুক্তি-যুক্ত কি না সে-বিষয়ে আমার মনে বড় দ্বিধা রয়ে গিয়েছে। কিন্তু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার যে হিরয়য় পাত্রে সত্যস্বরূপ রস লুকায়িত আছেন তার ব্যক্তি-হিরণ আপন চাকচিক্য দিয়ে আমার চোখ এমনি ধাঁধিয়ে দিয়েছে যে, তাই দেখে আমি মুঝ, সে-পৃষণ কোথায় যিনি পাত্রখানি উন্মোচন করে আমার সামনে নৈর্ব্যক্তিক, আনন্দঘন, চিরস্তন রসসত্তা তুলে ধরবেন ?

বিপ্লবের একাদশী, ইংরেজ রাজদূতের বিদগ্ধ বর্বরতা, জর্মন রাজদূতের অ্যাচিত অনুগ্রহ অনাত্মীয় বৈরাগ্যে নিরীক্ষণ করা তো আমার কর্ম নয়।

জর্মন রাজদূতাবাস থেকে বেরিয়ে মনে পড়লো, বারো বংসর পূর্বে আফগানিস্থান যখন পরাধীন ছিল তখন আমীর হাবীব উল্লা রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপকে এই বাড়িতে রেখে অতিথিসংকার করেছিলেন। এই বাড়ির পাশেই হিন্দুস্থানের সম্রাট বাবুর বাদশার কবর। সে-কবর দেখতে আমি বছবার গিয়েছি, আজ যাবার কোনো প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু কেন জানিনে, পা ছখানা আমাকে সেই দিকেই টেনে নিয়ে গেল।

#### क्षरण विस्तरण

খোলা আকাশের নিচে কয়েকফালি পাথর দিয়ে বানানো অত্যস্ত সাদাসিদে কবর। মোগল সরকারের নগণ্যতম মুহুরিরের কবরও হিন্দুস্থানে এর চেয়ে বেশী জৌলুশ ধরে। এ কবরের তুলনায় পুত্র হুমায়ুনের কবর তাজমহলের বাড়া। আর আকবর জাহাঙ্গীর যে-সব স্থাপত্য রেখে গিয়েছেন সে সব তো বাবুরের স্বপ্নও ছাড়িয়ে যায়।

বাবুরের আত্মজীবনী যাঁরা পড়েছেন তাঁরা এই কবরের পাশে দাঁড়ালে যে অনুভূতি পাবেন সে-অনুভূতি হুমায়্ন বা শাহজাহানের কবরের কাছে পাবেন না। বাবুর মোগলবংশের পত্তন করে গিয়েছেন এবং আরো বহু বহু বীর বহু বহু বংশের পত্তন করে গিয়েছেন কিন্তু বাবুরের মত সুসাহিত্যিক রাজা-রাজড়াদের ভিতর তো নেই-ই সাধারণ লোকের মধ্যেও কম। এবং সাহিত্যিক হিসেবে বাবুর ছিলেন অত্যন্ত সাধারণ মাটির মানুষ এবং সেই তন্ত্রটি তাঁর আত্মজীবনীর পাতায় পাতায় বার বার ধরা পড়ে। কবরের কাছে দাঁড়িয়ে মনে হয় আমি আমারই মত মাটির মানুষ, যেন এক আত্মজনের সমাধির কাছে এসে দাঁড়িয়েছি।

আমাদের দেশের একজন ঐতিহাসিক সীজারের আত্মজীবনীর সঙ্গে বাব্রের আত্মজীবনীর তুলনা করতে গিয়ে প্রথমটির প্রশংসা করেছেন বেশী। তাঁর মতে বাব্রের আত্মজীবনী এপ্রেণীর লেখাতে দ্বিতীয় স্থান পায়। আমি ভিন্ন মত পোষণ করি। কিন্তু এখানে সেতর্ক জুড়ে পাঠকুকে আর হ্যারান করতে চাইনে। আমার বক্তব্য শুধু এইটুকু: ছটি আত্মজীবনীই সাহিত্যসৃষ্টি, নীরস ইতিহাস নয়। এর মধ্যে ভালো মন্দ বিচার করতে হলে ঐতিহাসিক হবার কোনো প্রয়োজন নেই। যে-কোনো রসজ্ঞ পাঠক নিজের মুখেই ঝাল খেয়ে নিতে পারবেন। তবে আপশোস শুধু এইটুকু, বাবুর তাঁর কেতাব জগতোই তুর্কীতে ও সীজার লাতিনে লিখেছেন বলে বই ছ'খানি মূলে

পড়া আমাদের পক্ষে সোজা নয়। সান্ত্রনা এইটকু যে, আমাদের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিকও কেতাব ছ'খানা অমুবাদে পড়েছেন।

পর্বেই বলেছি কবরটি অত্যন্ত সাদামাটা এবং এতই অলঙ্কার-বর্জিত যে, তার বর্ণনা দিতে পারেন শুধু জবরদন্ত আলঙ্কারিকই। কারণ, বাবুর তাঁর দেহাস্থি কিভাবে রাখা হবে সে সম্বন্ধে এতই উদাসীন ছিলেন যে, নূর-ই-জহানের মত

'গরীব-গোরে দীপ জ্বেল না ফল দিও না

কেউ ভূলে—

শামা পোকার না পোডে পাথ, দাগা না পায়

বুলবুলে।'

( সভোজনাথ দত্ত )

কবিত্ব করেন নি. বা জাহান-আরার মত

বহুমূল্য আভরণে করিয়ো না স্থসচ্ছিত

কবর আমার

তণশ্রেষ্ঠ আভরণ দীনা আত্মা জাহান-আরা সমাট কথাব।\*

বলে পাঁচজনকে সাবধান করে দেবার প্রয়োজনও বোধ করেননি। তবে একথা ঠিক, তিনি তাঁর শেষ শয্যা যেমন কর্মভূমি ভারতবর্ষে গ্রহণ করতে চাননি ঠিক তেমনি জন্মভূমি ফরগনাকেও মৃত্যুকালে স্মরণ করেননি।

যীশুখীই বলেছেন---

"The foxes have holes and the birds of the air have nests; but the Son of man hath not where to lay his head."

অহবাদকের নাম ভূলে যাওয়ায় তাঁর কাছে লক্ষিত আছি।

## রবীন্দ্রনাথও বলেছেন---

বিশ্বজ্বগৎ আমারে মাগিলে
কে মোর আত্মপর ?
আমার বিধাতা আমাতে জাগিলে
কোথায় আমার ঘর ?

জীবিতাবস্থায়ই যখন মহাপুরুষের আশ্রায়স্থল নেই তখন মৃত্যুর পর তার জন্মভূমিই বা কি আর মৃত্যুস্থলই বা কি ?

ইংরিজী 'সার্ভে' কথাটা গুজরাতীতে অমুবাদ করা হয় 'সিংহাবলোকন' দিয়ে। 'বাবুর' শব্দের অর্থ সিংহ। আমার মনে হল এই উচু পাহাড়ের উপর বাবুরের গোর দেওয়া সার্থক হয়েছে। এখান থেকে সমস্ত কাবুল উপত্যকা, পূর্বে ভারতমুখী গিরিশ্রোণী, উত্তরে ফরগনা যাবার পথে হিন্দুকুশ, সব কিছু ডাইনেবাঁয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে সিংহাবলোকনে দেখছেন সিংহরাজ বাবুর।

নেপোলিয়নের সমাধি-আন্তরণ নির্মাণ করা হয়েছে মাটিতে গর্ত করে সমতলভূমির বেশ খানিকটা নিচে। স্থপতিকে এরকম পরিকল্পনা করার অর্থ বোঝাতে অনুরোধ করা হলে তিনি উত্তরে বলেছিলেন, 'যে-সম্রাটের জীবিতাবস্থায় তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালে সকলকেই মাথা হেঁট করতে হত, মৃত্যুর পরও তাঁর সামনে এলে সব জাতিকে যেন মাথা নিচু করে তাঁর শেষ-শ্যা দেখতে হয়।'

ফরগনার গিরিশিখরে দাঁড়িয়ে যে-বাবুর সিংহাবলোকন দিয়ে জীবনযাত্রা আরম্ভ করেছিলেন, যে-সিংহাবলোকনদক্ষতা বাবুরের শিরে হিন্দুস্থানের রাজমুকুট পরিয়েছিল সেই বাবুর মৃত্যুর পরও কি সিংহাবলোকন করতে চেয়েছিলেন ?

জীবনমরণের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তাই কি বাব্র কাবুলের গিরিশিখরে দেহান্থি রক্ষা করার শেষ আদেশ দিয়েছিলেন ?

### प्राप्त विद्वारम

কিন্তু কি পরস্পরবিরোধী প্রলাপ বকছি আমি? একবার বলছি বাবুর তাঁর শেষশযা। সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন আর তার পরক্ষণেই ভাবছি মৃত্যুর পরও তিনি তাঁর বিহারস্থলের সম্মোহন কাটিয়ে উঠতে পারেননি। তবে কি মামুষের চিন্তা করার কল মগজে নয়, সেটা কি পেটে? না-খেতে পেয়ে সে যন্ত্র স্টিয়ারিঙ ভাঙা মোটরের মত চতুর্দিকে এলোপাতাভি ছটোছটি লাগিয়েছে?

পিছন ফিরে শেষ বারের মত কবরের দিকে তাকাতে আমার মনের সব দ্বন্দ্বের অবসান হল। বরফের শুভ্র কম্বলে ঢাকা ফকীর বাবুর খোদাতালার সামনে সজ্জদা (ভূমিষ্ট প্রণাম) নিয়ে যেন অস্তরের শেষ কামনা জানাচ্ছেন। কি সে কামনা প

ইংরেজ-ধর্ষিত ভারতের জন্ম মৃক্তি-মোক্ষ-নজাত কামনা করছেন। শিবাজী-উৎসবে গুরুদেব গেয়েছিলেন.

'মৃত্যু সিংহাসনে আজি বসিয়াছ অমরমূরতি সমুন্নত ভালে

যে রাজকীরিট শোভে লুকাবে না তার দিব্যজ্যোতি কভু কোনোকালে।

তোমারে চিনেছি আজি চিনেছি চিনেছি হে রাজন,

তুমি মহারাজ

তব রাজকর লয়ে আটকোটি বঙ্গের নন্দন

দাঁড়াইবে আজ॥'

প্রথম সেটি আবৃত্তি করলুম; তারপর কুরানশরীকের আয়াত পড়ে, পরলোকগত আত্মার সদ্গতির জন্ম মোনাজাত করে পাহাড় থেকে নেমে নিচে 'বাবুর-শাহ' গ্রামে এলুম।

শুনেছি মানস-সরোবর যাবার পথে নাকি তীর্থযাত্রীরা অসহ্য কষ্ট

সত্ত্বেও মরে না,—মরে ফেরার পথে— শীত, বরফ, পাহাড়ের চড়াই-ওৎড়াই সহা হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও। তথন নাকি তাদের সম্মুখে আর কোনো কাম্যবস্তু থাকে না বলে মনের জ্যোর একদম লোপ পেয়ে যায়। ফিরে তো যেতে হবে সেই আপন বাসভূমে, দৈনন্দিন হংখ্যন্ত্রণা, আশানিরাশার একটানা জীবন স্রোতে। এ-বিরাট অভিজ্ঞতার পর সে-পতন এতই ভয়াবহ বলে মনে হয় যে, তখন সামাস্থতম সঙ্কটের সামনে তীর্থযাত্রী ভেঙে পড়ে আর বরফের বিছানায় সেই যে শুয়ে পড়ে তার থেকে আর কখনো ওঠে না।

আমার পা আর চলে না। কোমর ভেক্ষে পড়ছে। মাথা ঘুরছে।
শীতে হাতপায়ের আঙ্গুলের ডগা জমে আসছে। কান আর
নাক অনেকক্ষণ হল সম্পূর্ণ অচেতন হয়ে গিয়েছে। জোরে হেঁটে
যে গা গরম করব সে শক্তি আমার শরীরে আর নেই।

নির্দ্ধন রাস্তা। হঠাৎ মোড় ঘুরতেই সামনে দেখি উল্টো দিক থেকে আসছে গোটাআষ্টেক উর্দীপরা সেপাই। ভালো করে না তাকিয়েই বৃধতে পারলুম, এরা বাচ্চায়ে সকাওয়ের দলের ডাকাত — আমান উল্লার পলাতক সৈক্তদের ফেলে-দেওয়া উর্দী পরে নয়া শাহানশাহ বাদশার ভূঁইকোঁড় ফোজের গণ্যমাক্ত সদক্ত হয়েছেন। পিঠে চকচকে রাইফেল ঝোলানো, কোমরে বুলেটের বেল্ট আর চোথে মুখে যে ক্রের, লোলুপ ভাব তার সঙ্গে তুলনা দিতে পারি এমন চেহারা আমি জেলের বাইরে ভিতরে কোথাও দেখিনি। জীবনের বেশীর ভাগ এরা কাটিয়েছে লোকচক্ষুর অন্তর্মালে, হয় গোরস্তানে নয় পর্বতগুহার আধা-আলো-অন্ধকারে। পুঞ্জীভূত আশুক্ষ পুরীষস্তৃপকে শৃকর উল্টেপাল্টে দিলে যে বীভৎস ফ্র্র্যন্ধ বেরোয় রাষ্ট্রবিপ্লবে উৎক্ষিপ্ত এই দস্মাদল আমার সামনে সেই রূপ সেই গন্ধ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করল।

### দ্বেশে বিদ্বেশে

ডাকাতগুলোর গায়ে ওভারকোট নেই। সেই লোভেতেই তো তারা আমাকে খুন করতে পারে। নির্জন রাস্তায় নিরীহ পথিককে খুন করে তার সব কিছু লুটে নেওয়া তো এদের কাছে কোনো নৃতন পুণ্যসঞ্চয় নয়।

আমার পালাবার শক্তি নেই, পথও নেই। তার উপরে আমি গাঁয়ের ছেলে। বাঘ দেখলে পালাই, কিন্তু বুনো শ্রোরের সামনে থেকে পালাতে কেমন যেন ঘেন্না বোধ হয়। পালাই অবশ্য তুই অবস্থাতেই।

আমার থেকে ডাকাতরা যখন প্রায় দশ গজ দ্রে তখন তাদের সর্দার হঠাৎ হুকুম দিল 'দাঁড়া'! সঙ্গে সঙ্গে আটজন লোক ডেড হল্ট্ করলো। দলপতি বলল, 'নিশান কর্'। সঙ্গে সঙ্গে আট-খানা রাইফেলের গোল ছাঁাদা আমার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকালো।

ততক্ষণে আমিও থমকে দাঁড়িয়েছি কিন্তু তারপর কি হয়েছিল আমার আর ঠিক ঠিক মনে নেই।

আমার শ্বরণশক্তির ফিল্ম পরে বিস্তর ডেভালাপ করেও তার থেকে এতটুকু আঁচড় বের করতে পারেনি। আমার চৈতন্তের শাটার তথন বিলকুল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বলে মনের স্থপার ডবল এক্সও কোনো ছবি তুলতে পারেনি।

আটখানা রাইফেলের অন্ধকোটর আমার দিকে তাকিয়ে আর আমি ঠায় দাঁড়িয়ে, এ দৃশ্যটা আমি তারপর বারকয়েক স্বপ্নেও দেখছি কাজেই আজ আর হলপ করে বলতে পারব না কোন্ ঘটনা কোন্ চিস্তাটা সত্যি 'বাবুর শাহ' গ্রামের কাছে বাস্তবে ঘটেছিল আর কোনটা স্বপ্নের কল্পনা মাত্র।

আবছা আবছা শুধু একটি কথা মনে পড়ছে, কিন্তু আবার বলছি হলপ করতে পারব না।

## प्राप्त विप्राप्त

আমার ডান হাত ছিল ওভারকোটের পকেটে ও তাতে ছিল আবহুর রহমানের গুঁজে দেওয়া ছোট্ট পিস্তলটি। একবার বোধ করি লোভ হয়েছিল সেই পিস্তল বের করে অস্ততঃ এক ব্যাটা বদমাইশকে খুন করার। মনে হয়েছিল, মরব যথন নিশ্চয়ই তখন স্বর্গে যাবার পুণ্টোও জীবনের শেষ মুহুর্তে সঞ্চয় করে নিই।

আজ আমার আর হৃঃথের সীমা নেই, কেন সেদিন গুলী করলুম না।

'পাগলা' বাদশা মুহম্মদ তুগলুক তাঁর প্রজাদের ব্যবহারে, এবং প্রজারা তাঁর ব্যবহারে এতই তিতবিরক্ত হয়ে উঠেছিল যে, তিনি যখন মারা গেলেন তখন তুগলুকের সহচর ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বরনী বলেছিলেন, 'মৃত্যুর ভিতর দিয়ে বাদশা তাঁর প্রজাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলেন, প্রজারা বাদশার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেল।'

সেদিন পুণ্যসঞ্চয়ের লোভে যদি গুলী চালাভুম তা হলে সংসারের পাঁচজন আমার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতেন, আমিও তাঁদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতুম।

হঠাৎ শুনি অট্টহাস্ত। 'তরসীদ', 'তরসীদ', স্বাই চেঁচিয়ে বলেছে, 'তরসীদ'— অর্থাৎ 'ভয় পেয়েছে, ভয় পেয়েছে, লোকটা ভয় পেয়েছে রে।' আর সঙ্গে সঙ্গে সবাই হেসে কুটিকুটি। কেউ মোটা গলায় থক্ থক্ করে, ক্রেউ বন্দুকটা বগলদাবায় চেপে খ্যাক খ্যাক করে, কেউ ড্রইংরুমবিহারিণীদের মত ছ'হাত তুলে কলরব করে, আর ছ'-একজন আমার দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে মিটমিটিয়ে।

একজন হেঁড়ে গলায় বলল, 'এই মুরগীটাকে মারার জন্ম আটটা বুলেটের বাজে থর্চা! ইয়া আল্লা!'

আমার দৈর্ঘ্যপ্রস্থের বর্ণনা দেব না, কারণ গড়পড়তা বাঙালীকে 'মুরগী' বলার হক্ এদের আছে।

### क्रांच विकारण

'মূরগী' হই আর মোরগই হই আমি কসাইয়ের হাত থেকে খালাস পাওয়া মূরগীর মত পালাতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু পেটের ভিতর কি রকম একটা অন্তুত ব্যথা আরম্ভ হয়ে যাওয়াতে অতি আন্তে আন্তে বাড়ির দিকে চলতে আরম্ভ করলুম।

আফগান রসিকতা হাস্তরস না রুদ্ররসের পর্যায়ে পড়ে সে বিচার আলঙ্কারিকেরা করবেন। আমার মনে হয় রসটা বীভংসতা-প্রধান বলে 'মহামাংসের' ওজনে এটাকে 'মহারস' বলা যেতে পারে।

কিন্তু এই আমার শেষ পরীক্ষা নয়।

বাড়ি থেকে ফার্লংখানেক দ্রে আরেকদল ডাকাভের সঙ্গে দেখা; কিন্তু এদের সঙ্গে নৃতন ঝকমকে য়ুনিফর্ম-পরা একটি ছোকরা অফিসার ছিল বলে বিশেষ ছশ্চিস্তাগ্রস্ত হলুম না। দলটা যখন কাছে এসেছে, তখন অফিসারের মুখের দিকে তাকিয়ে তাকে যেন চেনা চেনা বলে মনে হল। আরে! এ-তো ছু' দিন আগেও আমার ছাত্র ছিল। আর পড়াশোনায় এতই ডডনং এবং আকাটমুর্থ ছিল যে, তাকেই আমি আমার মাস্টারি জীবনে বকাঝকা করেছি সবচেয়ে বেশী।

সেই কথাটা মনে হতেই আমি আবার আটটা রাইফেলের চোঙা চোখের সামনে দেখতে পেলুম। ডাইনে গলি ছিল; বেয়াড়া ঘুড়ির মত গোত্তা খেয়ে সেদিকে ঢুঁ দিলুম। ছেলেটা যদি দাদ তোলার তালে থাকে, তবে অকা না হোক কপালে বেইজ্জতি তো নিশ্চয়ই। হে মুরশিদ, কি কুক্ষণেই না এই ছশমনের পুরীতে এসেছিলুম। হে মৌলা আলীর মেহেরবান, আমি জোড়া বকরী—

পিছনে শুনি মিলিটারি বুটের ছুটে আসার শব্দ। তবেই হয়েছে। মুরশিদ, মৌলা সকলেই আমাকে ত্যাগ করেছেন।

## तारमं विसारम

ইংরিজী প্রবাদেরই তবে আশ্রয় নিই— 'ইভ্ন দি ওয়ার্ম টার্নস।'
ঘুরে দাঁড়ালুম। ছেলেটা চেঁচাছে 'মুআল্লিম সায়েব।' কাছে এসে আবছর রহমানী কায়দায় সে আমার হাতছ'খানা তুলে ধরে বার বার চুমো খেল, কুশল জিজ্ঞেস করল এবং
শেষটায় বেমকা ঘোরাঘুরির জন্ম মুরুবির মত ঈষং তম্বীও করল।
আমি - 'হেঁ হেঁ, বিলক্ষণ, বিলক্ষণ, তা আর বলতে, অল্হম্ছলিল্লা,
অল্হম্ছলিল্লা, তওবা তওবা' বলে গেলুম— কখনো তাগ-মাফিক
ঠিক জায়গায়, কখনো ভয়ের ধকল কাটাতে গিয়ে উল্টো-পান্টা।

কাঁড়া কেটে যাওয়ায়, আমারও সাহস বেড়ে গিয়েছে। জিজ্জেস করলুম, 'এ বেশ কোথায় পেলে, বংস ?'

বাবুর-শাহ পাহাড়ের মত বুক উচু করে বংস বলল, 'কর্নাইল শুদুমু' অর্থাৎ আমি কর্নেল হয়ে গিয়েছি।

ইয়া আল্লা! উনিশ বছর বয়সে রাতারাতি কর্নেল। আমাদের স্বরেশ বিশ্বাস— চেনার মধ্যে তো উনিই আমাদের নীলমণি— তো এত বড় কসরং দেখাতে পারেননি। আমার লোভ বেড়ে গেল। শুধালুম, 'জেনরাইল হবার দিল্লী কতদূর ?'

গম্ভীরভাবে বললে, 'দূর নীস্ত্।'

খুদাতালা মেহেরবান, বিপ্লবটা বড়ই পয়মন্ত।

কর্নেল সায়েব বৃদ্ধিয়ে বললেন, 'আমীর হবীব উল্লাখান আমার পিসির দেবরের মামাশশুর।'

সম্পর্কটা ঠিক কি বলেছিল, আমার মনে নেই, তবে এর চেয়ে ঘনিষ্ঠ নয়। আমি অত্যস্ত গর্ব করলুম; ধশু আমার মাস্টারি, ধশু আমার শিশু, ধশু এ বিপ্লব, ধশু এ উপবাস। আমার শিশু রাতারাতি কর্নেল হয়ে গেল। রবীন্দ্রনাথও ঠিক এই অবস্থায়ই গেয়েছিলেন—

### प्रांच विप्रांच

'এতদিনে জানলেম, যে কাঁদন কাঁদলেম সে কাহার জন্ম ধস্য এ-জাগরণ, ধস্য এ-ক্রন্দন, ধস্থা রে ধস্থা !'

স্থির করলুম, ফুরসং পাওয়া মাত্রই 'প্রবাসী'তে 'বঙ্গের বাহিরে বাঙালী' পর্যায়ে আমার কীর্তির খবরটা পাঠাতে হবে।

বললুম, 'তাহলে বংস, যদি অনুমতি দাও তবে বাড়ি যাই।'

মিলিটারি কণ্ঠে বলল, 'আপনাকে বাড়ি পৌছিয়ে দিচ্ছি। রাস্তায় অনেক ডাকু।' বলে অজানায় সে আপন সঙ্গীদের দিকেই তাকালো। তাই সই। দান উল্টে গিয়েছে। এখন তুমি গুরু, আমি শিয়া।

আমাকে বাড়িতে পৌছিয়ে দিয়ে আমার বসবার ঘরে কর্নেল হ'দণ্ড রসালাপ করলেন, আমান উল্লাকে শাপমন্তি ও মৌলানাকে মিলিটারি স্ট্রাটেজি সম্বন্ধে তালিম দিলেন।

আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাবার সময় কর্নেল আবছর রহমানের খাস-কামরায় চুকল। কাবুলের ছাত্রেরা গুরুগৃহে ভৃত্যের সঙ্গে ধুমপান করে। কিন্তু আবছর রহমান তো বিপদে পড়ল, বহুকাল থেকে তার তামাক বাড়ন্ত। লোকটা আবার ধাপ্পা দিতে জানে না,— আমার সঙ্গে এতদিন থেকেও। কিন্তু তাতে আশ্চর্য হবারই বা কি ? বনমালীও গুরুদেবের সঙ্গে বাস করে কবিতা লিখতে শেখেনি।

মৌলানা বললেন, 'সমস্ত সকাল কাটালুম ব্রিটিশ লিগেশন আর বাচ্চার পররাষ্ট্র-দফ্তরে। কান্নাকাটিও কম করিনি। দাড়িতে

হাত রেখে শপথ করে বললুম, 'গু'মাস হল শুকনো রুটি ছাড়া আর কিছু পেটে পড়েনি। আসছে পরশু থেকে সে-রুটিও আর জুটবে না।' ব্রিটিশ লিগেশনে বললুম, 'কাবুলের পিঁজরা থেকে মুক্তি দাও'। পররাষ্ট্র-দফতরে বললুম, 'গু'মুঠো অন্ন দাও'।'

আমি বললুম, 'পররাষ্ট্র-দফতর আর মুদির দোকান এক প্রতিষ্ঠান নাকি ? তোমার উচিত ছিল বলা—

'মুরগে সইয়াদ তু অম্ ইফতাদে অম্ দর দামে ইশ্ক্। ইয়া ব্ কুশ্, ইয়া দানা দেহ্ অজ কফস আজাদ কুন॥'

'পাখির মতন বাঁধা পড়ে গেছি কঠিন প্রেমের ফাঁদ। হয় মেরে ফেলো, নয় দানা দাও, নয় খোলো এই বাঁধ॥'

'তৃমি তো মাত্র ছটো পন্থা বাংলালে: হয় দানা দাও, নয় খোলো বাঁধ। তৃতীয়টা বললে না কেন? নয় মেরে ফেলো। আপ্তবাক্যের বিকলাঙ্গ উদ্ধৃতি গোবধের স্থায় মহাপাপ।'

মৌলানা বললেন, 'তাই সই। শিক-কাবাব করে থাবো।'

শীতে ধুঁকছি, যেন কৃষ্প দিয়ে ম্যালেরিয়া জ্বর। মাঝে মাঝে তত্রা লাগছে। কখনো মনে হয় খাট থেকে পড়ে যাচছি। সঙ্গে সঙ্গে পা ছটো কাঁকুনি দিয়ে হঠাৎ সটান লম্বা হয়ে যায়। কখনো চীৎকার করে উঠি, 'আবছর রহমান আবছর রহমান।' কেউ আসেনা। কখনো দেখি আবছর রহমান খাটের বাজুতে হাত দিয়ে মাথানিচু করে বসে; কিন্তু কই, তাকে তো ডাকিনি। শুনি, যে ছ'-চারটে সামাশ্য মন্ত্র সে জানে তাই বিড় বিড় করে পড়ছে।

### त्तरम विकास

তার সঙ্গে হুঃস্বপ্ন; অ্যারোপ্লেনে বসে আছি, বাচ্চার ডাকাতদল আটটা রাইফেল বাগিয়ে ছুটে আসছে, অ্যারোপ্লেন থামাবার জক্ত, এঞ্জিন স্টার্ট নিচ্ছে না। এক সঙ্গে আটটা রাইফেলের শব্দ। ঘুম ভেঙে যায়। শুনি সত্যিকার রাইফেলের আওয়াজ আর চীংকার। পাড়ায় ডাকু পড়েছে।

আর দেখি মা ইলিশমাছ ভাজছেন। মাগো।

অন্ধকার হয়ে আসছে। আবহুর রহমান সাঁঝের পিদিম দেখাচ্ছে না কেন ? ওঃ, ভূলেই গিয়েছিলুম, কেরোসিন ফুরিয়ে গিয়েছে। আর কী-ই বা হবে তেল দিয়ে, জীবনপ্রদীপ যখন—। চুলোয় যাক্গে কবিছ।

কিন্তু সামনে একি ? প্রকাপ্ত এক ঝুড়ি। তার ভিতরে আটা, রওগন, মটন, আলু, পেঁয়াজ, মুর্গী আরো কত কি ? তার সামনে বসে ভূঁইফোঁড় কর্নেল; মিটমিটিয়ে হাসছে। ভারী বেয়াদব। আবার আবহুর রহমানের মুখ এত পাঙাশ কেন ? আমার ঘুম ভাঙছে না দেখে ভয় পেয়েছে ? নাঃ, এ তো ঘুম নয়, স্বপ্নও নয়!

আবছর রহমান বলল, 'হুজুর, কর্নাইল সায়েব সওগাত এনেছেন।' একদিনে মানুষ কত উত্তেজনা সইতে পারে ?

আবহুর রহমান আবার তাড়াতাড়ি বলল, 'হুজুর আমাকে দোষ দেবেন না; আমি কিছু বলিনি।'

কর্নেল বলল, 'হুজুর যে কত কষ্ট পেয়েছেন তা আপনার চেহারা থেকেই বুঝতে পেরেছি। কিন্তু সবই খুদাতালার মরজি। এখন খুদাতালার মরজিতেই আপনার সঙ্গে আমার দেখা হয়ে

## क्राम विकास

গেল! আপনি যে আমাকে কভ স্নেহ করতেন, সে-কণা কি আমি ভূলে গিয়েছি ?'

আমি বললুম, 'সে কি কথা। তোমাকেই তো আমি সবচেয়ে বেশী বকেছি।'

कर्त्न ভाती थुनी। 'হাঁ, हां, हांकृत मारे कथारे তো शक्ता। আপনারও তা হলে মনে আছে। আমাকে সবচেয়ে বেশী স্নেহ না করলে সবচেয়ে বেশী বকলেন কেন ?' তারপর মৌলানার **मिर्क डाकिर**य थ्योर्ड भम्भम श्रुप्त वनन. 'क्रान्न मार्युव, এक-দিন মুআল্লিম সায়েব আমার উপর এমনি চটে গেলেন যে. আমাকে বললেন একটা বেত নিয়ে আসতে। ক্লাসের সবাই তাজ্ব হয়ে গেল। আমাদের দেশের মাস্টার বেত আনায় कारिशनरक मिरा. ना इरा छ्रष्टे ছেলের छ्रभमनरक मिरा। स्म ७थन বেছে বেছে তেজ বেত নিয়ে আসে। আমি তখন কি করলুম জানেন ? ভাবলুম, মুআল্লিম সায়েব যখন আর কাউকে কখনো চাবুক মারেননি, তখন তাঁর বউনিতে ফাঁকি দিলে আমার অমঞ্চল হবে। নিয়ে এলুম একখানা পয়লা নম্বরের বেত।' তারপর কর্নেল মৌলানার দিকে তাকিয়ে চোখ টিপে বলল, 'মুআল্লিম সায়েব তখন কি করলেন, জানেন? বেতখানা হাতে নিয়ে আমাকে জিজ্ঞেদ করলেন, 'বেতের কাঁটাগুলো কেটে ফেলিসনি কেন ?' ছেলেরা স্বাই বলল, 'ভাহলে লাগবে কি করে ?'

মৌলানা বললেন, 'সেদিন মার খেয়েছিলে বলেই তো আজ কর্নেল হয়েছ।'

কর্নেল আপশোষ করে বলল, 'না, মুআল্লিম সায়েব মারেননি। আমি তো তৈরী ছিলুম। আমার হাতে বেত লাগে না।' বলে তার হাত ছ'খানা মৌলানার সামনে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখাল।

### प्राप्त विपारन

চাষার ছেলের হাত। অল্পবয়স থেকে কুহিস্তানের (কুহ = পর্বত)
শক্ত জমিতে হাল ধরে ধরে ছ'খানা হাতে কড়া পড়ে গিয়ে চেহারা
হয়েছে নোষের কাঁধের মত। নথে চামড়ায় কোনো তফাত নেই,
আর হাতের রেখা দেখে জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রতি আমার ভক্তি বেড়ে
গেল। লাঙলের ঘষায় হাতে অবশিষ্ট রয়েছে কুল্লে দেড়খানা
রেখা। আয়ুরেখা তেলোর ইস্পার উস্পার, হেডলাইন নেই, আর
হার্ট লাইন তেলোর মধ্যিখানে এলে আচম্বিতে 'মরুপথে হারালো
ধারা।' ব্যস্। এই দেড়খানা লাইন নিয়ে সে সংসার চালাচ্ছে,—
জুপিটার, ভিনাস, সলমনের মাউণ্ট— রেখা কোনো কিচ্ছুর বালাই
নেই। আর আঙুলগুলো এমনি কুর্চরোগীর মত এবড়ো-থেবড়ো
যে, হাতের আকার জ্যোতিষশাস্ত্রের কোনো পর্যায়েই পড়ে না।
না পড়ারই কথা, কারণ ডাকাত-গুর্চির ছেলে কর্নেল হয়েছে সবস্থুদ্ধ
ক'টা, আর তাদের সংস্পর্শে এসেছেন ক'জন বরাহমিহির ক'জন
কেইরো ?

আবছর রহমান ঝুড়ির সামনে মাথা নিচু করে বসে আছে।
মৌলানা কর্নেলকে ধক্তবাদ দিয়ে আবছর রহমানকে ঝুড়ি
রান্নাঘরে নিয়ে যেতে বললেন। সে ঝুড়ি নিয়ে উঠে দাঁড়াল, কিন্তু
ঘর থেকে বেরল না। আমি নিরুপায় হয়ে কর্নেলকে বললুম,
'রাত্রে এখানেই খেয়ে যাও।'

আবছুর রহমান তৎক্ষণাৎ রান্নাঘরে চলে গেল।

কর্নেল বলল, 'আমাকে মাফ করতে হবে ছজুর। বাদশার সঙ্গে আমার রাত্রে খানা খাওয়ার ছকুম।'

মৌলানা শুধালেন, 'বাদশা কি খান ?'

কর্নেল বললেন, 'সেই রুটি পনির আর কিসমিস। কচিৎ কখনো ছ'মুঠো পোলাও। বলেন, 'যে-খানা খেয়ে আমান উল্লা

### क्षरण विकारण

কাপুরুষের মত পালাল, আমি সে-খানা খেলে কাপুরুষ হয়ে যাব না ?' তারপর ছষ্টু হাসি হেসে বলল, 'আমি ওসব কথায় কান দিই না। আমান উল্লার বাবুর্চিই এখনো রাজবাড়িতে রাঁধে। আমি তাই পেট ভরে খাই।'

কর্নেল যাবার সময় বলে গেল, আমি যেন আহারাদি সম্বন্ধে আর ত্রশ্চিস্তা না করি।

দশ মিনিটের ভিতর আবছর রহমান কর্নেলের আনা কাঠ দিয়ে ঘরে আগুন জেলে দিল।

আমি সে-আগুনের সামনে বসে সর্বাঙ্গে, মাংসে, রক্তে, হাড়ে, মজ্জায়, স্নায়ুতে স্নায়ুতে যে সঞ্জীবনীবহ্নির অভিযান অনুভব করলুম, তার তুলনা বা বর্ণনা দিতে পারি এমনতরো শারীরিক অভিজ্ঞতা বা আলঙ্কারিক ক্ষমতা আমার নেই। রোদে-ফাটা জমি যে রকম সেচের জল ফাটলে ফাটলে ছিজে ছিজে, কণাকণায় শুষে নেয়, আমার শরীরের অণুপরমাণু যেন ঠিক তেমনি আগুনের গরম শুষে নিল। আমার মনে হল, ভগীরথ যে-রকম জহুপারা নিয়ে সাগররাজের সহস্র সস্তানের প্রাণদান করার বিজয়অভিযানে বেরিয়েছিলেন স্বয়ং ধরস্তরি ঠিক সেইরকম স্ক্রেশরীর ধারণ করে বহ্নিধারা সঙ্গে নিয়ে আমার অঙ্গে প্রবেশ করলেন।

মুদ্রিত নয়নে শিহরণে শূহরণে অন্ধূভব করলুম প্রতি ভস্মকণায় জহ্নুকণার স্পর্শ, আমার শিশিরবিদ্ধ অচেতন অণুতে অণুতে কৃশাণুর দীপ্ত স্পর্শের প্রাণপ্রতিষ্ঠার অভিষেক।

সমস্ত দেহমন দিয়ে বুঝলুম আর্য ঐতিহ্য, ভারতীয় সভ্যতা, সনাতন ধর্মের প্রথম শব্দব্রহ্ম ঋশ্বেদের প্রথম পদে কেন

'অগ্নিমীড়ে পুরোহিতম'

রূপে প্রকাশিত হয়েছেন।

এবং সেমিতি ধর্মজগতেও তো তাই। ইছদী, এই, ইসলাম তিন ধর্মই সন্মিলিত কঠে স্বীকার করে, একমাত্র মানুষ যিনি পরমেশ্বরের সন্মুখীন হয়েছিলেন তিনি মুসা (মোজেস) এবং তখন পরমেশ্বর তাঁর প্রকাশের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন রুদ্রেরপে বা 'তজল্লিতে'। মুসা অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন, যখন জ্ঞান ফিরে পেলেন, তখন দেখলেন তাঁর সামনের স্বকিছু ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে।

গ্রীক দেবতা প্রমিথিয়ুস ও দেবরাজ জুপিটারে কলহ হয়েছিল অগ্নি নিয়ে। মানব-সভ্যতা আরম্ভ হয় প্রমিথিয়ুসের কাছ থেকে পাওয়া সেই অগ্নি দিয়ে। নলরাজ ইন্ধন প্রজ্ঞালনে স্ফুচতুর ছিলেন বলেই কি তিনি দেবতাদের ঈর্ষাভাজন হলেন ? 'নল' শব্দের অর্থ 'চোঙা', প্রমিথিয়ুসও আগুন চুরি করেছিলেন চোঙার ভিতরে করে।

ভারতীয় আর্য, গ্রীক আর্য ছই গোষ্ঠা, এবং তৃতীয় গোষ্ঠা ইরানী আর্য জরপুত্তী—সকলেই অগ্নিকে সম্মান করেছিলেন। হয়ত এঁরা সকলেই এককালে শীতের দেশে ছিলেন এবং অগ্নির মূল্য এঁরা জানতেন, কিন্তু সেমিতি ভূমি উষ্ণপ্রধান, সেখানে অগ্নিমাহাম্ম্য কেন? তবে কি মরুভূমির মানুষ সূর্যের একচ্ছত্রাধিপত্য সম্বন্ধে এতই সচেতন যে, বিশ্ববন্ধাণ্ডের একচ্ছত্রাধিপতির রুদ্ররূপ বা 'তজ্বল্লিতে' অগ্নিরই আভাস পায়?

আগুনের পরশমণির ছোঁয়া লেগে শরীর ক্ষণে ক্ষণে শিহরিত হচ্ছে আর ওদিকে মগজে হুশ হুশ করে থিয়োরির পর থিয়োরি গড়ে উঠছে; নিজের পাণ্ডিত্যের প্রতি এতই গভীর শ্রদ্ধা হল যে, 'সাধু, সাধু' বলে নিজের পিঠ নিজেই চাপড়াতে গিয়ে হাতটা মচকে গেল। এমন সময় হঠাৎ মনে পড়ে গেল, শয়তান, ডেভিল, বিয়ালজিবাব, লুসিফার সবাই আগুনের তৈরী; তাঁরা আগুনের

রাজা। নরকের আবহাওয়া আগুন দিয়ে ঠাসা, এঁদের শরীর আগুনে গভা না হলে এঁরা সেখানে থাকবেন কি প্রকারে ?

হায়, হায়, আমার বহু মূল্যবান থিয়োরিখানা শয়তানের পাল্লায় পড়ে নরকের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল!

কোথায় লাগে নরগিস, চামেলিয়াকে বাখানিয়া কবিতা লেখে কোন্ মূর্থ! বিরয়ানি— কোর্মা— কাবাব — মুসল্লম থেকে যে খুশবাই বেরোয় তার কাছে সব ফুল হারতো মানেই, প্রিয়ার চিকুরস্থবাসও তার কাছে নস্থি।

চোখ মেলে দেখি, আবছর রহমান বেনকুয়েট সাজিয়েছে।
মৌলানা ফপরদালালি করছেন আর আমার বেরাল ছুটো একমাস
অজ্ঞাত বাস করে কের খানা-কামরায় এসে উন্নাসিক হয়ে
মাইডিয়ার মাইডিয়ার আওয়াজ বের করছে।

আবছর রহমান আমাদের পরিচয়ের পরলা রান্তিরে যে ডিনার ছেড়েছিল এ ডিনার সে মালেরই সিল্কে বাঁধানো, প্রিয়জনের উপহারোপযোগী, পুজোর বাজারের রাজ-সংস্করণ। জানটা তর হয়ে গেল। মৌলানা হস্কার দিয়ে উঠলেন,

'জিন্দাবাদ গাজী আবহুর রহমান খান।'

আমি গলা এক পর্দা চড়িটুয় দোস্ত মৃহম্মদী কায়দায় বললুম,

'কমরং ব্ শিকনদ, খুদা তোরা কোর সাজদ, ব্ পুন্দী, ব্ তরকী' (ভোর কোমর ভেঙে ছু'টুকরো হোক, খুদা ভোর ছু' চোখ কানা করে দিন, ভূই ফুলে ওঠে ঢাকের মত হয়ে যা, তারপর টুকরো টুকরো হয়ে ফেটে যা )।'

মৌলানা বজ্বাহত। গুণীলোক, এসব কট্-কাটব্যের সদ্ধান তিনি পাবেন কি করে? কিন্তু বালাই দূর করবার এই জনপদ-

### व्याप्त वित्याप

পন্থা আবছর রহমান বিলক্ষণ জানে।\* অদৃশ্য সাবানে হাত কচলাতে কচলাতে বলল, 'হাত ধুয়ে নিন সায়েব, গরম জল আছে।'

কি বললে? গরম জল। আ-হা-হা। কতদিন বাদে গরম জলের সুখস্পর্শ পাব। কোথায় লাগে তার কাছে নববর্ষণে স্তনান্ধয়া বসস্তসেনার জলাভিষেক, কোথায় লাগে তার কাছে মুগ্ধ চারুদন্তের বিহবল প্রশস্তি। বললুম, 'বরাদর আবহুর রহমান, এই গরম জল দিয়ে তুমি যেন তোমার ডিনারখানা সোনার ফ্রেমে বাঁধিয়ে দিলে।'

আবছর রহমানের খুশীর অস্ত নেই। আমার কোনো কথার উত্তর দেয় না, আর বেশী প্রশংসা করলে শুধু বলে, 'আলহামছলিল্লা' অর্থাৎ 'খুদাতালাকে ধক্যবাদ।' যতক্ষণ এটা ওটা শুছোচ্ছিল আমার বার বার নজর পড়ছিল তার হাত ছ'থানা কি রকম শুকিয়ে গিয়েছে, আর বাসন-বর্তন নাড়াচাড়া করার সময় অল্প অল্প কাঁপছে।

মৌলানা আমাকে সাবধান করে দিলেন, প্রতি গ্রাস যেন বিত্রশবার চিবিয়ে খাই। কাজের বেলা দেখা গেল, ডাকগাড়ি থেকে নেমে গোরারা যে-রকম রিফ্রেশমেন্টরুমে খানা খায় আমরা সেই তালেই খাচছি। পেটের এক কোণ ভর্তি হতেই আমি আবছর রহমানকে লক্ষ্য করে বললুম, 'এরকম রান্না পেলে আমি আরো কিছুদিন কাবুলে থাকতে রাজী আছি।' সে-ছর্দিনে এর চেয়ে বড় প্রশংসা আর কি করা যায়।

কিন্তু মৌলানা প্রোষিত-ভার্য। পেট খানিকটা ভরে যাওয়ায় তাঁর বিরহযন্ত্রণাটা যেন মাথা খাড়া করে দাঁড়াল। বললেন, না,

**<sup>\*</sup>उनिवर्श व्यक्षाद शश्रा**।

### त्मर्थ विस्तर्थ

সন্গে ওতন্ অজ্ তখতে স্থলেমান বেশতর, খারে ওতন অজ্ গুলে রেহান বেহতর, ইউস্ফ কি দর মিস্র্ পাদশাহী মীকরদ মীগুফ্ৎ 'গদা বুদনে কিনান খুশতর।'

দেশের পাথর স্থলেমান শার তথতের চেয়ে বাড়া, বিদেশের ফুল হার মেনে যায় দিশী কাঁটা প্রাণ কাড়া।

মিশর দেশের সিংহাসনেতে
বসিয়া ইউস্থফ রাজা
কহিত, 'হায়রে, এর চেয়ে ভালো
কিনানে ভিখারী সাজা।'
আমি সাস্থনা দিয়ে বললুম,

ইউস্থকে গুম্ গশ্তে বাজ্ আয়দ ব্ কিনান, গম্ ম্ খুর্ ॥

কুলবয়ে ইহজান্ শওদ রুজি গুলিস্তান, গম ম খুর॥

তুঃখ করো না হারানো ইউসুফ কিনানে আবার আসিবে ফিরে দলিত শুষ্ক এ মরু পুনঃ

হয়ে গুলিস্ত<sup>া</sup> হাসিবে ধীরে।

( কাজী নজকল ইস্লাম )

কিন্তু বয়েত-বাজী বা কবির লড়াই বেশীক্ষণ চলল না। সাঁতারের সময় পয়লা দম ফুরিয়ে যাবার খানিকক্ষণ পরে মানুষ

যে রকম ছসরা দম পায়, আমরা ঠিক সেই রকম খানিকক্ষণ ক্ষান্ত দিয়ে আবার মাথায় গামছা বেঁধে খেতে লেগেছি। এদিকে দেখি সবকিছু ফুরিয়ে আসছে— প্রথম পরিবেষণে কম মেকদারে দেওয়ার তালিম আবছর রহমান আমার কাছ থেকেই পেয়েছে— কিন্তু আর কিছু আনছে না। থাকতে না পেরে বললুম, 'আরো নিয়ে এস।'

আবহুর রহমান চুপ। আমি বললুম, 'আরো নিয়ে এস।' তখন বলে কি না সবকিছু ফুরিয়ে গিয়েছে। মৌলানা আর আমি তখন যেন রক্তের স্বাদ পেয়ে হন্তে হয়ে উঠেছি। আমি ভয়য়র চটে গিয়ে বললুম, 'তোমার উপযুক্ত শিক্ষা হওয়ার প্রয়োজন। যাও, তোমার নিজের জন্ম যা রেখেছে তাই নিয়ে এস। আবহুর রহমান যায় না। শেষটায় বললে, সে সব কিছুই পরিবেষণ করে দিয়েছে, নিজে রুটি পনির খাবে।

আমি তার কপ্স্সি দেখে কিপ্ত প্রায়। উন্মাদ, মূর্য্, হস্তী হেন শব্দ নেই যা আমি গালাগালে ব্যবহার করিনি। মৌলানা শাস্ত প্রকৃতির লোক, কড়া কথা মুখ দিয়ে বেরোয়না। তিনি পর্যন্ত আপন বিরক্তি স্ফুস্পষ্ট ফার্সী ভাষায় জানিয়ে দিলেন। আবহুর রহমান চুপ করে সব কিছু শুনল। হাসল না সত্যি কিন্তু কই, মুখখানা একটু মলিনও হল না। আমি আরো চটে গিয়ে বললুম, 'তোমাকে চাকর রাখার ঝকমারিটা বোঝাবার এই কি মোকা? এর চেয়ে তো শুকনো রুটি আর কুনই ভালো ছিল।' কথা যতই বলছি চটে যাচ্ছি ততই বেশী। শেষটায় বললুম, 'আমি মরে গেলে আছা করে খানা রেঁধে— আর প্রচুর পরিমাণে, বুঝলে তো!— মসজিদে নিয়ে গিয়ে আমার ফাতেহা বিলিয়ো।' অর্থাৎ আমার পিণ্ডি চটকিয়ো।

### क्षात्म विकारम

তখন মৌলানার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ছ'লছমা সব্র করুন, পেট আপনার থেকেই ভরে যাবে।'

মৌলানা পর্যস্ত রেগে টং। পুরুষ্ঠু পাঁঠার মত ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে পাজী সায়েবেরা গাঁরে ঢুকে ক্ষুধাত্র চাষাকে এই রকম উপদেশ দেয় বটে। 'স্বর্গরাজ্য কর্গরাজ্য' কি সব বলে। কিন্তু আবছর রহমান খালি পেটে উপদেশটা দিয়েছে বলে মৌলানা দাড়িতে হাত রেখে অভিসম্পাত দিতে দিতে থেমে গেলেন। আমি বললুম, 'বিদ্রোহে কতলোক গুলী খেয়ে মরল, তোমার জন্য—'

ততক্ষণে আবহুর রহমান বেরিয়ে গিয়েছে। একেই বলে কৃতজ্ঞতা। যে আবহুর রহমানকে পাঁচ মিনিট আগে স্থলেমানের তথ্তে বসবার জন্ম ল্যাজারসে সিংহাসন অর্ডার দেব দেব করেছিলুম সেই আবহুর রহমানকে তথন জাহান্নমে পাঠাবার জন্ম টিকিট কাটবার বন্দোবস্ত করছি।

আবহুর রহমান নিশ্চরই ফলিতজ্যোতিষ জানে। হু' মিনিটের ভিতর ক্ষ্থা গেল। পাঁচ মিনিট পরে পেটের ভিতর মহারানীর রাজত্ব— বিলকুল ঠাণ্ডা। কিন্তু তারপর আরম্ভ হল বিপ্লব। সেকি অসম্ভব হাঁচড়পাঁচড় আর আইঢাই। খাটে শুয়ে পড়েছি, অস্বস্তিতে এপাশ ওপাশ করছি আর গরমের চোটে কপাল দিয়ে ঘাম বেরছে। মোলানার্রণ্ড একই অবস্থা। তিনিই প্রথম বললেন, 'বড্ড বেশী খাওয়া হয়ে গিয়েছে।'

প্রাণ যায় আর কি। আর বেশী থেলে দেখতে হত না। 'ও, আবছর রহমান, এদিকে আয় বাবা।'

আবছর রহমান এসে বলল, 'আমার কাছে স্থলেমানী মুন আছে, তারই খানিকটা দেব ?'

এরকম গুণীর চন্নামেত্যো খেতে হয়, এর হাতের হজমী ভাঙ্গস

### प्रतान विकास

হয়ে আমার পেটের বিপ্লব নিশ্চয়ই কাব্ করে নিয়ে আসবে। বললুম, 'তাই দে, বাবা।' কিন্তু গিলতে গিয়ে দেখি, প্রান্ধ-ভোজনের পর আমাদের ব্রাহ্মণের গুলী গিলতে গিয়ে যে-অবস্থা হয়েছিল আমারও তাই। শুনেছি অত্যধিক সংযম করে মুনি-খিবরা উধ্ব-রেতা হন, আমি অত্যধিক ভোজন করে উ্ধ্ব-ভোজা হয়ে গিয়েছি।

মুন থেয়ে আরাম বোধ করলুম। আবছর রহমানকে আশীর্বাদ করে বললুম, 'বাবা তুমি দারোগা হও।' ইচ্ছে করেই 'রাজা হও' বলপুম না,— কাব্লে রাজা হওয়ার কি স্থুখ সে তো চোখের সামনে স্পষ্ট দেখলুম।

উত্তেজনার শেষ নাই। আবছর রহমানের পিছনে ঢুকল উর্দি পরা এক মূর্তি। ব্রিটিশ রাজদূতাবাদের পিয়ন। দেখেই মনটা বিভৃষ্ণায় ভরে গেল। মৌলানাকে বললুম, 'তদারক করো তো ব্যাপারটা কি ?'

একখানা চিরকুট। তার মর্ম আগামী কল্য দশটার সময় যে প্লেন ভারতবর্ষ থাবে তাতে মৌলানা ও আমার জক্ম ছটি সীট আছে। আনন্দের আতিশয্যে মৌলানা সোফার উপর শুয়ে পড়লেন। আমাদের এমনই ছ্রবস্থা যে, পিয়নকে বখনিশ দেবার কডি আমাদের গাঁটে নেই।

'ফেবার' না 'রাইট' হিসেবে জ্ঞায়গা পেল্ম তার চ্ড়াস্ত নিপ্পত্তি হল না। আবহুর রহমান ব্যাপারটা ব্বতে পেরেছে— চুপ করে চলে গেল। মৌলানার আনন্দ ধরে না। বিবি সম্বন্ধে তাঁর হুর্ভাবনার অস্ত ছিল না। বিয়ের অল্প কিছুদিন পরেই তিনি তাঁকে কাবুল নিয়ে এসেছিলেন বলে নৃতন বউ বাড়ির আর পাঁচ জনের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ পাননি। এখন অস্তঃসন্ধা অবস্থায়

### प्राप्त विरम्राम

তিনি কি করে দিন কাটাচ্ছেন সে কথা ভেবে ভেবে ভদ্রলোক দাড়ি পাকিয়ে ফেলেছিলেন।

আমিও কম খুশী হইনি। মা বাবা নিশ্চয়ই অত্যন্ত চুশ্চিস্তায় দিন কাটাচ্ছেন। বাবা আবার 'দি স্টেটসমেন' থেকে আরম্ভ করে 'প্রিন্টেড এগু পাবলিশ্ড্ বাই' পর্যন্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কাগজ পড়েন। আারোপ্লেনে করে ব্রিটিশ লিগেশনের জন্য ভারতীয় খবরের কাগজ আসত। তারই একখানা মৌলানা কি করে যোগাড় করেছিলেন এবং তাতে আফগান রাষ্ট্রবিপ্লব ও কাব্লের বর্ণনা পড়ে ব্রুলুম খবরের কাগজের রিপোর্টারের কল্পনাশক্তি সত্যকেও ছাড়িয়ে যেতে পারে। গাছে আর মাছে বানানো গল্প, পেশাওয়ারে বোতলের পাশে বসে লেখা। এ বর্ণনাটি বাবা পড়লেই হয়েছে আর কি। আমার খবরের আশায় ডাকছরে থানা গাড়বেন।

মৌলানা চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছেন। মানুষ যখন ভবিষ্যতের স্থখস্বপ্ন দেখে তখন কথা কয় কম।

ওদিকে এখনো কান্না থামেনি। পাশের বাড়ির দরজা খুললে এখনো মাঝে মাঝে কান্নার শব্দ আসে। আবহুর রহমান বলেছে, কর্নেলের বুড়ী মা কিছুতেই শাস্ত হতে পারছেন না। ঐ ভাঁর একমাত্র ছেলে ছিলেন।

মায়ে মায়ে তফাত নেই। বীরের মা যে রকম ডুকরে কাঁদছে ঠিক সেই রকমই শুনেছি দেশে, চাষা মরলে।

ঘুমিয়ে পড়ব পড়ব এমন সময় দেখি খাটের বাজুতে হাত রেখে নিচে বসে আবহুর রহমান। জিজ্ঞেস করলুম, 'কি বাচচা ?'

আবছর রহমান বলল, 'আমাকে সঙ্গে করে আপনার দেশে নিয়ে চলুন।'

'পাগল নাকি ? ভূই কোথায় বিদেশ যাবি ? ভোর বাপ মা,

বউ ?' কোনো কথা শোনে না, কোনো যুক্তি মানে না। 'আারো-প্লেনে তোকে নেবে কেন ? আর তারা রাজী হলেও বাচ্চার কড়া হুকুম রয়েছে কোনো আফগান যেন দেশত্যাগ না করে। তোকে নিলে বাচ্চা ইংরেজের গলা কেটে ফেলবে না? ওরে পাগল, আজ কাব্লের অনেক লোক রাজী আছে প্লেনে একটা সীটের জক্ত লক্ষ টাকা দিতে।'

নিশ্চরই মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। বলে, আমি রাজী হলে সে সকলের হাতে পায়ে ধরে এক কোণে একটু জায়গা করে নেবে।

কী মুশকিল। বললুম, 'তুই মৌলানাকে ডাক। তিনি তোকে সব কিছু বৃঝিয়ে দেবেন।' আবহুর রহমান যায় না। শেষটায় বলল, 'উনি আমার কে ?'

তারপর ফের অমুনয়বিনয় করে। তবে কি তার খেদমতে বড্ড বেশী ত্রুটি গলদ, না আমার বাপ মা তাকে সঙ্গে নিয়ে গেলে চটে যাবেন ? আমার বিয়ের 'শাদিয়ানাতে' বন্দুক ছুড়বে কে ?

আবহুর রহমান পানশির আর বরফ এই হুই বস্তু ছাড়া আর কোনো জিনিস গুছিয়ে বলতে পারে না। তার উপর সে আমার কাছ থেকে কোনো দিন কোনো জিনিস, কোনো অমুগ্রহ চায়নি। আজ চাইতে গিয়ে সে যেসব অমুনয়বিনয়, কাকুভিমিনতি করল সেগুলো গুছিয়ে বললে তো ঠিকঠিক বলা হবে না। ওদিকে তার এক একটা কথা, এক একটা অভিমান আমার মনের উপর এমনি দাগ কেটে যাচ্ছিল যে, আমিও আর কোনো কথা খুঁজে পাচ্ছিলুম না। আর বলবই বা কি ছাই। সমস্ত জিনিসটা এমনি অসম্ভব, এমনি অবিশ্বাস্ত যে, তার বিরুদ্ধে আমি যুক্তি চালাবো কোথায় ? ভূতকে কি পিস্তলের গুলী দিয়ে মারা যায় ?

আমি ছঃখে বেদনায় ক্লান্ত হয়ে চুপ করে গেলে আবছর

রহমান ভাবে সে বৃঝি আমাকে শায়েন্তা করে এনেছে। তখন দ্বিশুণ উৎসাহে আরও আবোল তাবোল বকে। কথার খেই হারিয়ে ফেলে এক কথা পঞ্চাশ বার বলে। আমার মা বাপকে এমনি খেদমত করবে যে, তাঁরা তাকে গ্রহণ না করে থাকতে পারবেন না। আমি যদি তখন বলতুম যে, আমার মা গরীব কাবলীওলাকেও দোর থেকে ফেরান না তা হলে আর রক্ষে ছিল না।

আমারই বরাত। কি কৃক্ষণে তাকে একদিন গুরুদেবের 'কাবুলীওয়ালা' গল্পটা ফার্সীতে তর্জমা করে শুনিয়েছিলুম, সে আজ সেই গল্প থেকে নজির তুলতে আরম্ভ করল। মিনি যখন আচনা কাবুলীওয়ালাকে ভালবাসতে পারল, তখন আমার ভাইপো ভাইঝিরাই তাকে ভালবাসবে না কেন ?

'সব হবে, কিন্তু তুমি যাবে কি করে ?'

'সে আমি দেখে নেব।'

ছোট্ট শিশু মায়ের কাছে যে রকম অসম্ভব জিনিস চায়। কোনো কথা শুনতে চায় না, কোনো ওজর আপত্তিতে কান দেয় না।

এত দীর্ঘকাল ধরে আবছর রহমান আমার সঙ্গে কখনো কথা কাটাকাটি করেনি। আমি শেষটায় নিরুপায় হয়ে বললুম, 'তোমাকে ছেড়ে যেতে আমার কি রকম কষ্ট হচ্ছে তুমি জানো, তুমি সেটা আর বাড়িয়ো দা। তোমাকে আমার শেষ আদেশ, তুমি এখানে থাকবে এবং যে মুহুর্তে পানশির যাবার স্থযোগ পাবে, সেই মুহুর্তেই বাড়ি চলে যাবে।'

আবন্তুর রহমান চমকে উঠে জিজ্ঞেস করল, 'তবে কি হুজুর আর কাবুল ফিরে আসবেন না ?'

আমি কি উত্তর দিয়েছিলুম, সে কথা দয়া করে আর শুধাবেন না।

# বিয়াল্লিশ

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই মনে পড়ল, আবছর রহমান। সঙ্গে সঙ্গে সে এসে ঘরে ঢুকল। রুটি, মমলেট, পনির, চা। অক্তদিন খাবার দিয়ে চলে যেত, আজ সামনে দাঁড়িয়ে কার্পেটের দিকে তাকিয়ে রইল। কী মুশকিল।

মৌলানা এসে বললেন, 'চিরকুটে লেখা আছে, মাথাপিছু দশ পৌশু লগেজ নিয়ে যেতে দেবে। কি রাখি, কি নিয়ে যাই ?'

আমি বললুম, 'যা রেখে যাবে তা আর কোনোদিন ফিরে পাবে না। আমি আবছুর রহমানকে বলেছি পানশির চলে যেতে। বাড়ি পাহারা দেবার জন্ম কেউ থাকবে না, কাজেই সবকিছু লুট হবে।'

'कारता वाष्ट्रिक भव किছू भमिश्रादा मिरा शाल इम्र ना ?'

আমি বললুম, 'এ পরিস্থিতিটা একদিন হতে পারে জেনে আমি ভিতরে ভিতরে খবর নিয়েছিলুম। শুনলুম, যখন চতুর্দিকে লুট-তরাজের ভয়, তখন কাউকে মালের জিম্মাদারি নিতে অমুরোধ করা এ দেশের রেওয়াজ নয়। কারণ কেউ যদি জিম্মাদারি নিতে রাজীও হয়, তখন তার বাড়িতে ডবল মালের আশায় লুটের ডবল সম্ভাবনা। মালপত্র যখন সদর রাস্তা দিয়ে যাবে, তখন ডাকাতেরা বেশ করে চিনে নেবে মালগুলো কোন্ বাড়িতে গিয়ে উঠল।'

বলে তো দিলুম মৌলানাকে সব কিছু প্রাঞ্চল ভাষায় কিছ ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে যখন চারিদিকে তাকালুম, তখন মনে যে প্রশ্ন উঠল তার কোনো উত্তর নেই। নিয়ে যাব কি, আর রেখে যাব কি ?

### प्राटम विप्राटम

ঐ তো আমার হু'ভলুম রাশান অভিধান। এরা এসেছে মস্কৌ থেকে ট্রেনে করে ভাশকন্দ, সেখান থেকে মোটরে করে আমুদরিয়া, ভারপর খেয়া পেরিয়ে, খচ্চরের পিঠে চেপে সমস্ত উত্তর আফগানিস্থান পিছনে ফেলে, হিন্দুকুশের চড়াই-ওতরাই ভেঙে এসে পৌচেছে কাবুল। ওজন পৌগু ছয়েক হবে।

আমি সাহিত্য সৃষ্টি করি না, কাজেই পাণ্ড্লিপির বালাই নেই— মৌলানার থেকে সেদিক দিয়ে আমার কপাল ভালো—কিন্তু শান্তিনিকেতনে গুরুদেবের ক্লাশে বলাকা, গোরা, শেলি, কীটস সম্বন্ধে যে গাদা গাদা নোট নিয়েছিলুম এবং মূর্থের মত এখানে নিয়ে এসেছিলুম, বরফবর্ষণের দীর্ঘ অবসরে সেগুলোকে যদি কোনো কাজে লাগানো যায়, সেই ভরসায়, তার কি হবে ?

আর সব অভিধান, ব্যাকরণ, মিমুদির দেওয়া 'পূরবী', বিনোদের দেওয়া ছবি, বন্ধুবান্ধবের ফটোগ্রাফ, আর এক বন্ধুর জন্ম কাব্লে কেনা ছখানা বোখারা কার্পেট ? ওজন তিন লাশ।

কাপড়চোপড় ? দেরেশি-পাগল কাব্লের লোকিকতা রক্ষার জন্ম মোকিঙ, টেল, মর্নিংস্ট (কাব্লের সরকারী ভাষায় 'বঁ জুর দেরেশি'!)। এগুলোর জন্ম আমার সিকি পয়সার দরদ নেই কিন্তু যদি জর্মনী যাবার সংযোগ ঘটে, তবে আবার নৃতন করে বানাবার পয়সা পাব কোথায় ?

ভূলেই গিয়েছিলুম। এক জোড়া চীনা 'ভাজ'। পাতিনেব্র মত রং আর চোথ বন্ধ করে হাত বুলোলে মনে হয় যেন পাতি-নেব্রই গায়ে হাত বুলোচ্ছি, একট্ জোরে চাপ দিলে বৃঝি নথ ভিতরে ঢুকে যাবে।

কত ছোটখাটো টুকিটাকি। পৃথিবীর আর কারো কাছে এদের

### स्तर्भ विस्तर्भ

কোনো দাম নেই, কিন্তু আমার কাছে এদের প্রত্যেকটি আলাউদ্দীনের প্রদীপ।

সোক্রাতেসকে একদিন তাঁর শিশ্বের পাল শহরের সবচেয়ে সেরা দোকান দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল। সে-দোকানে ছনিয়ার যত সব দামী দামী প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় জিনিস, অস্তৃত অস্তৃত বিলাসসম্ভার, মিশর বাবিলনের কলা-নিদর্শন, পাপিরসের বাণ্ডিল, আলকেমির সরঞ্জাম সব কিছুই ছিল। সোক্রাতেসের চোখের পলক পড়ে না। এটা দেখছেন, সেটা নাড়ছেন আর চোখ ছটো ছানাবড়ার সাইজ পেরিয়ে শেষটায় সসারের আকার ধারণ করেছে। শিশ্রেরা মহাখুশী— গুরু যে এত কুচ্ছু সাধন আর ত্যাগের উপদেশ কপচান সে শুধু কোনো সত্যিকার ভালো জিনিস দেখেননি বলে— এইবার দেখা যাক, গুরু কি বলেন। স্বয়ং প্লাতো গুরুর বিহবল ভাব দেখে অস্বস্থি অমুভব করছেন।

দেখা শেষ হলে সোক্রাতেস করুণকণ্ঠে বলেন, 'হায়, হায়। ছনিয়া কত চিত্র বিচিত্র জিনিসে ভর্তি যার একটারও আমার প্রয়োজন নেই।'

আমার ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমি হৃদয়ঙ্গম করলুম, সোক্রাতেসে আমাতে মাত্র একটি সামান্ত তফাত— এ ঘরের প্রত্যেকটি জিনিসেরই আমার প্রয়োজন। ব্যস্— ঐ একটি মাত্র পার্থক্য। ডার্বি জিতেছে ৫০৭৮৬ নম্বরের টিকিট। আমি কিনেছিলুম ৫০৭৮৫ নম্বরের টিকিট। তফাতটা এমন কি হল ?

মুসলমানের ছেলে, নিমতলা যাব না, যাবো একদিন গোবরা—
অবশ্য যদি এই কাবুলী-গর্দিশ কাটিয়ে উঠতে পারি। সেদিন কিছু
সঙ্গে নিয়ে যাব না, সেকথাও জানি; কিন্তু তারই জন্য কি আজ সব
কিছু কাবুলে ফেলে দেশে যেতে হবে ? মক্স করলে সব জিনিসই
রপ্ত হয়, এই কি খুদাতালার মতলব ?

### प्राप्त विद्यारम

হাঁা, হাঁা কৃষ্টিয়ার লালন ফকির বলেছেন

"মরার আগে ম'লে শমন-জ্বালা ঘুচে যায়।
জানগে সে মরা কেমন, মুরশিদ ধরে জানতে হয়।"
আবার আরো কে একজন, দাছ না কি, তিনিও তো বলেছেন,
"দাছ, মেরা বৈরী মৈ মুওয়া মুঝৈ ন্

মারে কোই।"

("হে দাছ, আমার বৈরী 'আমি' মরে গিয়েছে, আমাকে কেউ মারতে পারে না")।

কী মৃশকিল। সব গুণীরই এক রা। শেয়ালকে কেন বৃথা দোষ দেওয়া। কবীরও তো বলেছেন,

"তজো অভিমানা সীখো জ্ঞানা

সতগুরু সঙ্গত তরতা হৈ

কহৈঁ কবীর কোই বিরল হংস

জীবত হী জো মরতা হৈ ॥"

("অভিমান ত্যাগ করে জ্ঞান শেখো, সংগুরুর সঙ্গ নিলেই ত্রাণ। কবীর বলেন, 'জীবনেই মৃত্যুকে লাভ করেছেন সে রকম হংসসাধক বিরল'")

কিন্তু কবীরের বচনে বাঁচাওতা রয়ে গিয়েছে। গোবরার গোরস্তানে যাবার পূর্বেই মুতের স্থায় সবকিছুর মায়া কাটাতে পারেন এমন পরমহংস যখন 'বিরঙ্গ' তখন সে কস্ত করার দায় তো আমার উপর নয়।

ভোম শেষ পর্যস্ত কোন্ বাঁশ বেছে নিয়েছিল আমাদের প্রবাদে তার হদিস মেলে না। বিবেচনা করি, সেটা নিতাস্ত কাঁচা এবং গিঁটে ভর্তি— না হলে প্রবাদটার কোনো মানে হয় না। এ-ডোম তাই শেষ পর্যস্ত কি দিয়ে দশ পৌণ্ডের পুঁটুলি

বেঁখেছিল, সেকথা ফাঁস করে দিয়ে আপন আহাম্ম্বির শেষ প্রমাণ আপনাদের হাতে তুলে দেবে না।

কিন্তু সেটা পুরানো ধৃতিতে বাঁধা বেনের পুঁটুলিই ছিল— 'লগেজ' বা স্থটকেসের ভিতরে গোছানো মাল অফ্য জিনিস— কারণ দশ পৌশু মালের জফ্য পাঁচ পৌশু স্থটকেস ব্যবহার করলে মালের পাঁচ পৌশু গিয়ে রইবে হাতে স্থটকেসটা। স্থকুমার রায়ের কাক যে রকম হিসেব করতো 'সাত ছ্গুণে চোদ্দর নামে চার, হাতে রইল পেন্সিল।'

অবশ্য জামা-কাপড় পরে নিলুম একগাদা— একপ্রস্ত না। কর্তারাও উপদেশ পাঠিয়েছিলেন যে, প্রচুর পরিমাণে গরম জামা-কাপড় না পরা থাকলে উপরে গিয়ে শীতে কষ্ট পাব এবং মৌলানার বউয়ের পা খড় দিয়ে কি রকম পেঁচিয়ে বিলিতী সিরকার বোতল বানানো হয়েছিল আবছর রহমানের সে-বর্ণনাও মনে ছিল।

মৌলানা তাঁর এক পাঞ্জাবী বন্ধুর সঙ্গে আগেই বেরিয়ে পড়েছিলেন।

আবন্থর রহমান বসবার ঘরে প্রাণভরে আগুন জালিয়েছে। আমি একটা চেয়ারে বসে। আবন্থর রহমান আমার পায়ের কাছে।

আমি বললুম, 'আবহুর রহমান, ভোমার উপর অনেকবার খামকা রাগ করেছি, মাফ করে দিয়ো।'

আবহুর রহমান আমার হু'হাত তুলে নিয়ে আপন চোখের উপর চেপে ধরল। ভেজা।

আমি বললুম, 'ছিঃ আবছর রহমান, এ কি করছ ? আর শোনো, যা রইল সব কিছু তোমার।'

আমি জানি আমার পাঠক মাত্রই অবিশ্বাদের হাসি হাসবেন,

### प्राप्त विप्राप्त

কিন্তু তবু আমি জোর করে বলব, আবহুর রহমান আমার দিকে এমনভাবে তাকাল যে, তার চোখে আমি স্পষ্ট দেখতে পেলুম লেখা রয়েছে,—

যেনাহং নামৃতা স্থাং কিমহং তেন কুর্যাং ?
রাস্তা দিয়ে চলেছি। পিছনে পুঁটুলি-হাতে আবহুর রহমান।
ছ-একবার তার সঙ্গে কথা বলবার চেষ্টা করলুম। দেখলুম সে
চুপ করে থাকাটাই পছন্দ করছে।

প্রথমেই ডানদিকে পড়ল রুশ রাজদূতাবাস। দেমিদফ পরিবারকে কথনো ভূলব না। বলশফের আত্মাকে নমস্কার জানালুম।

তারপর কাবৃল নদী পেরিয়ে লব-ই-দরিয়া হয়ে আর্কের দিকে চললুম। বেশীর ভাগ দোকানপাট বন্ধ— তবু দূর থেকেই দেখতে পেলুম পাঞ্চাবীর দোকান খোলা। দোকানদার বারান্দায় দাঁড়িয়ে। জিজ্জেস করলুম, 'দেশে যাবেন না? মাথা নাড়িয়ে নীরবে জানালো 'না'। তারপর বিদায়ের সালাম জানিয়ে মাথা নিচু করে দোকানের ভিতরে চলে গেল। আমি জানতুম, কারবার ফেলে এদের কাবৃল ছাড়ার উপায় নেই, সব কিছু তৎক্ষণাৎ লুট হয়ে যাবে। অথচ এর চিত্ত এমনি বিকল হয়ে গিয়েছে যে, শেষ মুহুর্তে আমার সলে ছটি কথা বলবার মত মনের জোর এর আর নেই।

বিশ কদম পরে বাঁ :দিকে দোস্ত মূহম্মদের বাসা। অবস্থা দেখে বৃঝতে বেগ পেতে হল না যে, বাসা লুট হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তাতে তাঁর কণামাত্র শোক হওয়ার কথা নয়। এ-বাবতে তিনি সোক্রাতেসের স্থায়— সোক্রাতেস যেমন তন্ধচিস্তায় বুঁদ হয়ে অস্থ্য কোনো বস্তুর প্রয়োজন অমুভব করতেন না, দোস্ত মূহম্মদ ঠিক তেমনি রসের সন্ধানে, অন্তুতের খোঁজে, গ্রোটেস্কের (উদ্ভটের) পিছনে এমনি লেগে থাকতেন যে, অস্থ্য কোনো বস্তুর অভাব

### प्राटम विप्राटम

তাঁর চিত্তচাঞ্চল্য ঘটাতে পারত না। প্রঞ্জলিও ঠিক এই কথাই বলেছেন। চিত্তবৃত্তিনিরোধের পন্থা বাংলাতে গিয়ে তিনি ঈশ্বর, এবং বীতরাগ মহাপুরুষদের সম্বন্ধে ধ্যান করতে উপদেশ দিয়েছেন কিন্তু সর্বশেষে বলছেন, 'যথাভিমতধ্যানাদ্ধা,' 'যা খুশী তাই দিয়ে চিত্তচাঞ্চল্য ঠেকাবে।' অর্থাৎ ধ্যানটাই মুখ্য, ধ্যানের বিষয়বস্তু গৌণ। দোস্ত মুহম্মদের সাধনা রসের সাধনা।

আরো খানিকটে এগিয়ে বাঁ দিকে মেয়েদের ইস্কুল। বাচ্চার আক্রমণের কয়েক দিন পূর্বে এখানে কর্নেলের বউ তাঁর স্বামীর কথা ভেবে ডুকরে কেঁদেছিলেন। তিনি বেঁচে আছেন কিনা কে জানে। আমার পাশের বাড়ীর কর্নেলের মায়ের কাল্লা, ইস্কুলের কর্নেল-বউয়ের কাল্লা আরো কভ কাল্লা মিশে গিয়ে অহরহ খুদাতালার তখ্তের দিকে চলেছে। কিন্তু কেন? কবি বলেছেন,

For men must work

And women must weep

অর্থাৎ কোনো তর্ক নেই, যুক্তি নেই, স্থার অস্থায় নেই, মেয়েদের কর্ম হচ্ছে পুরুষের আকাট মূর্থতার জন্ম চোখের জল ফেলে খেসারতি দেওয়া। কিন্তু আশ্চর্য, এ-বেদনাটা প্রকাশও করে আসছে পুরুষই, কবিরূপে। শুনেছি পাঁচ হাজার বৎসরের পুরোনো বাবিলনের প্রস্তারগাত্রে কবিতা পাওয়া গিয়েছে— কবি মা-জননীদের চোখের জলের উল্লেখ করে যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন।

ইস্কুলের পরেই একখানা ছোটো বসতবাড়ি। আমান উল্লার বোনের বিয়ের সময় লক্ষ্ণো থেকে যেসব গানেওয়ালী নাচনে-ওয়ালীদের আনানো হয়েছিল তারা উঠেছিল এই বাড়িতে। তাদের তত্ততাবাশ করার জন্ম আমরা কয়েকজন ভারতীয় তাদের কাছে গিয়েছিলুম। আমাদের সঙ্গে কথা কইতে পেয়ে সেই অনাত্মীয়

### क्रांच विकास

নির্বাসনে তারা কী খুলীটাই না হয়েছিল। জানত, কাবুলে পান পাওয়া যায় না—আর পান না হলে মঙ্গলিস জমবে কি করে, ঠুংরি হয়ে যাবে ভজন— তাই তারা সঙ্গে এনেছিল বাস্-বোঝাই পান। আমাদের সেই পান দিয়েছিল অক্পণ হস্তে, দরাজ-দিলে। লক্ষোয়ের পান, কালীর জর্দা, সেদ্ধ-ছাঁকা খয়ের তিনে মিলে আমার মুখের জড়তা এমনি কেটে দিয়েছিল যে, আমি তখন উন্ত ছেড়েছিলুম একদম লখ্নওয়া কায়দায়— বিস্তর 'মেহেরবানী', 'গরীব-পরওরী', 'বল্দা-নওয়াজী'র প্রপঞ্চ-ফোঁড়ন দিয়ে।

কাব্লের নিজস্ব উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত নেই। ইরানের ঐতিহ্যও কাব্ল স্বীকার করে না। কাব্লে যে দেড় জন কলাবত আছেন তাঁরা গান শিখেছেন যুক্তপ্রদেশে। বাঈজীদের মজলিসে তাই সম দেনেওয়ালার অভাব হতে পারে এই ভয়ে গানের মজলিসে উপস্থিত থাকার জন্ম ভারতীয়দের সাড়ম্বর নিমন্ত্রণ ও সনির্বন্ধ অন্থরোধ করা হয়েছিল। আমরা সামনে বসে বিস্তর মাথা নেড়েছিলুম আর ঘন ঘন 'শাবাশ, শাবাশ' চিংকারে মজলিস গরম করে তুলেছিলুম।

বাড়ি ফিরে আহারাদির পর যখন শেষ পানটা পকেট থেকে বের করে খেয়ে জানলা দিয়ে পিক ফেললুম তখন আবহুর রহমান ভয়ে ভিরমি যায় আর কি। কাবুলে পানের পিক অজানা কিন্তু যক্ষা অজানা বস্তু নয়।

তারপরই শিক্ষা-মন্ত্রীর দফতর। একসেলেনি ফরেজ মূহম্মদ খানকে দোস্ত মূহম্মদ ছ'চোখে দেখতে পারতেন না। আমার কিন্তু মন্দ লাগত না। অত্যস্ত অনাড়ম্বর এবং বড়ই নিরীহ প্রেকৃতির লোক। আর পাঁচজনের তুলনায় তিনি লেখাপড়া কিছু কম জানতেন না, কিন্তু শিক্ষামন্ত্রী হতে হলে যতটা দরকার ভত্তী হয়ত তাঁর ঠিক ছিল না। বাচচা রাজা হয়ে আর তাবং

### काम विकास

মন্ত্রীদের উপর অত্যাচার চালিয়ে তাঁদের কাছ থেকে গুপুধন বের করবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু শিক্ষামন্ত্রীকে নাকি, 'তুই যা, তুই তো কখনো ঘূস খাসনি' বলে নিছ্বতি দিয়েছিল। অথচ শিক্ষা বিভাগে টু পাইস্ কামাবার যে উপায় ছিল না তা নয়। কাবুলে নাকি ঢেউ গোনার কাজ পেলেও— অবশ্য সে-কাজ সরকারি হওয়া চাই— ত্ব'পয়সা মারা যায়।

লোকটিকে আমার ভালো লাগতো নিতান্ত ব্যক্তিগত কারণে। এই বেলা সেটা বলে ফেলি, হাওয়াই-জাহাজ কারো জম্ম দাঁড়ায় না, উড়তে পাড়লেই বাঁচে।

চাকরীতে উন্নতি করে মান্থ্য হয় বৃদ্ধির জ্বোরে, নয় ভগবানের কুপায়। বৃদ্ধিমানকে ভগবানও যদি সাহায্য করেন তবে বোকাদের আর পৃথিবীতে বাঁচতে হত না। আমার প্রতি ভগবান সদয় ছিলেন বলেই বোধ করি শিক্ষামন্ত্রী প্রথম দিন থেকেই আমার দিকে নেকনজরে তাকিয়েছিলেন। তারপর এক বংসর যেতে না যেতে অহেতৃক একধাকায় মাইনে এক শ' টাকা বাড়িয়ে সব ভারতীয় শিক্ষকদের উপরে চড়িয়ে দিলেন।

পাঞ্চাবী শিক্ষকেরা অসম্ভষ্ট হয়ে তাঁর কাছে ডেপুটেশন নিয়ে গিয়ে বললেন, 'সৈয়দ মূজতবা আলীর ডিগ্রী বিশ্বভারতীর, এবং বিশ্বভারতী রেকগনাইজড ্য়ুনিভার্সিটি নয়।'

খাঁটী কথা। সদাশয় ভারতীয় সরকারের নেকনজরে আমার ডিগ্রী এখনো ব্রাভ্য। আপনারা কেউ আমাকে চাকরী দিলে বিপদগ্রস্ত হবেন।

শিক্ষামন্ত্রী নাকি বলেছিলেন— আমি বয়ানটা শুনেছি অগ্র লোকের কাছ থেকে— সেকথা তাঁর অজানা নয়।

পাঞ্চাবীদের পাল থেকে হাওয়া কেড়ে নিয়ে শিক্ষামন্ত্রী

### क्षरण विराहरण

বলেছিলেন, 'আপনার সনদ-সার্টিফিকেটে রয়েছে পাঞ্চাব গবর্নরের দন্তখত। আমাদের ক্ষুত্র আফগানিস্থানেও গবর্নরের অভাব নেই। কিন্তু আগা মুজতবা আলীর কাগজে দন্তখত রয়েছে মশহুর শাইর রবীক্রনাথের। তিনি পৃথিবীর সামনে সমস্ত প্রাচ্যদেশের মুখ উজ্জ্বল করেছেন ( চশ্ম্ রওশন্ করদে অন্দ্ )—।'

ভদ্রলোকের ভারি শথ ছিল গুরুদেবকে কাবুলে নিমন্ত্রণ করার। তাঁর শুধু ভয় ছিল যে, ত্ব শ' মাইলের মোটর ঝাঁকুনি থেয়ে কবি যদি অসুস্থ হয়ে পড়েন আর তাঁর কাব্যস্থিতে বাধা পড়ে তবে তাতে করে ক্ষতি হবে সমস্ত পৃথিবীর। কাবুল কবিকে দেখতে চায়, কিন্তু এমন ত্র্টিনার নিমিত্তের ভাগী হতে যাবে কেন? আমি সাহস দিয়ে বলতুম, 'কবি ছ'ফুট তিন ইঞ্চি উচু, তাঁর দেহ স্থগঠিত এবং হাড়ও মজবুত।'

শেষটায় তিনি আল্লা বলে ঝুলে পড়ছিলেন কিন্তু আমান উল্লা বিলেত যাওয়ায় সে গ্রীমে কবিকে আর নিমন্ত্রণ করা গেল না। শীতে বাচ্চা এসে উপস্থিত।

যাক্গে এসব কথা।

বাঁদিকে মুইন-উস্-স্থলতানের বাড়ি, খানিকটে এগিয়ে গিয়ে তাঁর টেনিস কোর্ট। আজ মুইন-উস্-স্থলতানে ভাগ্যের হাতে টেনিস বল। কান্দাহার কাবুল তাকে নিয়ে লোফালুফি খেলছে।

এই তো মকতব-ই-হবীবিয়া। বাচা আক্রমণের প্রথম ধাকায়
মকতবটা দখল করে টেবিল চেয়ার, বই ম্যাপ পুড়িয়ে ফেলেছিল।
এ শিক্ষায়তন আবার কখন খুলবে কে জানে? এখানেই আমি
পড়িয়েছি। শীতে পুক্র জমে গেলে ছেলেদের সঙ্গে তার উপর
স্কেটিং করেছি। গাছতলায় বসে ফেরিওয়ালার কাছ থেকে আঙুর
কিনে খেয়েছি। মীর আসলমের কাছ থেকে কত তত্ত্বকথা শুনেছি।

### ताम विकास

রাহুকবলিত কাবুল মান মুখে দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তায় লোক চলাচল কম। মকতব-ই-হবীবিয়ার বন্ধদার যেন সমস্ত আফগানি-স্থানের প্রতীক। শিক্ষাদীক্ষা, শাস্তিশৃঙ্খলা, সভ্যতাসংস্কৃতি বর্জন করে আফগানিস্থান তার দার বন্ধ করে দিয়েছে।

শহর ছাড়িয়ে মাঠে নামলুম। হাওয়াই জাহাজের ঘাঁটি আর বেশী দ্র নয়। পিছন ফিরে আরেকবার কাব্লের দিকে তাকালুম। এই নিরস নিরানন্দ বিপদসঙ্কুল পুরী ত্যাগ করতে কোনো সুস্থ মামুষের মনে কষ্ট হওয়ার কথা নয় কিন্তু বোধ হয় এই সব কারণেই যে কয়টি লোকের সঙ্গে আমার হৃত্ততা জম্মছিল তাঁদের প্রত্যেকই আমার হৃদয় এতটা দখল করে বসে আছেন যে, এ দের সকলকে এক সঙ্গে ত্যাগ করতে গিয়ে মনে হল আমার সন্তাকে যেন কেউ দ্বিখণ্ডিত করে ফেলেছে। ফরাসীতে বলে পার্তির সে তাঁ প্য মুরীর', প্রত্যেক বিদায় গ্রহণে রয়েছে খণ্ড-মৃত্যু।

হাওয়াই জাহাজ এল। আমাদের বুঁচকিগুলো সাড়ম্বর ওজন করা হল। কারো পোঁটলা দশ পোণ্ডের বেশী হয়ে বাওয়ায় তাদের মস্তকে বজ্ঞাঘাত। অনেক ভেবেচিস্তে যে কয়টি সামাশ্র জিনিস নিয়ে মানুষ দেশত্যাগী হচ্ছে তার থেকে ফের জিনিস কমানো যে কত কঠিন সেটা সামনে দাঁড়িয়ে না দেখলে অমুমান করা অসম্ভব। একজন তো হাউমাউ করে কোঁদে ফেললেন।

ডোম যে কাণা হয় তার শেষ প্রমাণও বিমান-ঘাঁটিতে পেলুম।
এইটুকু ওজনের ভিতর আবার এক গুণী একখানা আয়না এনেছেন।
লোকটির চেহারার দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখলুম, কই তেমন
কিছু খাপস্থরৎ অ্যাপলো তো নন। ঘরে আগুন লাগলে মান্থব নাকি
ছুটে বেরবার সময় ঝাঁটা নিয়ে বেরিয়েছে, এ কথা তাহলে মিথাা নয়।

### प्रत्भ विप्रत्भ

ওরে জাবহুর রহমান, তুই এটা এনেছিস কেন? দশ পৌণ্ডের পুঁট্লিটা এনেছে ঠিক কিন্তু বাঁ হাতে আমার টেনিস র্যাকেটখানা কেন? জাবহুর রহমান কি একটা বিড়বিড় করল। বুঝলুম, সে ঐ র্যাকেটখানাকেই আমার সবচেয়ে মূল্যবান সম্পত্তি বলে ধরে নিয়েছিল, তার কারণ ও-জিনিসটা আমি তাকে কখনও ছুঁতে দিতুম না। আবহুর রহমান আমাদের দেশের ছাইভারদের মত। তার বিশ্বাস ক্রু মাত্রই এমনভাবে টাইট করতে হয় যে, সেটা যেন আর কখনো খোলা না যায়। 'অপটিমাম' শব্দটা আমি আবহুর রহমানকে বোঝাতে না পেরে শেষটায় কড়া হকুম দিয়ে-ছিলুম, ব্যাকেটটা প্রেসে বাঁধা দ্রে থাক, সে যেন ওটার ছায়াও না মাড়ায়।

আবহুর রহমান তাই ভেবেছে, সায়েব নিশ্চয়ই এটা সঙ্গে নিয়ে হিন্দুস্থানে যাবে।

দেখি স্থার ফ্রান্সিদ। নিতান্ত সামনে, বয়সে বড়, তাই একটা ছোটাসে ছোটা নড্করলুম। সায়েব এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'গুড মনিং, আই উইশ এ গুড জনি।'

আমি ধন্তবাদ জানালুম।

সায়েব বললেন, 'ভারতীয়দের সাহায্য করবার জন্ম আমি সাধ্য মত চেষ্টা করেছি। প্রয়োজন হলে আশা করি, ভারতবর্ষে সে কথাটি আপনি বলবেন।'

আমি বললুম, 'আমি নিশ্চয়ই সব কথা বলবো।' সায়েব ভোঁতা, না ঘড়েল ডিপ্লোমেট ঠিক বুঝতে পারলুম না।

বিদায় নেবার সময় আফগানিস্থানে যে চলে যাচ্ছে সে বলে 'ব্ আমানে খুদা'— 'তোমাকে খোদার আমানতে রাখলুম,' যে

### त्मर्थ विद्यारम्

যাচ্ছে না সে বলে 'ব্ খুদা সপূর্দমং'— 'তোমাকে খোদার হাতে সোপর্দ করলুম।'

আবছর রহমান আমার হাতে চুমো খেল। আমি বললুম, 'ব্ আমানে খুদা, আবছর রহমান,' আবছর রহমান মস্ত্রোচ্চারণের মত একটানা বলে যেতে লাগল 'ব্ খুদা সপূর্দমৎ, সায়েব, ব্ খুদা সপূর্দমৎ, সায়েব।'

হঠাৎ শুনি স্থার ক্রান্সিস বলছেন, 'এ-ছর্দিনে যে টেনিস র্যাকেট সঙ্গে নিয়ে যেতে চায় সে নিশ্চয়ই পাকা স্পোর্টসম্যান।'

লিগেশনের এক কর্মচারী বললেন, 'ওটা দশ পৌণ্ডের বাইরে পডেছে বলে ফেলে দেওয়া হয়েছে।'

সাহেব বললেন, 'ওটা প্লেনে তুলে দাও।'

ঐ একটা গুণ না থাকলে ইংরেজকে কাক-চিলে তুলে নিয়ে যেত।

আবছর রহমান এবার চেঁচিয়ে বলছে, 'ব্ খুদা সপূর্দমৎ, সায়েব, ব্ খুদা সপূর্দমৎ।' প্রপেলার ভীষণ শব্দ করছে।

আবছর রহমানের তারস্বরে চীৎকার প্লেনের ভিতর থেকে শুনতে পাচ্ছি। হাওয়াই জাহাজ জিনিষটাকে আবছর রহমান বজ্জ ডরায়। তাই থোদাতালার কাছে সে বার বার নিবেদন করছে যে, আমাকে সে তাঁরই হাতে সঁপে দিয়েছে।

প্লেন চলতে আরম্ভ করেছে। শেষ শব্দ শুনতে পেলুম, 'সপূর্দমং'। আফগানিস্থানে আমার প্রথম পরিচয়ের আফগান আবছর রহমান; শেষ দিনে সেই আবছর রহমান আমায় বিদায় দিল।

উৎসবে, ব্যসনে, ছর্ভিক্ষে, রাষ্ট্রবিপ্লবে এবং এই শেষ বিদায়কে যদি শাশান বলি তবে আবহুর রহমান শাশানেও আমাকে কাঁধ

### क्षरण विकारण

দিল। স্বয়ং চাণক্য যে ক'টা পরীক্ষার উল্লেখ করে আপন নির্ঘণ্ট শেষ করেছেন আবহুর রহমান সব ক'টাই উত্তীর্ণ হল। তাকে বান্ধব বলব না তো কাকে বান্ধব বলব ?

বন্ধু আবছর রহমান, জগদ্বন্ধু তোমার কল্যাণ করুন।

মৌলানা বললেন, 'জানালা দিয়ে বাইরে তাকাও' বলে আপন সীটটা আমায় ছেডে দিলেন।

তাকিয়ে দেখি দিকদিগন্ত বিস্তৃত শুভ্র বরফ। আর অ্যারফিল্ডের মাঝখানে, আবহুর রহমানই হবে, তার পাগড়ির স্থাজ মাথার উপর তুলে তুলিয়ে তুলিয়ে আমাকে বিদায় জানাচ্ছে।

বহুদিন ধরে সাবান ছিল না বলে আবছর রহমানের পাগড়ি ময়লা। কিন্তু আমার মনে হল চতুর্দিকের বরফের চেয়ে শুভ্রতর আবছর রহমানের পাগড়ি, আর শুভ্রতম আবছর রহমানের হৃদয়।

# পরিশিষ্ট

আমান উল্লা হাতসিংহাসন উদ্ধার না করতে পেরে আফগানি-স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হন। ইতালির রাজা তাঁকে স্বরাজ্যে আশ্রয় দেন। মুইন-উস্-স্থলতানে ইরানে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

আমান উল্লার হয়ে যে সেনাপতি ইংরেজের সঙ্গে আফগান স্বাধীনতার জন্ম লড়েছিলেন তাঁর নাম নাদির শাহ। তিনি বিপ্লবের সময় ফ্রান্সে ছিলেন। পরে পেশাওয়ার এসে সেখানকার ভারতীয় বিনিকদের অর্থ সাহায্যে এবং আপন শৌর্যবীর্য দ্বারা কাবুল দখল করে বাদশাহ হন। বাচ্চাকে সঙ্গীন দিয়ে মারা হয়— পরে ফাঁসিকাঠে ঝোলানো হয়।

এ সব আমি খবরের কাগজে পড়েছি।

দেশে এসে জানতে পেলুম, আমার আত্মীয় কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্য মরহুম মৌলবী আবহুল মতিন চৌধুরীর উন্ধা দর্শনে ভারত-সরকার স্থার ফ্রান্সিসকে আদেশ (বা অন্তুরোধ) করেন আমাকে দেশে পাঠাবার বন্দোবস্ত করে দেবার জন্ম।

আমি কাবুল ছাড়ার কয়েক দিন পরেই ব্রিটিশ লিগেশন বহু অসহায় ভারতীয়কে কাবুলে ফেলে ভারতবর্ষ চলে আসেন।

এই 'বীরত্বের' জন্ম স্থার ফ্রান্সিস অল্পদিন পরেই খেতাব ও প্রমোশন পেয়ে ইরাক বদলি হন!

মৌলানা জিয়াউদ্দিন ভারতবর্ষে ফিরে শান্তিনিকেতনে অধ্যাপকের কর্মগ্রহণ করেন। তিনি বহু গবেষণামূলক প্রবন্ধ লেখেন (ফার্সীতে লেখা ব্রজভাষার একখানা প্রাচীন ব্যাকরণ প্রকাশ তার অম্যতম,) এবং গুরুদেবের অনেক কবিতা উত্তম ফার্সীতে অমুবাদ করেন।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় তিনি অল্পবয়সে মারা যান। তাঁর অকালমৃত্যু উপলক্ষ্যে শাস্তিনিকেতনে শোকসভায় গুরুদেব আচার্য-রূপে যা বলেন তার অমূলিপি 'প্রবাসীতে' প্রকাশিত হয়। রবীক্র রচনাবলীর চতুর্বিংশ খণ্ডে অনুলিপিটি পুন্মু দ্রিত হয়েছে। গুরুদেব রচিত 'মৌলানা জিয়াউদ্দিন' কবিতাটি এখানে বিশ্বভারতীর অনুমতি অনুসারে ছাপানোটা যুক্তিযুক্ত মনে করলুম;—

# মৌলানা জিয়াউদ্দিন

কথনো কখনো কোনো অবসবে নিকটে দাঁডাতে এসে: 'এই যে' বলেই তাকাতেম মুখে 'বোসো' বলিভাম তেসে। ছ-চারটে হত সামাত্র কথা ঘরের প্রশ্ন কিছু, গভীর সদয় নীরবে রহিত হাসিতামাসার পিছু। কত সে গভীর প্রেম স্থনিবিড অৰুথিত কত বাণী. চিরকাল-তরে গিয়েছ যখন আজিকে সে-কথা জানি। প্রতি দিবসের তুচ্ছ খেয়ালে সামাক্ত যাওয়া-আসা. সেটুকু হারালে কতথানি যায় খ জৈ নাহি পাই ভাষা।

### स्मर्ण विस्मर्भ

তব জীবনের বহু সাধনার যে পণা ভার ভরি মধাদিনের বাতাসে ভাসালে তোমার নবীন তরী. যেমনি তা হোক মনে জানি তার এতটা মূল্য নাই যার বিনিময়ে পাবে তব স্মৃতি আপন নিতা ঠাই---সেই কথা শ্বরি বার বার আজ লাগে ধিককার প্রাণে---অজানা জনের পরম মূল্য নাই কি গো কোনো খানে। এ অবহেলার বেদনা বোঝাতে কোথা হতে খুঁজে আনি ছুরির আঘাত যেমন সহজ তেমন সহজ বাণী। কারো কবিত্ব, কারো বীরত্ব, কারো অর্থের খ্যাতি---কেহ-বা প্রজার স্থহদ সহায়, কেহ-বা রাজার জ্ঞাতি---তুমি আপনার বন্ধুজনেরে মাধুর্য্যে দিতে সাড়া, ফুরাতে ফুরাতে রবে তবু তাহা সকল খ্যাতির বাড়া।

ভরা আষাঢ়ের যে মালতীগুলি
আনন্দ মহিমায়
আপনার দান নিঃশেষ করি
ধূলায় মিলায়ে যায়—
আকাশে আকাশে বাতাসে তাহারা
আমাদের চারি পাশে
তোমার বিরহ ছড়ায়ে চলেছে
সৌরভ নিঃশ্বাসে।
(নবজাতক)

## তামাম শ্রেদ

